# খনোত্তরে মা-লা-ব্যুদ্ধা মিন্ত্

কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী রহ.



# শ্বিশোতরে মা-লা-বুদ্দা মিন্ত্ আল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)

অনুবাদ মাওলানা আনোয়ার হুসাইন জামিয়া আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকা

#### সম্পাদনা মাওলানা নোমান আহমদ

মুহাদ্দিস জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা পরিচালক, জামিয়া কাসিমিয়া, ঢাকা



১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০। মোবাইল: ০১৭১৫০২৭৫৬৩, ০১৯১৩৬৮০০১০ ঐতিহ্যবাহী জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উল্ম ফরিদাবাদের সুযোগ্য মুহতামিম, প্রতিভাবান আলিমে দ্বীন সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস সাহেব (দাঃবাঃ) -এর বানী ও দো'আ।

### نحمد ه ونصلي على رسوله الكريم ، ا ما بعد

ইলমে দীনের প্রচার-প্রসার সহজ করার জন্য যুগে যুগে উলামায়ে কিরাম বিভিন্ন ধরণের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। তারই অংশ হিসেবে জনাব মাওলানা আনোয়ার হোসাইন ইলমে ফিকহের মশহুর কিতাব মা-লা-বুদ্দা মিনহু এর ব্যাখ্যা হিসেবে প্রশ্ন-উত্তর আকারে মাশাআল্লাহ্ খুব সুন্দর ও সহজ-সরলভাবে অনুবাদ করেছেন। উক্ত অনুবাদের বিভিন্ন জায়গা আমি দেখেছি। এটা আমার নিকট খুবই পছন্দ হয়েছে। আমি এতে খুশি হয়েছি। আশা করি উলামায়ে কিরাম এবং বিশেষভাবে তালিবে ইলমগণের অনেক উপকার হবে। আমি দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা এই খেদমতকে নাজাতের উসীলা হিসেবে কবুল করুন। আমীন।।

(মাওলানা) মোহাম্মদ আব্দুল কুদ্দুস ২৪/০৪/১৪২৪হিজরী ২৬/০৬/২০০৩ইং

### ঐতিহ্যবাহী জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উল্ম ফরিদাবাদের বর্ষীয়ান শায়্খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ হাস্সান সাহেব (দাঃবাঃ) -এর বানী ও দো'আ।

আলহাম্দুলিল্লাহ্! আল্লাহর ত্কর 'প্রশ্নোত্তরে মা-লা-বুদদা
মিনহু' গ্রন্থটির কোন কোন অংশ দেখার ও পড়ার সুযোগ
হয়েছে। মা'শা-আল্লাহ খুবই চমৎকার হয়েছে। আশা করি
ছাত্র উস্তাদদের জন্য সবিশেষ উপকারী হবে। সহজ
সরলভাবে মূল কিতাবটি প্রশ্নোত্তর আকারে উপস্থাপন করার
ফলে কিতাবটি সহজ থেকে সহজতর হয়েছে।
স্নেহের মাওলানা আনোয়ার হোসাইন আমাদের মাদ্রাসার
একজন সুযোগ্য উস্তাদ। লেখার জগতে তার এই প্রথম
পদক্ষেপে আমরা আনন্দিত। দু'আ করি আল্লাহ তা'আলা
তার এই শ্রম কবুল করুন এবং দুনিয়া ও আথিরাতে লেখক,
পাঠকসহ সংশ্লিষ্ট সবার নাজাতের উসীলা করুন। আমীন।।

ইতি **(মাওলানা) মুহাম্মদ হাস্**সান ২৪/০৪/১৪২৪হিজরী ২৬/০৬/২০০৩ইং ঐতিহ্যবাহী দীনী শিক্ষাকেন্দ্র জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়ার প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস সুলেখক হযরত মাওলানা মুফতী হিফজুর রহমান সাহেব (দাঃ বাঃ) -এর অভিমত ও দু'আ।

#### حامداً ومصليًا ومسلمًا

ঢাকার ঐতিহ্যবাহী দীনি মারকাজ ইমদাদুল উল্ম ফরিদাবাদ মাদ্রাসার সুযোগ্য উস্তাদ স্নেহাস্পদ মাওলানা আনোয়ার হোসাইন কর্তৃক প্রণীত 'প্রশ্নোত্তরে মা-লা-বুদ্দা-মিনহু' বাংলা অনুবাদটির বিভিন্ন জায়গা আমি পড়েছি। বর্তমান জামানায় ছাত্রদের জন্য আমার নিকট চমৎকার মনে হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করছি, তিনি যেন মেহেরবানী করে তার এ প্রয়াসকে কবৃলিয়্যাত দান করেন। আর যেন তাঁকে লেখালেখির ময়দানে কাজ করে যাওয়ার তাওফীক দান করেন।

> (মাওলানা) হিফজুর রহমান জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়া মুহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ২৫/০৪/১৪২৪হিজরী ২৭/০৬/০৩ইং

#### অনুবাদকের আরজ

حامدًا و مصليًا ومسلمًا

legph'cou মহীন রাব্বুল আলামীনের ওক্রিয়া আদায়ের ভাষা আমার নেই। তাঁর অপীর মহিমায় আমার মতো একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তির মাধ্যমে 'প্রশ্নোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনহু' গ্রন্থটি প্রকাশিত হতে যাচেছ। আল্লাহ তা'আলার ফয়ল ও করমে, ঐতিহ্যবাহী জামি'আ আরাবিয়া ইমদাদুল উল্ম ফরিদাবাদে দীর্ঘ কয়েক বৎসর যাবত মা-লা-বুদা মিনহু গ্রন্থটির দরস দানের সুযোগ লাভ হয়েছে। দরস দান কালে আমি নিজের পক্ষ থেকে কিতাবটিকে বাংলা ভাষায় প্রশ্নোত্তর আকারে ছাত্রদের সামনে উপস্থাপন করি। আল্লাহর রহমতে ছাত্রদের নিকট এটি প্রশংসিত হয় এবং তারা বিশেষ ভাবে উপকত হয় বলে জানায়। এতে আমি নিজেও উৎসাহিত হই। অতএব, এটিকে গ্রন্থাকারে পেশ করার প্রয়াস নেই। ফলে আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ জামি'আ রাহ্মানিয়া আরাবিয়ার মুহাদিস মাওলানা নোমান আহমদ সাহেবের খেদমতে সম্পাদনার জন্য পেশ করি। তিনি আগ্রহের সাথে আমার এ গ্রন্থটির পূর্ণ কোন কোন স্থানে তরজমারও প্রয়োজন হয়, তাও তিনি করেন। আল্লাহ ্রা'আলা তাঁকে হায়াতে তায়্যিবা ও জাযায়ে খায়ের দান করুন।

অভিমত দু'আ, বিভিন্নমুখী পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন জামিয়া আরাবিয়া ইমদাদুল উলুম ফরিদাবার্দের জনাব মহতামিম মাওলানা আবুল কুদুস সাহেব, সদ্রুল মুদার্রিসীন মাওলানা মহামদ হাস্সানু সাহেব, জামি আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার মুফুতী শ্রুদ্ধেয় উস্তাদ মাওলানা হিফজুর রহমান সাহেব। তাঁদের সবার কাছে আমি ঋণী।

আমাকে বিশেষভাগে সহযোগিতা করেছেন মেসার্স গ্লোরীর পরিচালক ানাব আলহাজ্ব নূরুল ইসলাম সাহেব, মাওলানা শহীদুল ইসলাম, পরিচালক দারুল উলুম লাইব্রেরী ও আমার সুযোগ্য ছাত্র সালাহুদীন, শাহ আলম, ন্যশিদুল হাসান এবং ১৪২৪-২৫ হিজরীর হিদায়াতুরাই জামা'আতের াণপ্রিয় সকল ছাত্র ভাই এবং দ্বিতীয় সংস্করণে ২০০৪ সনের নাহভেমীর ামতের প্রাণপ্রিয় ছাত্র মুরশিদুল হাসান, জাবের আলম, আবুল হানান ও াবুল খায়ের প্রমুখ। তাদের প্রতিও আমি কৃতজ্ঞ। আরো যারা বিভিন্ন ভাবে ামাকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত ও সহযোগিতা করেছেন তাদের সবার কাছে আমি ঋণী।

বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। তার পরেও ়।কটি থেকে যাওঁয়া স্বাভাবিক। কারো নজরে ভুলত্রুটি ধরা পড়লে আশা 🕮 সৃক্ত মনে অবহিত করবেন। আমরা সংশোধনের জন্য প্রস্তুত। রাব্বানা বান্দ্রাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামীউল আলীম।

বিনয়াবনত (মাওলানা) আনোয়ার হুসাইন ২৪/০২/২০০৩

#### সম্পাদকের কথা حمدًا وصلاةً وسلامًا

Meg/A:OW সুশোভিত একটি ফুল। ভারতীয় উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ বুযুর্গ, আলিম, মুফাসসির ও ফকীহ। দশ খাকে সমাধ ভারতী ্রিআল্লামা কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)। ওলীউল্লাহী উদ্যানের মুফাসসির ও ফকীহ। দশ খন্ডে সমাপ্ত আরবী ভাষায় রচিত তাঁর তাফসীরে মাজহারী দুনিয়া ব্যাপী সুপ্রসিদ্ধ। ইলম ও আমলের উঁচু স্তরে সমাসীন হওয়ার ফলে আল্লাহ তা'আলা তাঁর গ্রন্থরাজিকে মকবুলিয়্যত দান করেছেন। মা-লা-বুদা মিনহও এরই একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। এ গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন জন সাধারণের জন্য, মানুষের জীবনের যাবতীয় দীনী প্রয়োজন মিটানোর উদ্দেশ্যে। আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন, সামাজিকতা, নীতি-নৈতিকতা তথা যাবতীয় জরুরী বিষয় তিনি এ গ্রন্থে সহজ-সরল ভাষায় তুলে ধরেছেন। আল্লাহ তা'আলা গ্রন্থটিকে কবুল করেছেন। যুগ যুগ ধরে এটি পাঠ্য পুস্তক রূপে পঠিত হয়ে আসছে। ফারসী ভাষায় রচিত এ গ্রন্থটির একাধিক তরজমা ও ব্যাখ্যা গ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছে।

প্রাণপ্রিয় শিষ্য ঐতিহ্যবাহী জামি'আ আরাবিয়া ফরিদাবাদ, ঢাকার সুযোগ্য শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার হোসাইনও তাঁর দরস দান কালে প্রশ্নোত্তর আকারে বাংলাতে এটিকে সাজিয়েছিলেন। তিনি আমাকে দিয়েছিলেন এটি সম্পাদনা করার জন্য। তাঁর পদ্ধতিটি বেশ সুন্দরই মনে হল। তাই সম্পাদনা করলাম। কিছু অংশের অনুবাদও আমাকে করতে হল। প্রয়োজন হল কিছু সংযোজনের।

এ গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল, এতে মূল কিতাবের ভাবানুবাদ করা হয়েছে, প্রশোতরে আকারে পেশ করা হয়েছে, সহজ-সরলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে ও সংক্ষিপ্ত শব্দার্থ দেয়া হয়েছে কয়েক টুকরো ইবারতের পর পর। বইটি ছাত্রদের উপযোগী করে প্রশ্নোত্তর আকারে তৈরী করা হল। আশা করি ছাত্রদের জন্য গ্রন্থটি উপকারী হবে। কোথাও কোন ভুলক্রটি বা অসংগতি ধরা পড়লে আশা করি সম্মানিত পাঠক অবহিত কর্বেন। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে দু'আ করছি, তিনি যেন এটাকে মূল গ্রন্থের ন্যায় মকবুলিয়্যত দান করেন। আমীন।।

> বিনীত নোমান আহমদ ২৪/০৪/২০০৩ ইং

#### গ্রন্থকারের জীবনী

# নাম, বংশ ও জন্ম

মা-লা-বুদ্দা মিনহু -এর রচয়িতা হলেন কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ)।
শায়থ জালালুদ্দীন কাবীরুল আউলিয়া পানিপথী (রহঃ) -এর খান্দানে সম্ভবত
১১৪৩ হিজরীতে এই ক্ষণজন্মা মহামনীষী পৃথিবীতে আগমন করেন। তাঁর বংশ
হ্যরত উসমান গনী (রাঃ) পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। তাঁর পরিবার ছিল শিক্ষিত ও
বহু বড় বড় পদের অধিকারী।

#### জ্ঞানার্জন

শৈশব থেকেই জ্ঞান-গরিমা ও প্রখর মেধার আলামত তার মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে জ্ঞান-বুদ্ধির অসাধারণ শক্তি দান করেছিলেন। সাত বছর বয়সে কুরআনের হাফিজ হয়েছিলেন। ষোল বছর বয়সে তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূলে ফিকহ এবং সমস্ত উল্মে আকলিয়্যাহ ও নকলিয়্যাহ-এর আলিমে বা-আমল হয়েছিলেন। হাদীস সমাপন করেছিলেন হয়রত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) -এর নিকট থেকে।

#### কিতাব অধ্যয়ন

শুধু পাঠ্য বইগুলো অধ্যয়ন করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। বরং ছাত্র জমানায়ই দরসী কিতাবাদি ছাড়া বিদগ্ধ মুহাক্কিক লেখকগনের প্রায় ৩৫০টি পাঠ্য বহির্ভূত গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন।

#### আধ্যাত্মিক তা'লীম

বাহ্যিক জ্ঞান অর্জনের পর তিনি বাতিনী ইলমের দিকে ঝুঁকে পড়েন। সর্বপ্রথম তিনি শাইখ মুহাম্মদ আবিদের নিকট বায়আত হন এবং ইলমে তাসাওউফের অনেক উঁচু পর্যায়ে উপনীত হন। ইতোমধ্যেই শায়খের ইন্তিকাল হলে তিনি শায়খ মির্জা জানে জানা (রহঃ) -এর হাতে বায়আত হন। তাঁর হাতে বায়আত হবার পর তিনি তরীকায়ে নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়ার চুড়ান্ত মাকাম লাভ করেন।

#### বড়দের মন্তব্য

তাঁর শায়খ তাঁর বিভিন্ন রকমের ইলমী আমলী যোগ্যতা দর্শন করে তার উপাধি দিয়েছিলেন 'আলামুল হুদা' বা হেদায়াতের ঝান্ডা। শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী (রহঃ) তাঁকে লকব দিয়ে ছিলেন 'যুগের বায়হাকী'। মির্যা মাজহার জানে জানাঁ (রহঃ) বলতেন, আমার অন্তরে ছানাউল্লাহর অত্যাধিক প্রভাব রয়েছে। তাঁর মধ্যে ফিরিশতাদের গুণাবলী

রয়েছে। ফিরিশতারা তাঁকে সম্মান করে। কিয়ামত দিবসে যদি আল্লাহ তা'আলা আমাকে জিজ্ঞেস করেন যে, দুনিয়া থেকে কি তোহফা নিয়ে এসেছো? তখন আমি ছানাউল্লাহকে পেশ করব।'

# ন্দ্ৰ বাদত ও সৃষ্টি সেবা

তিনি বেশীর ভাগ সময় ইবাদত বন্দেগীতে কাটাতেন। দৈনিক একশত রাক'আত নামায পড়তেন। তাহাজ্জুদে এক মঞ্জিল কুরআন তিলাওয়াতের অভ্যাস ছিল। সারা জীবন বিচারপতির দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও জাহিরী বাতিনী ইলমের প্রচার প্রসার কাজে রত ছিলেন। আল্লাহর মাখলুককে তিনি উপকৃত করার ফিকিরে থাকতেন।

#### গ্রন্থাবলী

তিনি অনেক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার মধ্যে তাফসীরে মাজহারী (১০খণ্ড আরবী তাফসীর) অন্যতম। ২. মা-লা-বুদা মিনহু ৩. আস-সায়ফুল মাসলূল ৪. ইরশাদুত ত্বালিবীন ৫. তাযকিরাতুল মাওতা ওয়াল কুবূর ৬. তাযকিরাতুল মা'আদ ৭. হুকুকুল ইসলাম ৮. আশ-শিহাবুস সাকিব ৯. মুতা বিয়ে হারাম সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা ১০ গানবাদ্য সংক্রান্ত একটি পুস্তিকা ১১. ওসিয়্যতনামা ইত্যাদি।

#### ওফাত

১২২৫ হিজরীতে তিনি এই নশ্বর জগত ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছেন। পানিপথে তাঁকে দাফন করা হয়েছে। সর্বমোট ৮৩ বছর হায়াত পেয়েছেন।

#### বরকতময় কাফন

কোন বরকতময় কাপড়ে কাফন দেয়া উত্তম। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় চাদর মুবারক আপন কন্যা হযরত যয়নাব (রাঃ) -এর কাফনে দিয়েছিলেন। এজন্য কাজি সাহেব ওসিয়ত করেছিলেন, যে চাদর এবং লেপ মির্যা মাযহার জানে জানা (রহঃ) তাকে দান করেছিলেন তা যেন তার কাফনের অন্তর্ভূক্ত করা হয়।

#### সন্তানাদি

তাঁর তিন ছেলে ছিল। ১. আহমদুল্লাহ ইনি বহু বড় আলিম ছিলেন। কাজি সাহেবের জীবদ্দশায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন। ২. কালীমুল্লাহ ৩. দালীলুল্লাহ।

#### ইলমে ফিক্হ

ফিক্হের আভিধানিক অর্থ ঃ ফিক্হের আভিধানিক অর্থ হল, কোন জিনিসকে পারিভাষিক অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায় ফিকহের প্রসিদ্ধ সংজ্ঞা হল,

هُوَ الْعِلْمُ بِالاَحُكَامِ الشَّرُعِيَّةِ الْفَرُعِيَّةِ عَنُ اَدِلَّتِهَا التَّفُصِيلِيَّةِ

অর্থাৎ, বিস্তারিত দলীল প্রমানাদি থেকে শাখাগত শরস বিধানার্বলী জানার নাম ইলমে ফিকহ। উল্লেখ্য, বিস্তারিত প্রমানাদি ৪টি। কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস। আর শাখাগত আহকাম বলতে সেসব বিধিবিধান উদ্দেশ্য যেগুলোর সম্পর্ক আমলের সাথে।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ফিক্তের সংজ্ঞায় বলেছেন-

ٱلْفِقُهُ مَعُرِفَةُ النَّفُسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا \_

অর্থাৎ, ইলমে ফিকহ হল আত্মা এবং তার উপর যেসব অ্বস্থা যোগ হয় তা জানার নাম।

এজন্যই আহলে হাকীকত সুফিয়ায়ে কিরাম ইলমে ফিক্হ ইলম ও আমলের সমন্বয়ের নাম সাব্যস্ত করেন। এজন্য একজন আরিফ বলেছেন-

ٱلْفَقِينُهُ عِنْدَ اَهُلِ اللَّهِ هُوَالَّذِي لَا يَحَافُ إِلَّا مِنُ مَوُلَاهُ وَلاَيْرَاقِبُ إِلَّا إِيَّاهُ وَلا

يُلْتَفِتُ الِّى مَا سِوَاهُ وَلاَ يَرُجُو الْحَيْرَ مِنَ الْغَيْرِ وَيَطِيُرُ فِي طَلَبِهِ طَيْرَان الطَّيْرِ अर्था९, আर्ल्ला र उप्रांनाएनत निकट ककीश जिनि यिनि श्रीय पाउना राजीज जात াউকে ভয় করেন না এবং তিনি ছাডা আর কারো কথা ধ্যান করেন না এবং িতনি ছাড়া আর কারো প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না। আল্লাহ ব্যতীত কারো িকট কল্যাণ কামনা করেন না এবং আল্লাহকে তালাশ করার জন্য পাখির মতো উড়তে (সচেষ্ট) থাকেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন- ফকীহ তিনি যিনি দুনিয়া বিমুখ এবং পরকালীন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট এবং নিজের দোষক্রটি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ও সচেত্ৰ।

ইলমে ফি**কহের আলোচ্য বিষয় ঃ** মুকাল্লাফের কর্ম ও আমল। কারণ, এর ানস্থা নিয়েই এতে আলোচনা করা হয়। যেমন, কাজটি শুদ্ধ কি অশুদ্ধ, সলায়, না হারাম, না হালাল, না মাকরূহ ইত্যাদি।

খক্ষা ও উদ্দেশ্য ঃ দুনিয়া ও আখিরাতের সফলতা। কারণ, একজন ফকীহ ্যান্যাতে আল্লাহর মাখলুককে উপকৃত করে উচ্চ মর্যাদায় সমাসীন হন এবং-ারকালে তাদের জন্য সুপারিশ করবেন। আল্লাহর দিদার লাভ করবেন। াণানা বলতে পার ইলমে ফিকহের উদ্দেশ্য আহকামে শরঈয়্যাহ অনুযায়ী ্যামল করার শক্তি ও যোগাতা অর্জন করা।

ইলমে ফিক্ই ও এর মাহাত্যুঃ রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنُ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ কার্মনা করেন তাকে দীনের গভীর জ্ঞান

فَقِيُهٌ وَاحِدٌ أَشَدُّ عَلَى الشَّيُطَانِ مِنُ أَلُفِ عَابِدٍ.

অর্থাৎ, একজন ফকীহ শয়তানের নিকট সহস্র আবিদ অপেক্ষা কঠিনতর, কোরণ, আবিদের ইবাদত হয় অন্তর্দৃষ্টি ব্যতীত। ফলে তাকে গোমরাহ করা, বিভিন্ন রকমের সংশয়-সন্দেহে নিপতিত করা তার জন্য সহজ। কিন্তু একজন ফকীহের ইবাদত হয় অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। অতএব, তাকে বিভ্রান্ত করা সহজ নয়।)

ইসলামের স্বর্ণযুগ এবং তাফাক্কুহ ফিদ্দীন ঃ রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাল্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন দুই প্রকার ঃ একদল ছিলেন সর্বদা হাদীস মুখন্ত করা ও বর্ণনা করার কাজে রত। যেমন, আবু হুরায়রা (রাঃ), আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) প্রমূখ। আর একদল ছিলেন কুরআন হাদীসে গবেষণা করে শাখাগত মাসআলা-মাসায়িল উৎসারণ করার কাজে মশণ্ডল। যেমন ঃ হযরত আলী (রাঃ) ইবনে আকরাস (রাঃ) প্রমুখ। তাবেসনের যুগ ঃ মদীনা তায়্যিবা রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত স্থল এবং উল্মে নবুওয়্যাতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এজন্য নববী যুগ থেকে নিয়ে হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলাফতের প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত গোটা ইসলামী বিশ্বের কেন্দ্রন্থল ছিল এটি। সাহাবীদের যুগে এখানে কুরআন ও সুনুতের ইলম ছিল সবচেয়ে বেশী এবং তাবেসনের যুগে সাত ফকীহ বলতে প্রসিদ্ধ যে ফুকাহা ছিলেন তারা ছিলেন এখানেই অবস্থানকারী। সেই সাত জন ফকীহ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত না দিতেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিচারক কোন রায় প্রদান করতেন না। মদীনার সেই সাতজন ফকীহের নাম নিম্নে প্রদন্ত হল-

#### সাত ফকীহঃ

- ১. সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (রহঃ)(ওফাত ঃ ৯৪ হিঃ)।
- ২. উরওয়া ইবনে যুবাইর (রহঃ)(ওফাতঃ ৯৪ হিঃ)
- ৩. কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রহঃ) (ওফাত ঃ ১০৮ হিঃ)
- ৪. খারিজা ইবনে যায়দ ইবনে সাবিত (রহঃ) (ওফাত ঃ ৯৯ হিঃ)
- ৫. উবাইদুল্লাহ ইবনে আন্দুল্লাহ ইবনে উতবা ইবনে মাসউদ (রহঃ) (ওফাত ঃ ৯৮ হিঃ)
- ৬. সুলাইমান ইবনে ইসার (রহঃ) (ওফাত ঃ ১০৯ হিঃ)

সপ্তম নম্বরে কে এ সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। কেউ বলেছেন আবু সাল্লাম ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ)। কেউ বলেছেন সালিম ইবনে আব্দুল্লাহ। কেউ বলেছেন আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান (রাঃ)।

ইলমে ফিকহ সংকলন ঃ উল্মে ইসলামিয়ার সুচনা যদিও ইসলামের সাথে সাথেই হয়েছে। অহী অবতীর্ণ হওয়ার যুগ থেকেই আকাইদ, তাফসীর, হাদীস ও ফিকহের তা'লীম শুরু হয়েছে। কিন্তু একটি বিশেষ ধারা ও বিন্যাসের সাথে নবুওয়াত যুগে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগে এগুলো সংকলিত হয়নি এবং স্বতন্ত বিদ্যার আকার ধারণ করেনি। দ্বিতীয় শতাব্দী হিজরীতে এগুলোর সংকলন ও বিন্যাস আরম্ভ হয়। যারা এসব বিশেষ বিদ্যাকে নতুন পদ্ধতিতে বিন্যন্ত করেছেন তাদেরকেই সেগুলোর বানী বা স্থপতি বলে। এ কারণেই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -কে ইলমে ফিকহের স্থপতি বলা হয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সর্ব প্রথম ইলমে শরীয়ত সংকলন করেন।
সাহাবায়ে কিরাম এবং অন্য কোন তাবেঈ ইলমে শরীয়ততে ফিকহী
পদ্ধতিতে বিন্যস্ত করে রেখে যাননি। কারণ,তাদের সারণ শক্তির উপরই
তাদের বেশী ইতমিনান ছিল। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) যখন
দেখলেন সাহাবা ও তাবেঈন বিভিন্ন ইসলামী রাষ্ট্রে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছেন।
ফলে ইলমে শরীয়তও বিক্ষিপ্ত এবং পরবর্তীদের সারণশক্তিও দুর্বল হয়ে
পড়েছে, এজন্য তিনি ইলমে শরীয়ত তথা ইলমে ফিকহ বা ইলমে আহকাম
সংকলন করার প্রয়োজন অনুভব করেন। ফলে তিনি তার এক হাজার
নিগোর মধ্য হতে ৪০ জন বড় বড় মুজতাহিদ আলিমকে ফিক্হ সংকলনের
কালে মনোনীত করেন। এই ৪০ জন রীতিমত ইলমে ফিক্হ সংকলনের
কালে দায়িত্বশীল হিসেবে অংশগ্রহণ করতেন। তাঁদের ছাড়া অন্যান্য
সুক্রাদ্দিস ফুকাহাও হাদীস ফিকহ সম্পর্কে আলোচনা করতেন, শুনতেন এবং
নিত্রেদের রায় প্রকাশ করতেন। ইমাম সাহেব ইলমে ফিকহ সংকলনের
কাজে যে সুমহান ঐতিহাসিক কীর্তি স্থাপন করেছেন এর নজির অনৈসলামিক
বিক্রাণেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

গ্রমাম আবু হানীফার রচনাবলী ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর অনেক স্বানান রচনা রয়েছে। কয়েকটির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল-

় বিত্যাব্রর রায়। ২. কিতাবু ইখতিলাফিস সাহাবা ৩. কিতাবুল জামি' ৪. বিত্যাব্র সিয়ার ৫. আল-কিতাবুল আওসাত ৬. আল-ফিকহুল আকবার ৭. আবা ক্রিক্তার আবসাত ৮. কিতাবুল আলিমি ওয়াল মুতা'আল্লিম ৯. কিতাবুর আদি আলাল কাদরিয়্যাহ ১০. রিসালাতুল ইমাম ইলা উসমান আল-বাততী কিব কার্বর প্রকার চিঠি ও অসিয়ত ইত্যাদি।

#### ফিক্হে হানাফীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ঃ

১. মারসূত- ইমাম মুহাম্মদ (ওফাত ঃ ১৮৭হিঃ) ২. জামি' সগীর- ইমাম মুহাম্মদ ৩. জামি কাবীর- ইমাম মুহাম্মদ ৪. যিয়াদাত- ইমাম মুহাম্মদ ৫. আল-জামি'-ইসমাঈল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা (ওফাতঃ ২১২) ৬. আল-বায়ান- আবু ইসহাক ইসমাঈল তাবারী হানাফী (ওফাত ঃ ২৩০) ৭. তাজরীদ -মুহাম্মদ ইবনে শুজা হানাফী (ওফাত ঃ ২২৬) ৮. কাফী -হাকেম শহীদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ (ওফাত ৩৩৪হিঃ) ৯. মুখতাসার -আবুল হাসান উবায়দুল্লাহ আল-কারখী (ওফাত ঃ ৩৪০হিঃ) ১০. জামি' কবীর -ঐ ১১. হাসরুল মাসায়িল -আবুল লাইস নসর ইবনে মুহাম্মদ সমরকন্দী (ওফাত ঃ ৩৭২হিঃ) ১২. উয়ূনুল মাসায়িল ঐ ১৩. আল-আসরার -আবু যায়দ উবায়দুল্লাহ দাবুসী (ওফাত ঃ ৪৩২ হিঃ) ১৪. আল-আজনাস -আবুল আব্বাস আহমদ আন নাতিকী (ওফাত ঃ ৪৪৬ হিঃ) ১৫. আল-আহকাম ঐ ১৬. রওজা -ঐ ১৭. খাজানাতুল ওয়াকি'আত ঐ ১৮. মাবসূত -শাইখুল ইসলাম মুহাম্মদ (খাহার যাদাহ) (ওফাত ঃ ৪৮৩ হিঃ) ১৯. মাবসূত -শামসুল আয়িম্মাহ মুহাম্মদ সারাখসী (ওফাতঃ ৪৮৩) ২০. আল-হাভী -মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-হাসীরী (ওফাত ঃ ৫০০ হিঃ) ২১. খাযানাতুল ওয়াকি'আত -তাহির ইবনে মুহাম্মদ (ওফাত ঃ ৫৪৪ হিঃ) ২২. তুহফাতুল ফুকাহা -আলাউদ্দীন সমরকন্দী ২৩. বাদায়িউস সানায়ি' -আবু বকর মাসউদ কাসানী (ওফাত ঃ ৫৮৭ হিঃ) ২৪. যুবদাতুল আহকাম -আবু হাফস উমর হিন্দী গজনভী (ওফাত ঃ ৭৭৩ হিঃ) ২৫. দুরারুল বিহার -আবু আব্দুল্লা মুহাম্মদ কুনুভী দিমাশকী (ওফাতঃ ৭০৮ হিঃ)

ফিক্হে মালিকীর কয়েকটি প্রসিদ্ধ কিতাব ঃ আল-ইস্তি'আব -আহমদ ইশবীলী (ওফাত ঃ ৪০১হিঃ) ২. কাফী -খালিদ কুরতবী (ওফাত ঃ ৪৬৩ হিঃ) ৩. আল-জাওয়াহিরুস সামীনাহ -আব্দুল্লাহ জুজামী (ওফাত ঃ৬১৬ হিঃ) ৪. জামিউল উম্মাহাত -উসমান ইবনে হাজিব (ওফাত ঃ ৬৪৬ হিঃ) ৫. জখীরা -আবুল আব্বাস আহমদ কুরাফী ৬. মুদাও্ওনাহ -আব্দুর রহমান ইবনুল কাসিম।

#### ফিকহে শাফেঈর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ঃ

১. আল-কিতাবুল কাবীর -মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস শাফেঈ (ওফাত ঃ ২০৪ হিঃ) ২. মাবসূত -মুহাম্মদ আব্বাদী (ওফাত ঃ ২৪৩ হিঃ) ৩. আল-মুখতাসার -মুহাম্মদ ইসমাঈল মুযানী (ওফাত ঃ ২৬৪ হিঃ) ৪. ফরু' -আবু বকর মুহম্মদ ইবনুল হাদ্দাদী মিসরী (ওফাত ঃ ৩৪৫ হিঃ) ৫. মাহাসিনুশ শরীয়া -আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আলী (ওফাত ঃ ৩৬৫ হিঃ) ৬. জখীরা -কাজী হাসান বাগদাদী (ওফাত ঃ ৪২৫ হিঃ) ৭. আল-হাভিল কাবীর -আবুল হাসান আলী বসরী (ওফাত ঃ ৪৫০ হিঃ) ৮. আত-তামবীহ -আবু ইসহাক ইবরাহীম

সিরাজী (ওফাত ঃ ৪৭৬ হিঃ) ৯. যিয়াদাত -মুহাম্মদ আব্বাদী (ওফাত ঃ ৪৫৮ (ইঃ) ১০. আল-ইবানাহ -আব্দুর রহমান মারওয়াযী (ওফাত ঃ ৪৬১ হিঃ) ১১. জমউল জাওয়ামি' -উমর ইবনুল মুলাক্কান (ওফাত ঃ ৮০৪ হিঃ)

ফিকহে হাম্বলীর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কিতাব ঃ
১. জামি' সগীর সক্ষত ১. জামি' সগীর -মুহাম্মদ ইবন হুসাইন আল-বাগদাদী (ওফাত ঃ ৪৫৮ হিঃ) ২. জামি' কবীর -ঐ ৩. উমদাতুল হাজির ও কিফায়াতুল মুসাফির -আলী ইবনে মুহাম্মদ আমেদী (ওফাত ঃ ৪৬৭ হিঃ) ৪. আল-বুলগাহ -আব্দুর রহমান ইবনুল জাওয়ী (ওফাত ঃ ৫৯৭ হিঃ) ৫. মাযহাবুন ফিল মাযহাব -ঐ ৬. খুলাসা -আসআদ দিমাশকী (ওফাত ঃ ৬০৬ হিঃ) ৭. কাফী -মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবন কুদামা (৬২০ হিঃ) ৮. আল-আহকাম -জিয়াউদ্দীন মুহাম্মদ (ওফাতঃ ৭১০ হিঃ) ৯. ফরু<sup>2</sup> -আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ (ওফাত ঃ ৭৬৩ হিঃ)।

#### কয়েকটি পরিভাষা

সাহেবাইন ঃ ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)

- **শায়খাইন :** ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসৃফ (রহঃ)।

তির**ফাইন ঃ** ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)।

আয়িম্মায়ে সালাসায়ে আহনাফঃ ইমাম আবু হানীফা, আবৃ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)। তথু আয়িম্মায়ে সালাসা বললে ইমাম শাফিঈ, ইম'ম আহমদ ও ইমাম মালিক (রহঃ) উদ্দেশ্য হবে।

ইমামে আজম ঃ আবু হানীফা (রহঃ)

মৃতাক্বাদিমীন ঃ ইমাম আবু হানীফা ও তৎকালীন উলামায়ে কিরাম ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) পর্যন্ত এবং এদেরকে এক কথায় 'সালাফ' বলে।

মুতা'আখ্খিরীনঃ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) থেকে পরবর্তী যুগের উলামায়ে কিরাম। যেমন, আবু বকর খাস্সাফ, ইমাম কারখী, তাহারী, কাজীখান, শামসুল আয়িম্মা হুলওয়ানী প্রমূখ। এদেরকে এক কথায় 'খালাফ' বলে। জাওয়াহির রেওয়ায়াত ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর ছয় কিতাব তথা জামি' গুণীর, জামি' কবীর, সিয়ারে সগীর, সিয়ারে কবীর, মাবসূত ও যিয়াদাত

এর রেওয়ায়াত।

নাওয়াদির রে**ওয়ায়াত** ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর উক্ত ছয় কিতার ছাড়া ানানা কিতাবের রেওয়ায়াত।

#### ইমাম আবৃ হানীফা (রহঃ) -এর ফযীলত

اشعار منسوبة إلى الإمام المحدث ابن المبارك في حق الإمام mm'silk أبي حنيفة رحمه الله على ما في الدر المحتار وغيره \_ المامُ المسلمينَ أبو حنيفة المسلمينَ أبو ١\_ لقد زان البلادَ ومن عليها 🖈 كآياتِ الزبور على الصحيفةِ ٢ ـ بأحكام وآثار وفقهٍ ٣\_ فما في المشرَقين له نظيرٌ 🛪 ولابالمَغربين ولابكوفةً ٤\_ امامًا صار في الإسلام نورا ☆ أمينا للرسول وللخليفة 🖈 وصام نهارَه للّهِ خيفة ٥ ـ يبيتُ مُشَمِّرًا سهر الليالي ☆ وما زالتُ جوارِحُه' عَفِيفة ٦\_ وصان لسانَه عن كل إفكٍ ٧\_ يَعِفُّ عن المحارم والملاهي الله له و ظيفة الإله له و ظيفة ٨\_ فمن كأبي حنيفة في علاه الم إمام للخليقة والخليفة 🛠 حلافُ الحقِّ معَ حجج ضعيفة ٩ \_ رأيت العائبين له سِفَّاهًا ١٠ ـ وكيف يحلُّ أن يؤذي فقِيةٌ 🌣 له في الأرض آثارٌ شريفة ١١\_ وقد قال ابن ادريسَ مقالًا 🗠 صحيّح النقل في حكم لطيفة ١٢ \_ بان النَّاسَ في فقهٍ عيالٌ ﴿ على فَقَّهِ الإمامُ أبي حنيفة ١٣ \_ فلعنةُ رَبِّناً أَعُدَادَ رَمُلٍ ٢٦ على مَن رَدَّ قَولُ أبي حنيفة

অর্থ ঃ ১. নগর ও নগরবাসীদের সৌন্দর্যমন্ডিত করেছেন ইমামুল মুসলিমীন আবু হানীফা (রহঃ)। ২. সহীফার উপর যবুরের আয়াতের ন্যায় আহকাম, রেওয়ায়াত ও ফিকহের মাধ্যমে। ৩. পৃথিবীতে না পূর্ব দিগন্তে না পশ্চিম দিগন্তে না কুফায় তার কোন নজির রয়েছে। ৪. তিনি ইসলামের একটি জ্যোতি। রাসুল এবং খলীফায়ে রাসূলের বিশ্বস্ত ব্যক্তি। ৫. তিনি প্রতিটি রাত্রেই জাগরনের জন্য সচেষ্ট থাকেন। আর দিনে রোজা রাখেন একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে, আল্লাহর ভয়ে। ৬. তিনি তার যবানকে হিফাজত করেছেন সমস্ত অপবাদ থেকে এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোও ছিল পবিত্র। ৭. তিনি নিজেকে হারাম এবং ক্রীড়া-কৌতুক থেকে বাঁচিয়েছেন। আল্লাহর সম্ভুষ্টিই হল তার কাজ। ৮. ইমাম আবু হানীফা ছাড়া তার মতো আর কে আছে (নিজেই তাঁর উদাহরণ) তিনি রাজা-প্রজা সব মাখলুকের ইমাম। ৯. আমি তার দোষ বর্ণনাকারীদের দেখেছি বেওকুফ-নির্বোধ। তারা হক পরিপন্থী দূর্বল দলীলের শারনাপন। ১০. এরূপ একজন ফকীহুকে কষ্ট দান করা কিভাবে বৈধ হতে পারে? যার অনেক উত্তম নিদর্শন রয়েছে পৃথিবীতে। ১১. ইমাম শাফেঈ (রহঃ) তাঁর সম্পর্কে একটি সুন্দর উক্তি করেছেন, বিশুদ্ধ সূত্রে সুক্ষা হিকমতের ভিতরে তা বর্ণিত। ১২. সমস্ত মানুষ ফিকহের ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানীফার ফিকহের মুখাপেক্ষী। ১৩. আমার প্রভুর লা'নত অসংখ্য পরিমাণে তার উপর হোক যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর উক্তিকে রদ করে দেয়।

|    | নিষয় সূচীপত্র পু                                                                |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|    | বিষয় পূর্ণ সূচীপত্র পূ                                                          | ষ্ঠা নং    |
|    | প্রথম অধ্যায় ঃ ঈমান                                                             | 79         |
|    | প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহর প্রশংসা<br>দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে | 79         |
|    | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে                                     | ೨೨         |
| n. | দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পবিত্রতার বর্ণনা                                              | ৩8         |
| 14 | প্রথম পারচ্ছেদ ঃ ডজুর বিবরণ                                                      | 98         |
|    | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ উজু ভঙ্গের কারণসমূহ                                           |            |
|    | তৃতীয় প্রিচ্ছেদ ঃ গোসলের বিবরণ                                                  |            |
|    | চতুর্থ পরিচেছ্দ                                                                  | 80         |
|    | গোসল ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা                                                       |            |
|    | পঞ্জম পরিচ্ছেদ ঃ নাপাকীর বিবর্ণ                                                  | 8৩         |
|    | ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার বিবরণ                                  |            |
|    | সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের বিবরণ                                              |            |
|    | তৃতীয় অধ্যায় ঃ নামায                                                           | ۲۵         |
|    | প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নামায ফরয হওয়ার বর্ণনা                                         |            |
|    | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা                                     |            |
|    | তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আযান ও ইকামতের বর্ণনা                                           |            |
|    | চতুর্থ পরিচেছদ ঃ নামাযের শর্তের বিবরণ                                            | ৫৭         |
|    | পঞ্চম পরিচেছদ ঃ নামাযের ওয়াজিব সমূহের বর্ণনা                                    | <b>ራ</b> ን |
|    | ৬ষ্ঠ পরিচেছদ ঃ নামাযের প্রয়াজিব সমূহের বিবরণ                                    | ৬8         |
|    | সপ্তম পরিচেছদ ঃ সুনুত তরীকায় নামায পড়ার বর্ণনা                                 |            |
|    | অষ্টম প্রিচ্ছেদ ঃ নামাযের ভিতর উজু নষ্ট হওয়ার বর্ণনা                            | 9¢         |
|    | নবম পরিচ্ছেদ ঃ কাযা নামাযের বর্ণনা                                               | po         |
|    | দশম পরিচেছদ ঃ নামায ভঙ্গ ও মাকরহ হওয়ার কারণ সমূহ                                | ৮২         |
|    | একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর নামাযের বর্ণনা                                            |            |
|    | দ্যাদশ পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা                                       |            |
|    | ায়োদশ পুরিচেছন ঃ জুমু'আর নামাযের বৃর্ণনা                                        |            |
|    | া-তুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াজিব নামাযের বর্ণনা                                       | ৯৯         |
|    | স্বদের নামা <mark>ুযের বর্ণনা</mark>                                             | 707        |
|    | াদ্যদশ পরিচ্ছেদঃ সুনুত ও নফল নামাযের বর্ণনা                                      |            |
|    | াখজ্জুদের নামায                                                                  |            |
|    | ংশরাকের নামায                                                                    |            |
|    | াশত্র নামায                                                                      |            |
|    | নানীহের নামায                                                                    |            |
|    | নামায়ে ইন্তিখারা                                                                |            |
|    | নামায়ে তওবা                                                                     |            |
|    | ানতের নামায্                                                                     |            |
|    | নালাত্ত তাসবীহ                                                                   |            |
|    | াণ গঠপের নামায                                                                   | 772        |

|     | বিষয় শূতালি সূচীপত্ৰ পূ                                                    | _            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     | বিষয় পূটাপত্র পূচ                                                          | <u>ঠা নং</u> |
|     | বৃষ্টির জন্য প্রাথনা                                                        | ०८८          |
|     | ষষ্ঠদৃশ পরিচ্ছেদ ঃ সিজদায়ে তিলাওয়াতের বর্ণনা                              | 966          |
|     | চতুর্থ অধ্যায় ঃ জানাযা                                                     | ১২০          |
| N   | প্রথম পরিচেছদ                                                               | ১২০          |
| 11, | কাফনের বর্ণনা                                                               | ১২২          |
|     | দাফনের বর্ণনা                                                               | ১২৬          |
|     | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শহীদের বর্ণনা                                           | ১২৮          |
|     | হাক্বীক্বী বা প্রকৃত শহীদ                                                   | ४२४          |
|     | হুকমী শহীদ                                                                  | ১২৮          |
|     | তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শোক পালনের বর্ণনা                                         | ১২৯          |
|     | চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারতের বর্ণনা                                      | ১৩২          |
|     | পঞ্চম অধ্যায় ঃ যাকাত                                                       | ১৩২          |
|     | প্রথম পরিচেছদ ঃ যাকাত ফরয হওয়ার বর্ণনা                                     |              |
|     | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বর্ধনশীল মাল যার উপর                                    | ७७८          |
|     | যাকাত ওয়াজিব হয়                                                           | <b>১৩</b> ৮  |
|     | তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মাসরাফে যাকাতের বিবরণ                                     |              |
|     | চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সাদকায়ে ফিতরের বর্ণনা                                    |              |
|     | পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নফল সদ্কার বিবরণ                                           |              |
|     | ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ রোযা                                                         |              |
|     | রো্যা ফর্য হওয়ার বিবরণ                                                     |              |
|     | তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কাযা ও কাফ্ফারার বিবরণ                                    |              |
|     | চতুর্থ পরিচেছদ ঃ নফল রোযার বর্ণনা                                           | ১৬৫          |
|     | পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফের বিবরণ                                            |              |
|     | সপ্তম অধ্যায় ঃ কিতাবুল হজ্জ্                                               |              |
|     | অষ্টম অধ্যায় ঃ তাকওয়ার বর্ণনা                                             |              |
|     | প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ পানাহার প্রসঙ্গে                                           |              |
|     | দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ পোশাকের বিবরণ                                           |              |
|     | তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সহবাস ও কামোত্তেজক কার্যকলাপ                              | 747          |
|     | উপার্জন, ব্যবসা ও ইজারা ঃ                                                   |              |
|     | সুদের বর্ণনা                                                                | ንዾፇ          |
|     | সামাজিক আচরণ, মানুষের হক ও বিভিন্ন পাপাচার প্রসঙ্গে বর্ণনা                  |              |
|     | নবম অধ্যায় ঃ ইহসান                                                         |              |
|     | দশম অধ্যায় ঃ                                                               | ২১৯          |
|     | ফাতাওয়া বুরহানীতে বর্ণিত কুফরী কালাম অধ্যায়ের তরজমা                       |              |
|     | কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) -এর ওসিয়তনামা                                | ২৪২          |
|     | পরিশিষ্ট ঃ কুরবানী সংক্রান্ত<br>অংশ সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা, বন্টনের নিয়ম | ২৫৯          |
|     | অংশ সুংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা, বন্টনের নিয়ম                                | ২৬৩          |
|     | কুরবানীর সময়                                                               | ২৬৫          |

بتذائكالرج تزالجيزل كتاب الايمان

eilh.ineghy.com حمد وستائش مرخدائے راست که بذات مقدس خو دموجودست واشیاء با یجا داوتعالی سی موجودا ندودروجود وبقابوے محتاج اندووے بھیج چیزمختاج نیست۔

#### প্রথম অধ্যায় ঃ ঈমান

প্রথম পরিচেছদ ঃ আল্লাহর প্রশংসা প্রসঙ্গে

শশ্ব ঃ প্রশংসা কার ?

উত্তরঃ হামদ ও ছানা কেবল সে সত্তার জন্য, যিনি নিজ পবিত্র সত্তায় বিদ্যমান। অন্যান্য যাবতীয় বস্তু তার সৃজনের ফলে অস্তিত্ববান। অস্তিত্ব লাভ ্র টিকে থাকার জন্য সবই তাঁর মুখাপেক্ষী, কিন্তু তিনি কারো প্রতি মুখাপেক্ষী 101

শদার্থ ঃ ايمان - পর্ব বা অধ্যায়। ايمان বিশ্বাস বা আস্থা স্থাপন করা। حمد شیئ - اشیاء পবিত্র -مقدس । বিশেষ مر । তারিফ - ستائش । পশংসা না বহুবচন । অর্থ বস্তু, দ্রব্য ايجاد । অস্তিত্বদান করা । بوئے - তার প্রতি । া.-্- মুখাপেক্ষী। هيچ چيز-কোন বস্তু।

يگانهاست جم در ذات وجم درصفات وجم درافعال بیچ کس را در سیج ام با و \_ شركت نيست نه وجود وحيات اوہم حبنس وجود وحيات اشياءست ونه علم اومشا بلم شال ونهتمع وبصر واراده وقدرت وكلام او باسمع وبصرواراده وقدرت وكلام ثناوتنا ومحائس ومشارك غيرازمشاركت اتمي تهيج مجانست ومشاركت ندارد \_

ার ঃ আল্লাহর সত্তা, ইলম, শ্রবন, দর্শন, ইচছা, কুদরত ও কালাম 1363/2

ে। । সাপন সন্তায় তিনি অনন্য। আর গুণাবলী ও কাজকর্মে তার সাথে ॥ ানন অংশীদারিত্ব নেই। তাঁর অস্তিত্ব ও জীবন অন্যান্য বস্তুর অস্তিত্ব ও জীবনের মত নয়। না তাঁর জ্ঞান অন্যান্য বস্তুর জ্ঞানের ন্যায়। তার শ্রবণ, দেখা ও ইচ্ছা, তার কুদরত ও কালাম সৃষ্ট জীবের শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা তাদের ক্ষমতা ও কথার মত নয়। যেসব গুণাবলী বাহ্যিক ভাবে সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব রাখে তা কেবল নামেই•সাদৃশ্য ও নামে অংশীদারিত্ব ছাড়া অন্য কোন সাদৃশ্য ও অংশীদারিত্ব রাখে না।

শব্দার্থ : دیگانه অনন্য, একক। مشابه - কোন ব্যক্তি। مشابه - মত। مشارکت - সমজাতীয়।

صفات وافعال اوتعالے ہم در رنگ ذات اوسجانہ بیچوں و بے چگون است مثلا صفت العلم مرادراسجانہ صفتے است قدیم وانکشا نے ست بسیط کہ معلو مات ازل وابد باھ ال متناسبہ ومتضادہ کلیہ وجزئیہ باوقات مخصوصہ ہر کدام درآن واحد دانستہ است کہ زید درفلان وقت زندہ است و درفلال وقت مردہ و ہکذا و چنیں کلام او یک کلام بسیطست کہ تمام کتب منزلة فصیل اوست ۔

প্রশ্ন ঃ আল্লাহর যাবতীয় গুণাবলী সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার যাবতীয় গুণ ও কর্ম তার পবিত্র সন্তার ন্যায় 'ধরণ ও অনুরূপও' হতে পবিত্র। যেমন, ইলম আল্লাহ তা'আলার একটি অবিনশ্বর গুণ. অনন্য জ্ঞাণ। যাবতীয় অনাদি ও অনন্ত জ্ঞাত বন্তু সমূহকে সেগুলোর অনুকূল ও প্রতিকূল মৌলিক ও শাখাগত অবস্থার সাথে এবং প্রত্যেকের বিশেষ সময়সহ সর্বত্র এক মুহূর্তে তিনি জানেন। যায়েদ অমুক সময়ে জীবিত এবং অমুক সময়ে মৃত। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'আলার কালাম ও অনন্য নেই। সব আসমানী গ্রন্থে এর বিশদ বিবরণ রয়েছে।

শবার্থ : جوں و جگوں - অনুরপ ও ধরণ। بسیط - অংশহীন বস্তু, অনন্য, একক। ابل - অনাদি কাল। ابل - অনন্ত কাল। متناسبه - সংগত, সামঞ্জস্যশীল, অনুকুল। متضاده - বিপরীত। کلیه - বিপরীত। حزئیه - শাখাগত।

وخلق وتکوین صفتے است مختص ہوئے تعالے ممکن چہ باشد کے ممکن را پیدا می تواند کردممکنات بہتمامہا چہ جو ہر وچہ عرض و چہا فعال اختیار سے بندگاں ہمہ مخلوق اوتعالی انداسباب ووسا کط را روپوش فعل خو دساختہ است بلکہ دلیل بر ثبوت فعل خو دکر دہ۔ چنانچہ عقلاء از حرکت جمادات بہ محرک ہے می برندومی دانند کہ ایں حرکت فراخور حال ایں جماد نیست چہ ایں را فاعلے است ورائے او مجنیں آں عقلاء کہ بصیرت

२১ প্রশোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনছ شان بکحل شر لیت منتخل شده می دانند که ممکن پیدا کردن ممکن د میگر گوفعلے باشداز شان میں سریعت س سرہ برید ہوں۔ افعال یاعرضے باشداز اعراض نی تواند کرد۔آرےایں قدر فرق درافعال اختیار کیا ہمسیں وحرکت جمادات متحقق ست \_

#### প্রশ্ন ঃ সূজন কি একমাত্র আল্লাহরই গুণ?

উত্তর ঃ সৃজন ও অস্তিত্ব প্রদান তাঁর এমন এক গুণ যা কেবল তার সাথেই নির্দিষ্ট। 'মুমকিন' তথা সম্ভাব্য বস্তুর কি ক্ষমতা আছে অপর সম্ভাব্যকে সৃষ্টি করে? যাবতীয় সম্ভাব্য বস্তু চাই স্বাধিষ্ট হোক কিংবা যৌগিক, সবই আল্লাহর সৃষ্টি। যাবতীয় উপায় উপকরণকে তিনি নিজের কর্ম সমূহের জন্য আবরণ বানিয়েছেন। বাহ্যিক সকল উপায়-উপকরণ ও মাধ্যমকে তিনি স্বীয় কর্মের আবারণ ও দলীল বানিয়ে রেখেছেন মাত্র। জ্ঞানীজনেরা জড় পদার্থের নড়াচড়া দ্বারা গতিদায়ক বস্তুর অনুসন্ধান করেন। তারা নিশ্চিত জানেন যে, এ জড় পদার্থের মধ্যে নড়াচড়া করার ক্ষমতা নেই। অতএব এরূপ নড়াচড়ার পেছনে কোন ভিন্ন বস্তু আছে। অনুরূপভাবে শরীয়তের সুরমায় যাদের দৃষ্টিশক্তি উজ্জল, তারা জানেন যে, একটি সম্ভাব্য বস্তু অন্য সম্ভাব্য বস্তুকে সৃষ্টি করতে পারে না। চাই কাজ সমূহ হতে কোন কাজ হোক কিংবা আরয সমূহ (যৌগিক বস্তু) হতে কোন আরয়। অবশ্য ঐচ্ছিক কর্ম এবং জড় পদার্থের নডাচডায় নিশ্চিত পার্থক্য রয়েছে।

وایمان بدان واجب که حق تعالی بندگان راصو رت قدرت واراده داده است وعادة الله بدال جاری است که هرگاه بنده قصد فعلے کند حق تعالے آل فعل را پیدا کند و به وجود آرد و بناء برجمیں صورت ارادہ وقدرت بندہ را کاسب گویند ومدح وذم و تو اب وعذاب برآ ل مترتب ست \_

প্রশ্নঃ আল্লাহর কুদরত ও বান্দার উপার্জন সম্পর্কে আলোচনা কর। উত্তরঃ এ বিষয়ে ঈমান রাখা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে বাহ্যিক 'ক্ষমতা ও ইচ্ছা' দান করেছেন। আর আল্লাহ তা'আলার এ রীতি ্রব্যাহত আছে যে, বান্দা যখন কোন কাজের ইরাদা করে, তখন তিনি সেই াজ সৃষ্টি করেন এবং সেটাকে অস্তিত্ব দান করেন। কুদরত ও ইরাদার এই ব্যহ্যিক রূপের ভিত্তিতেই বান্দাকে উপার্জনকারী বলা হয় এবং এর উপর িত্তি করেই প্রশংসা, নিন্দা, পুরস্কার ও শাস্তি প্রতিফলিত হয়।

শন্দার্থ ঃ ممكن - অস্তিত্ব দান করা । ممكن - সম্ভাব্য, যা পূর্বে ছিল না । - عرض । عرض वखुत সাহায্যে অন্তিত্ব াভি করা বস্তু। عَفَلاء - عَفَلاء । অর্থ জ্ঞানী ব্যক্তি।

২২

مکتحل شده । मूत्रमा । حجل - पुत्रमा नाशार्थ - کحل - भूत्रमा नाशार्थ - کحل - भूत्रमा नाशार्य। عبادة - عادة - كاسب ا नाशार्य - كاسب

انکارفرق درمیان حرکت جماد وحرکت حیوان کفرست وخلاف شرع وخلاف مسلم بدا مهدارا خالق جمیر سلم بدا مهدارا خالق چیز سے از اشیاء دانستن ہم کفرست، لهذا پیمبر سلم الله علیه وسلم قدریه را مجوس امت گفته واو تعالے در تیج چیز حلول نه کند و چیز سے دروے تعالی حال نه بود واو تعالے محیط اشیاء است با حاطہ ذاتی وقرب و معیت بداشیاء دار دنه آں احاطہ وقرب که درخو وقعم قاصر ما باشد که آں شایان جناب قدس او نیست و آنچہ بکشف و شہود معلوم کننداز اس نیز منز واست

প্রশ্ন ঃ জড়পদার্থ ও প্রাণীর নড়াচড়ার মধ্যে কি পার্থক্য আছে? আল্লাহ ছাড়া কি কেউ স্রষ্টা আছে?

উত্তর ঃ জড় বস্তু ও প্রাণীর নড়াচড়ায় যে পার্থক্য রয়েছে তা অম্বীকার করা কুফরী এবং শরীয়ত বিরোধী, স্বতঃসিদ্ধ যুক্তি বিরোধী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে কোন বস্তুর সৃষ্টিকর্তা মনে করাও কুফরী। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'ক্বাদরিয়াহ' সম্প্রদায় এই উন্মতের অগ্নিপূজক। আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তুর মধ্যে প্রবেশ করে মিশ্রিত ও একাকার হয়ে যান না। আর অন্য কোন বস্তুও তার মধ্যে প্রবেশ করে মিশ্রিত হয় না। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় জাতি (স্বত্তাগত) বেইনীর মাধ্যমে সমস্ত জিনিসকে বেষ্টনকারী। আর যাবতীয় বস্তুর সাথে কোন ঘনিষ্ঠতা ও সাহচর্য বজায় রাখেন। অবশ্য এই বেষ্টনী ও ঘনিষ্ঠতা এমন নয় যে, আমাদের অপূর্ণ জ্ঞান তা বুঝতে সক্ষম হয়। কারণ, তা (বেষ্টনী ও ঘনিষ্ঠতা এমন হওয়া যা আমাদের বুঝে আসতে পারে) আল্লাহ তা'আলার শানের উপযোগী নয়। কাশফ ও মুশাহাদা দ্বারা (আওলিয়া কিরাম) যা কিছু জানতে পারেন, আল্লাহ তা'আলার সত্ত্বা তা হতেও পবিত্র।

শব্দার্থ : قدريه একটি ভ্রান্ত সম্প্রদায়, যারা তাকদীরকে অস্বীকার করে। حلول একটি বস্তু অন্য বস্তুর মধ্যে এভাবে প্রবেশ করা যাতে একটি অন্যটির সাথে মিশ্রিত হয়ে যায়। معريط -বেষ্টনকারী। منزه -পবিত্র। محيط -উপযোগী।

ایمان بغیب باید آوردو ہر چه مکشوف ومشہود گردد شبه ومثال ست آس را تحت لا ئے نفی باید ساخت ایں چنیں حضرات فرمودہ اند پس ایمان آریم کہ حق تعالے محیط اشیاءاست وقریب ومعنی احاطہ وقرب ومعیت ندانیم کہ چیست و پچنیں استوائے او سجانہ برعرش و گنجائش او در قلب مؤمن ونزول او اخرشب با سمان پائیں کہ در احادیث ونصوص وار دانده نجنیل ید و وجه که نصوص بدال ناطق اندایمال بدال باید آورد و برمعنی ظاهرآن حمل نباید کردو در تا ویل آن نباید آمد و تا ویل آن را حواله به نظم الهی باید کرد تاغیر حق را ندانسته باشی در صفات وافعال الهی غیر از جهل و حیرت نصیب بشر بلکه نصیب ملائکه هم نیست انکار نصوص کفرست و تاویل آن جهل

প্রশ্ন ঃ অদৃশ্যের প্রতি ঈমান আনা কি জরুরী? আল্লাহর পরিবেষ্টন নৈকট্য, সংগ ও তার অঙ্গ সম্পর্কে আমরা কিরূপ ঈমান রাখবো?

উত্তরঃ গায়েবের উপর ঈমান আনা আবশ্যক। আর কাশফ ও মুশাহাদা দ্বারা যা কিছু বোঝা যায় তা কেবল সদৃশ ও উদাহরণ স্বরূপ মাত্র। তা 'না' বাচক শব্দের অধীনে আনা উচিত। অর্থাৎ, পরিত্যাগ করা উচিত। আল্লাহর খাস বান্দাগণ এমনই বলেছেন। অতএব, আমরা এ কথার উপর ঈমান রাখছি যে, আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় বস্তুকে বেষ্টনকারী এবং তিনি যাবতীয় বস্তুর নিকটবর্তীও। অবশ্য আমরা বেষ্ট্রন করা, নিকটবর্তী হওয়া ও সঙ্গে থাকার অর্থ জানি না যে, তা কি? অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার পবিত্র সত্তা ও 'আরশ' -এর উপর অধিষ্ঠিত হওয়া, মুমিনের অন্তরে সংকুলান হওয়া, রাতের শেষ অংশে প্রথম আসমানে অবতীর্ণ হওয়া যা হাদীস ও কুরআনের আয়াতে বর্ণিত হয়েছে, (আমরা তার অর্থও জানি না), অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলার জন্য হাত ও চেহারা, যে সম্পর্কে কুরআনের আয়াত নাযিল হয়েছে, তাও আমরা বুঝি না। কিন্তু এসব বিষয়ের উপর ঈমান আনা উচিত। আর এর জাহেরী অর্থের ওপর প্রয়োগ করা উচিত নয়। এসব শব্দের (আনুমানিক) ব্যাখ্যার পেছনেও পড়া উচিত নয়। আল্লাহর ইলমের উপরই এর ব্যাখ্যা সোপর্দ করা উচিত। যেন এমন না হয় যে, যা অসত্য তাকে সত্য মনে করে বসে। আল্লাহ তা'আলার কার্যাবলী ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের বরং ফেরেশতাদের পক্ষে অজ্ঞতা ও বিসায় ব্যতীত কিছুই নেই। কুরআনের আয়াত সমূহ অস্বীকার করা কৃফরী। আর অবাস্তব ব্যাখ্যা দান চরম মুর্খতা।

শব্দার্থ : گنجائش - স্থান সংকুলান। پائین -নীচে। حاطه -বেষ্টন করা। -বেষ্টন করা। -نصوص ( पित्रेष्ठेष) - ستوائے - সঙ্গ। استوائے - অধিষ্ঠিত হওয়া। استوائے - معیت এর বহুবচন। এখানে উদ্দেশ্য কুরআনের আয়াত। نص حابی اله দেয়া।

تشعم دوربینان بارگاه الست ۲۶ غیرازیں پےنه برده اند که ہست و یک قرب دمعیت حق تعالی را نوع دیگرست که با نوع اول جز مشارکت ائمی مثار کتے نداردوآں نصیب خواص بندگاں است از ملائکہ وانبیاء و اولیا، وعامہ مومناں ہم ازیں نوع قرب بے بہرہ نیندایں قرب در جات غیر متناہی وارد جمعنی لا تقف عند حدّ حضرت مولوی می فر ماید۔ بیت

اے برادر بے نہایت در گہیست کہ ہر چہ بروے می ری بروے مایست

প্রশাঃ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সঙ্গের বিশেষ কোন প্রকার আছে কি? উত্তরঃ 'আল্লাহর দরবারে 'দ্রবীন' দ্রদশীদের (আল্লাহর সে সমস্ত অলী যারা আল্লাহর মা'রিফাত হাসিল করেছেন) এছাড়া বাস্তব তথ্য আর কিছু হাসিল হয়নি যে, 'আল্লাহই বিদ্যমান'।

আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও সঙ্গ -এর আর এক প্রকার আছে যাতে প্রথম প্রকারের সাথে শুধু নামের অংশীদারিত্ব ব্যতীত অন্য কোন অংশীদারিত্ব নেই। আর তা হল আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দা, অর্থাৎ, ফেরেশতা, আস্থিয়ায়ে কিরাম ও অলীগণের অংশ। আর সাধারণ মুসলমানগণও এ প্রকারের নৈকট্য হতে একেবারে বঞ্চিত নয়। নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতার এই প্রকারের অসংখ্য স্তর রয়েছে। অর্থাৎ, কোন সীমায় গিয়ে তা থামে না। মৌলভী রুমী (রহঃ) বলেন, হে ভাই! নৈকট্য ও মা'রিফাতের অসংখ্য স্তর রয়েছে। তুমি যে স্তরেই পৌছবে সেখান থেকে তুমি আরো উর্ধেব্ব আরোহণের চেষ্টা কর।

শব্দার্থ ঃ دوربین - دوربین - এর বহুবচন। যারা দূরের জিনিস দেখতে পারেন এখানে আরিফ ও কামিল আল্লাহ ওয়ালা উদ্দেশ্য। بے نبردہ কামিল বুযুর্গ।

خیر وشر ہر چہ بوجود می آید و کفر وایمان وطاعت وعصیان ہر چہ بندہ مرتکب آل می شود ہمہ باراد ہ الہی است اماحق تعالی از کفر ومعصیت راضی نیست و بر آل عذاب مقرر فرمودہ واز طاعت وایمان راضی است و بہ تواب بر آل وعدہ فرمودہ ارادہ چیزے دیگر است ورضا چیزے ودیگر و ہزارال ہزار درود نا معدود نثار انبیاء است علیہم الصلو ہ والتسلیمات کہ آگر آنہا مبعوث نمی شدند کے راہ ہدایت نمی دیدو بہ علوم حقہ نمی رسید ہمہ انبیاء برحق اند،

প্রশ্নঃ ভালমন্দ সব কি আল্লাহর ইচ্ছায় হয়? আল্লাহ কি ভাল কাজে সন্তুষ্ট, মন্দ কাজে অসন্তুষ্ট হন? ভাল ও মন্দ কাজে কি লাভ, কি ক্ষতি? নবীগণের অবদান কি? তাঁরা কি হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন?

উত্তর ঃ ভালমন্দ যা কিছুই অস্তিত্ব লাভ করে; কুফরী, ঈমান, বাধ্যতা ও অবাধ্যতা বান্দা যা কিছুতেই লিপ্ত হয়, সবকিছু আল্লাহর ইচ্ছায়ই সম্পন্ন হয়। অবশ্য আল্লাহ তা'আলা কুফরী ও গুণাহর কাজে সম্ভুষ্ট নন। আর এ কারণেই তিনি শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। আনুগত্য ও ঈমানে তিনি সম্ভুষ্ট এবং এর জন্য তিনি সাওয়াব প্রদানের ওয়াদা করেছেন। কোন জিনিসের ইরাদা করা ভিন্ন কথা এবং কোন জিনিসের প্রতি সম্ভুষ্ট থাকা ভিন্ন কথা। আম্বিয়ায়ে কিরাম আলাইহিমুস্সালাতু ওয়াসসালাম -এর প্রতি হাজার হাজার ও অসংখ্য দ্রুদ উৎসর্গ হোক। কারণ, তারা যদি প্রেরিত না হতেন, তবে কোন এক ব্যক্তিও হিদায়েতের পথ দেখতে সক্ষম হত না। আর সঠিক জ্ঞানে পৌছতে পারত না।

সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম হকের উপর প্রতিষ্ঠিত। শব্দার্থ : عصيان অসংখ্য - অবাধ্যতা। - مبعوث - উৎসর্গ। - একংখ্য - উৎসর্গ। - مبعوث প্রেরিত।

اول شاں آ دم است علیہ السلام وافضل شاں محمد ست صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبین ومعراج بیغمبر صلے اللہ علیہ وسلم واسرائے اواز مکہ بہ مجداقصی واز آنجا باسان ہفتم وسدر قالمنتہی حق است و کتابہائے آسانی کہ برانبیاء نازل شدہ توریت وانجیل وزبور وقر آن مجید وصحیفہائے ابراہیم وغیرہ ہمہ حق است بر ہمہ انبیاء وہمہ کتابہائے خدا ایمان باید آورد کیکن درایمان عدد انبیاء وعدد کتابہا المحوظ نباید داشت کہ عدد آنہا از دلیل قطعی ثابت نیست وانبیاء ہمہ معصوم انداز صغائر و کہائر۔

প্রশ্ন ঃ প্রথম ও সর্বশেষ নবী কে? মি'রাজ কি? কয়েকটি আসমানী কিতাবের বিবরণ দাও। নবীগণকি নিম্পাপ? তাঁদের প্রতি ও আসমানী কিতাব সমূহের প্রতি ঈমান আনা কি জরুরী?

উত্তর ঃ তাদের মধ্যে সর্বপ্রথম নবী হযরত আদম (আঃ)। আর সর্বোত্তম হচ্ছেন খাতিমুন-নাবিয়্যীন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মিরাজ এবং মকা মুকাররামা হতে বাইতুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত একই রাতে ভ্রমণ এবং সেখান থেকে সপ্তম আসমান ও সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত গমন সত্য। আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর যে সমস্ত আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে অর্থাৎ, তাওরাত, ইঞ্জিল, যবূর ও কুরআন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) -এর সকল সহীফা ইত্যাদি সবই সত্য।

সকল আশ্বিয়ায়ে কিরাম এবং আল্লাহ তা'আলার সকল কিতাবের উপর ঈমান আনা জরুরী। কিন্তু ঈমান আনার ব্যাপারে আশ্বিয়ায়ে কিরাম ও কিতাব সমূহের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করা উচিত নয়। কারণ, তাঁদের সংখ্যা অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। আর সকল আদ্বিয়ায়ে কিরাম যাবতীয় সগীরা ও কবীরা গুনাহ হতে মা'সুম।

وآنچهاز پینمبر صلے الله علیه وسلم بددلیل قطعی ثابت شده با بهمه آن ایمان باید آورد وایمان باید آورد و ایمان باید آورد و ایمان باید آورد که ملائکه بندگان خداحق اندمعصوم انداز گنابال ومنزه انداز مردے و زخ محتاج نیستند بااکل وشرب رسانندگان وی وحاملان عرش اند و بهر کارے که ماموراند برآل قائم اند انبیاء وملائکه با وجود یکه اشرف مخلوقات ومقربان درگاه اند مثل سائر مخلوقات بیج علم وقدرت ندارند مگر آنچه خدا آنهال راعلم داده است وقدرت داده بذات و صفات الهی ایمان دارند چنانچه سائر مسلمانان دارند ود رادراک کنه به عجز وقصور معترف و

ودرادائے حقوق بندگی به شکرتو فیق الہی ناطق بندگان خاص الہی را درصفات واجبی شریک ِ داشتن یا آنہارا درعبادت شریک ساختن کفرست۔

چنانچه دیگر کفار به انکارانبیاء کافرشدند بمچنان نصاری عیسی را پسر خدا و مشر کان عرب ملائکه رادختر ان خدا گفتند و علم غیب بآنها مسلم داشتند کافرشدند - انبیاء و ملائکه را در صفات انبیاء شریک نه باید کرد و غیر انبیاء را در صفات انبیاء شریک نباید کرد و عصمت سوائے انبیاء و ملائکه دیگر برااز صحابه والی بیت و اولیاء ثابت نه باید کرد و متابعت مقصور بر انبیاء باید داشت آنچه پنیمبر صلے الله علیه وسلم خرداده است به آل ایمان باید آورد و آنچه فرموده است بر آن ممل باید کرد، آنچه منع کرده از آل بازباید ماند و قول و فعل بینمبر محالفت داشته باشد آن را د باید کرد -

এশ ঃ কি কি বিষয়ের উপর ঈমান আনা জরুরী? ফেরেশতাগণের পরিচয় দাও। তাঁদের প্রতি ঈমান আনা কি আবশ্যক? আল্লাহর বিশেষ গুণাবলীতে অন্যদেরকে শরীক করা যায়?

উত্তর ঃ যে সব বিষয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে অকাট্য দলীল দ্বারা প্রমাণিত সে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা জরুরী। আর এ বিষয়ের উপরেও ঈমান আনা জরুরী যে, আল্লাহ তা'আলার ফেরেশতাগণ নিম্পাপ বান্দা। পুরুষ ও স্ত্রী হওয়া থেকে তারা পবিত্র। তাঁরা না খাওয়ার মুখাপেক্ষী, না পান করার। তাঁরা ওহী পৌছে দেন এবং আরশের বাহক। যে সব কাজের জন্য তারা আদিষ্ট, সে কাজে তারা সর্বদা নিয়োজিত। আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতাকুল অন্যান্য যাবতীয় মাখলূক হতে উত্তম এবং আল্লাহ তা'আলার দরবারে ঘনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও অন্যান্য মাখলুকের ন্যায় তারা কোন ইলম ও কুদরতের মালিক নন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যে পরিমাণ ইলম ও কুদরত দান করেছেন (তারা শুধু ততটুকু ইলম ও কুদরতের অধিকারী)।

আর অন্যান্য সমস্ত মুসলমান যেমন আল্লাহ তা'আলার জাত ও সিফাতের উপর ঈমান রাখে তদ্রপ তারাও ঈমান রাখেন। আল্লাহ তা'আলার হাক্বীকত সম্পর্কে অবগতির ব্যাপারে তাঁরা নিজেদের অক্ষমতা শ্বীকার করেন। ইবাদতের হক আদায়ের ব্যাপারে তাঁরা আল্লাহ তা'আলার তাওফীক দানের শুকর আদায় করেন।

আল্লাহ তা'আলার খাস বান্দাগণকে তাঁর ওয়াজিবী ও অপরিহার্য বিশেষ গুণাবলীতে শরীক মানা এবং ইবাদতে তাদেরকে অংশীদার সাব্যস্ত করা কুফরী। অন্যান্য কাফিররা যেমন আদিয়ায়ে কিরামকে অস্বীকার করে কাফির হয়েছে অনুরূপভবে নাসারারা হযরত ঈসা (আঃ) কে আল্লাহর পুত্র এবং আরবের মুশরিকরা ফেরেশতাগণকে আল্লাহর কন্যা এবং তাদেরকে গায়েব জানেন বলে মেনে কাফির হয়েছে। আশ্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতাগণকে আল্লাহর গুণাবলীতে শরীক করা সঙ্গত নয়। অনুরূপভাবে যারা নবী নয়, তাদেরকে নবীগণের গুণাবলীতে শরীক করাও উচিত নয় আম্বিয়ায়ে কিরাম ও ফেরেশতাগণ ব্যতীত অন্য কোন বস্তুর জন্য চাই তিনি সাহাবী হোন, রাসূল পরিবারের লোক হোন, ওলী হোন, মাসুম সাব্যস্ত করা উচিত নয়। অনুকরণ কেবল আম্বিয়ায়ে কিরামের উপর সীমিত রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সব বিষয়ে খবর দিয়েছেন, তার উপর ঈমান আনা উচিত। আর তিনি যা কিছু ইরশাদ করেছেন তার উপর আমল করা উচিত এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা হতে বেঁচে থাকা উচিত। যে ব্যক্তির কোন কথা বা কাজ রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কোন কথা বা কাজ হতে চুল পরিমাণ বিপরীত হবে তা রদ করা উচিত।

و پنجیر خبر داده است که سوال منکر ونکیر در قبر حق ست وعذاب قبر مرکا فرال را و پنجیر خبر داده است که سوال منکر ونکیر در قبر حق ست و نفخ برائے و بعضے گنهگارال راحق ست و بعثت بعد موت روز قیامت حق ست و انشقاق آسانهال وریختن ستارگان و پریدن کو بها و بر باد رفتن زمین از نفخه اولی و بر آمدن مردگال از قبور و باز پیدا شدن عالم بعد عدم به نفخه ثانیه بهم حق ست -

প্রশ্ন ঃ কবরে মুনকার নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ, কিয়ামতের সময় সিঙ্গায় ফুৎকার, ধ্বংস, মৃত্যুর পর জীবন ইত্যাদি কি সত্য?

উত্তর ঃ রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাল্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মুনকার ও নকীরের জিজ্ঞাসাবাদ সত্য, কাফির ও কতিপয় নাফরমানের জন্য কবরের শান্তি সত্য। মৃত্যুর পর কিয়ামত দিবসে পুনরুখান সত্য। মৃত্যুদান ও পুনজীবনের জন্য শিংগায় ফুৎকার দান সত্য। প্রথম বারের ফুঁৎকারে আসমান ফেঁটে যাওয়া, নক্ষত্রপূঞ্জের খসে পড়া, পাহাড় পর্বতের উড়তে থাকা, যমীনের ধ্বংস হওয়া সবই সত্য। দ্বিতীয় ফুঁৎকারে সকল মৃতের নিজ কবর হতে বের হয়ে আসা, পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পর পুনরায় সৃষ্টি হওয়া সত্য

শব্দার্থ ঃ دلیل قطعی অকাট্য প্রমাণ। مقرباں নেকট্য প্রাপ্তগণ-।
পবিত্রতা। انشقاق বিদীর্ণ হওয়া। عصمت পড়ে যাওয়া।
উড়া।

وحساب روز قیامت ووزن کردن اعمال در میزان وشهادت اعضاء گذشتن از صراط که بریشت دوزخ باشد تیز تر ازشمشیر و باریک تر از موحق ست بعض مثل برق وبعض مثل باد وبعض مثل اسپ جواد وبعض آسته بگرزند و بعض در دوزخ افتند و شفاعت انبیاء واولیاء وصلیاء وصلیاء حق ست وحوض کوثر حق ست آب اوسفیدتر از شیر وشیری تر از عسل و بروکوز با با شند مثل ستارگان بر که از ال بنوشد باز تشنه نه شود وحق تعالی اگر خوابد گناه کیره را بے تو به بخشد واگر خوابد برصغیره عذاب کند و برکه با خلاص تو به کند و موزخ معذب با شند مثل و عده الهی بخشید ه شود و کفار بمیشه در دوزخ معذب با شند و هیزه و همتای الهی بخشید ه شود و کفار بمیشه در دوزخ معذب با شند و همتای الهی بخشید ه شود و کفار بمیشه در دوزخ معذب با شند و همتای و و همتای و

উত্তর ঃ কিয়ামত দিবসের হিসাব নিকাশ, দাঁড়ি পাল্লায় আমলের ওজন, সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাক্ষ্য প্রদান, পুলসিরাতের উপর দিয়ে অতিক্রম করা সত্য। পুলসিরাত জাহানামের পিঠের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে, যা তরবারী অপেক্ষা ধারালো এবং চুল অপেক্ষা অধিক চিকন হবে। কিছু লোক বিদ্যুত গতিতে, কিছু বায়ুর ন্যায়, কিছু দ্রুত ঘোড়ার মত আর কিছু লোক ধীরে ধীরে অতিক্রম করবে। কিছু লোক জাহানামে পড়ে যাবে। আদ্বিয়ায়ে কিরাম, আওলিয়া ও আল্লাহর নেক বান্দাগণের সুপারিশ সত্য, হাউজে কাউসার সত্য। তার পানি দুধের চেয়ে অধিক সাদা, মধুর চেয়ে অধিক মিষ্টি।

(অগনিজ) নক্ষত্রের মত তার পেয়ালা। যে ব্যক্তি সে পানি হতে পান করবে দিতীয় বার আর সে পিপাসিত হবে না। আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে তওবা ছাড়াই গুনাহগারদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। আর ইচ্ছা করলে সগীরা গুনাহের কারণেও শাস্তি দিতে পারেন। যে ব্যক্তি নিষ্ঠার সাথে তওবা করবে, আল্লাহ তা'আলার ওয়াদা মুতাবিক অবশ্যই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। কাফিরদের চিরকাল জাহান্লামে শাস্তি দেয়া হবে।

শব্দার্থ ঃ شهادت সাক্ষ্য। বক্ত্বভাৰ এর বহুবচন। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। পুলসিরাত। شمشیر বিদ্যুত। নিশ্বত। মধু। মধু। পিপাসা।

ومسلمانان گناهگارا گردردوزخ درآیندآخ کارخواه جلد یا بدیرالبته از دوزخ بر
آیندوداخل بهشت شوندو باز در بهشت جمیشه باشندومسلمانان بار تکاب بمیره کافرنه
شود و نه از ایمان برآید و آنچه از انواع عذاب دوزخ از مار و کثر دم وزنجیر با وطوقها
و آتش و آب گرم وزقوم و غسلین که پنیمبر صلے الله علیه و سلم فرموده که قرآن بدال
ناطق ست و انواع نعیم جنت از مآکل و مشارب و حور و قصور و غیره جمه حق ست به وعده ترین نعمتها کے بهشت و یدارخداست که مسلمانان حق تعالی را در بهشت به برده به بینند به جهت و به کیف و به مثال و ایمان عبارت ست از تصدیق قلبی
برده به بینند به جهت و به کیف و به مثال و ایمان عبارت ست از تصدیق قلبی
باگرویدن و قصد بی زبانی لیمن تصدیق زبانی عندالضرورة سا قطشود -

প্রশ্ন ঃ গুণাহের কারণে মু'মিন কি কাফির হয়? জারাতে জাহারামে মু'মিন ও কাফিররা কি চিরস্থায়ী হবে? জারাত-জাহারামের পুরন্ধার ও শান্তি, আল্লাহর দিদার কি সত্য?

উত্তর ঃ গুনাহগার মুসলমান যদি জাহান্নামে প্রবেশ করে, তবে শেষ পর্যন্ত তাড়াতাড়ি কিংবা বিলম্বে অবশ্যই জাহান্নাম হতে বের হয়ে আসবে এবং জান্নাতে প্রবেশ করবে। তারপর চিরকাল জান্নাতেই অবস্থান করবে। মুসলমান কবীরা গুনাহের কারণে কাফির হয় না, ঈমান হতে বের হয় না। জাহান্নামে যে বিভিন্ন প্রকার শাস্তি হবে যেমন, সাপ, বিচ্ছু, (এর দংশন) শিকল, বেড়ী (পরান) আগুন, উত্তপ্ত পানি, যাক্ক্ম ও পুঁজ ইত্যাদি যা রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন এবং কুরআন মাজীদ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছে: জান্নাতের যে রকমারি নিয়ামত, পানাহারের যে বিভিন্ন বস্তু, ডাগর চোখ বিশিষ্ট সুন্দরী রমনী, সুউচ্চ

দালান কোঠা ও বালাখানা, সবই সত্য। জান্নাতের সর্বাপেক্ষা উত্তম নিয়ামত হল, আল্লাহ তা'আলার দিদার (দর্শন)। সমস্ত মুসলমান জান্নাতের মাঝে উদ্মুক্তভাবে (আল্লাহকে) দেখবে। কোন কায়ফিয়্যাত বিশেষ দিক ও মিছাল ছাড়াই (তাঁকে দেখবে)। ঈমান অর্থ, স্বতক্ষুর্তভাবে অন্তর দ্বারা মেনে নেয়া ও মুখে স্বীকার করা। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনকালে মূখে স্বীকার করার প্রয়োজন রহিত হয়ে যায়।

واصحاب رسول التدصلي التدعليه وسلم جمه عادل بودندا كراز كي احيانا ارتكاب معصيبة شده تائب ومغفور گشة متواترات ازنصوص قرآن وحديث بمدح صحابهٌ پر است ودرقر آن ست كه آنها باجم محبت ورحمت داشتند و بر كفارغلاظ وشداد بودند ہر کہ صحابہ را باہم مبغض و بے الفت داندمنکر قر آن ست وہر کہ با آنہا دشمنی وغصه داشته باشد درقرآن بروے اطلاق كفرآ مدہ حاملان وحی وراویان قرآن اند مرکه منکر صحابه باشد اور ۱ ایمان به قرآن وغیره ایمانیات متواتر ات ممکن نیست وبإجماع صحابةٌ ونصوص ثابت ست كه ابو بكر را افضل دانسته باوے بيعت كردند وبإشارهٔ ابی بکر مرخلافت عمرٌ بعدانی بکر بنابرتضل اواجماع آور دند وبعدعمٌ سه روز صحابہ " باہم مشورہ کردہ عثمان ؓ را افضل دانستہ برخلافت او اجماع کردند و باوے بيعت نمودند وبعدعثان همهاصحاب مهاجرين وانصار كه دريدينه بودنديه على مرتضيٌّ بیعت بردند کے کہ با او منازعت کر دہ کھی است کیکن سوءظن باصحابہ ٌنباید کر د ومشاجرات آنها را برمحمل نیک فرود باید آورد و باهریک محبت وعقیدت باید داشت این است عقائداہل حق ۔

প্রশ্ন ঃ সাহাবীগণ কি শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী-আদিল ছিলেন? তাদের প্রতি মহব্বত ও বিদ্বেষের হুকুম কি? সাহাবীগণের প্রতি আমাদের বিশ্বাস কিরূপ হবে?

উত্তর ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সকল সাহাবা আদিল ছিলেন। যদি কখনও কারো থেকে কোন গুনাহ হয়েও থাকে তূবে তিনি আন্তরিক ভাবে তা হতে তওবা করেছেন এবং তার গুনাহ ক্ষমা করা হয়েছে। কুরআন মাজীদ এবং বহু মুতাওয়াতির হাদীস সাহাবায়ে কিরামের প্রশংসায় পরিপূর্ণ। কুরআন মাজীদে এ কথা বিদ্যমান আছে যে, তারা (সাহাবায়ে কিরাম)্পরস্পরে অনুগ্রহশীল ও মেহেরবান ছিলেন এবং কাফিরদের প্রতিছিলেন বড়ই কঠোর।

ীয়ে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামকে পরস্পরে শত্রুতা পোষণকারী ও ্রম মহব্বতহীন বলে আকীদা পোষণ করবে সে কুরআন অস্বীকারকারী। আর যে ব্যক্তি তাদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে এবং অসম্ভুষ্ট থাকে কুরআন মাজীদে তার প্রতি ''কুফর'' শব্দের প্রয়োগ হয়েছে। (অর্থাৎ, সে কাফির) বস্তুতঃ তারা ওহীর বাহক এবং কুরআন মাজীদের বর্ণনাকারী। যে ব্যক্তি সাহাবায়ে কিরামকে অস্বীকার করবে তার পক্ষে কুরআনের প্রতি এবং কুরআন ছাড়া অন্যান্য মুতাওয়াতিরাতে ঈমানিয়া (মুতাওয়াতির রেওয়ায়াত দারা যে সব বিষয়ের উপর ঈমান আনা জরুরী বলে প্রমাণিত) এর প্রতি ঈমান আনা সম্ভব হবে না। সাহাবায়ে কিরামের ইজমা এবং অন্যান্য 'নস' দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, হযরত আবু বকর (রাঃ) কে সর্বোত্তম মনে করে সাহাবায়ে কিরাম তার হাতে বায়'আত পাঠ করেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) -এর পরে তার ইশারায় হযরত উমর (রাঃ)কে সর্বোত্তম মনে করে সাহাবায়ে কিরামের ইজমা অনুষ্ঠিত হয়েছে (হযরত উমর (রাঃ) -এর খিলাফতের ব্যাপারে)। হযরত উমর (রাঃ) -এর পরে সাহাবায়ে কিরাম পরস্পরে পরামর্শ করে হ্যরত উসমান (রাঃ) -এর উত্তম হওয়ার কারণে তার খিলাফতের উপর ইজমা অনুষ্ঠিত করে তার হাতে বায়'আত পাঠ করেন। হযরত উসমান (রাঃ) -এর পর মদীনা শরীফ হতে মুহাজির ও আনসার যেসব সাহাবী ছিলেন তাঁরা সকলেই হযরত আলী (রাঃ) -এর হাতে বায়আত পাঠ করেন। যে কেউ এ বিষয়ে তার উপরে বিরোধ করেছেন তিনি ভুল করেছেন। বস্তুতঃ সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। তাদের পারস্পরিক বিরোধের সমীচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ করা উচিত। প্রত্যেকের সাথে মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা অপরিহার্য। এগুলোই হল আহলে সুনুত ওয়াল জামা'আতের আকীদা।

শব্দার্থ । নাপ। নাপ। خزدم । জাহান্নামের এক প্রকার বৃক্ষের কাঁটা। خسلین শুঁজ ও শরীরের গলে যাওয়া মাংস। নহল। এর বহুবচন, অর্থ কালো ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট সুন্দরী রমণী। এমন সব হাদীস যা এত প্রচুর লোক রেওয়ায়াত করেছেন, যাদের কোন মিথ্যা কথায় একমত্য অসম্ভব। কাহান এর বহুবচন। অর্থ- কঠিন। ক্রমন্তা অসম্ভব। কাহান - ক্রমন্তা পোষণকারী। شدید - ক্রমন্তা পোষণকারী। নাল্যা - বহনকারী। নাল্যা এর বহুবচন। বহনকারী। নাল্যা এর বহুবচন। বর্ণনাকারী। নাল্যা - ক্রমারণা। ক্রমান্তা পারম্পরিক বিরোধ। - ব্রমান্তা পার্যা - ক্রমান্তা পারম্পরিক বিরোধ। - ব্রমান্তা ভারা -

فصل \_ درا ہتمام نماز \_ بعد تصحیح عقائد عمدہ ترین درعبا دات نماز است ، در تیجیح

مسلم از جابرهٔ مروی است که فرمود علیه الصلو قه والسلام که ؤ صله درمیان کفرتر که صلوقه است بعنی ترک صلوق بکفر می رساند، واحمه و ترندی و نسانی از بریدهٔ از آل حفرت روایت کرده اند که عهد درمیان ماومیان مردم نمازست هر که ترک کند آنرا کا فرشود و این ماجهٔ از ابوالدردا و روایت کرده که وصیت کرد بمن خلیل من صلی الله علیه و سلم که شرک بخدانه کنی اگر چه کشته شوی و سوخته شوی و نافر مانی والدین مکن اگر چه امرکنند که از نن و فرزندو مال خود بدر شو و نماز فرض راعمد انترک مکن هرکه نماز فرض عمد انترک کند ذمه خدا از و ب بریست واحمهٔ و داری و بیم قی از عمر و بین عاص از ان سرور علیه الصلو ق و السلام روایت کرده اند که هرکه برنماز فرض محافظت کند اور انور و جحت و نجات با شد و روز قیامت، و هرکه محافظت نه کند نه اور انور با شد و نه بران و نه نجات و با شد او با شد و و با مان و قارون و الی بن خلف و

وتر ندی از عبدالله بن شقیق روایت کرده که اصحاب رسول صلح الله علیه وسلم بیج چزرانمی دانستند که ترک آل موجب کفر باشد مگرنماز را، بناء برین احادیث احمد بن حنبل تارک یک نماز را عمداً کافری داند، وشافعی بروے هم به قل می کندنه بکفر ونز د امام اعظم اوراجیس دا می واجیست تا که توبه کند والله اعلم پس باید دانست که نماز را شرا نظ وارکان ست چنانچه ذکر کرده شود انشاء الله تعالے، از شرا نظ نماز طهارت بدن ست از نجاست حقیق و نجاست همی و طهارت پارچه و طهارت مکان پس اول مسائل طهارت باید آموخت -

#### দ্বিতীয় পরিচেছদ ঃ নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে

প্রশ্ন ঃ নামাযের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ আকায়িদ বিশুদ্ধ করার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উত্তম ইবাদত হল নামায। সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "মুমিন ও কাফিরের মধ্যে যোগসূত্র হল নামায ছেড়ে দেয়া।" অর্থাৎ, নামায তরক

বান্দাকে<sup>ু</sup>কুফরী পর্যন্ত পৌছে দেয়। ইমাম আহমদ, তিরমিযী ও ইমাম নাসাঈ (রহঃ) হযরত বুরায়দাহ (রাঃ) সূত্রে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, আমাদের ও অন্যদের ্রমীমাঝে যে জিনিস দ্বারা চুক্তি প্রতিষ্ঠিত- তা হল নামায। যে নামায বর্জন করবে সে কাফির হবে। ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) হযরত আবুদ্ দারদা (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, আমার বন্ধু (রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে হুকুম দিয়েছেন, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার করবে না, যদিও তোমাকৈ হত্যা করা হোক কিংবা জ্বালিয়ে দেয়া হোক। মাতা-পিতার অবাধ্যতা করবে না, যদিও তারা তোমাকে স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও ধন-সম্পদ হতে বিচ্ছিনু হবার নির্দেশ দেয়। ইচ্ছাকৃতভাবে ফর্য নামায ত্যাগ করবে না। যে ইচ্ছাপূর্বক ফরয নামায তরক করে তার জিম্মাদারী থেকে আল্লাহ তা'আলা মুক্ত হয়ে যান। হযরত ইমাম আহমদ, দারেমী ও বায়হাকী হযরত আমর ইবনে আস (রাঃ) সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি ফর্য নামাথের হিফাজত করবে তথা ওয়াক্ত মত যাবতীয় আহকাম-আদব সহ তা আদায় করবে কিয়ামতের দিন তার জন্য নামায নূর, প্রমাণ ও মুক্তির উপায় হবে। আর যে ব্যক্তি নামায সংরক্ষণ করবে না তার জন্য কিয়ামত দিবসে নামায না নুর হবে, না দলীল ও না নাজাতের উপায় হবে। সে ফিরআউন. হামান, কার্ন্নন ও উবাই ইবনে খলফ এর সঙ্গী হবে।

প্রশ্ন : নামায পরিত্যাগকারী সম্পর্কে ইমামগণের মতামত বর্ণনা কর। উত্তর : ইমাম তিরমিয়ী (রহঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাক্ট্রীক (রাজিঃ) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ নামায ব্যতীত অন্য কোন বিষয় ত্যাগ করাকে কুফরীর কারণ মনে করতেন না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ) এসব হাদীসের ভিত্তিতে ইচ্ছাকৃত নামায ত্যাগকারীকে কাফির মনে করতেন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এরূপ ব্যক্তিকে হত্যার নির্দেশ দিতেন; কাফির বলতেন না। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে তওবা না করা পর্যন্ত তাকে কারারুদ্ধ করা ওয়াজিব।

জ্ঞতব্য, নামাযের জন্য কিছু শর্ত ও রুকন রয়েছে। যেগুলো পরে ইনশাআল্লাহ অলোচনা করা হবে। নামাযের শর্তাবলীর মধ্যে রয়েছে নাজাসাতে হাক্বীক্বী ও নাজাসাতে হুকমী হতে শরীর, কাপড় ও নামাযের জায়গা পাক হওয়া। অতএব প্রথমে পবিত্রতার মাসায়েল শিক্ষা করা উচিত। শক্বার্থ ঃ منزه - মুক্ত, পবিত্র। اکل وشرب - পানাহার। حرسانندگان - শক্বার্থ ؛ منز - হ্বনকারীরা। حرسانندگان - হ্বনকারীরা। حرسانندگان - হুকীকত। حرسانندگان - হুকীকতার। حرسانندگان - তুনাহ হতে

পবিত্রতা - منابعت - অনুসরণ করা। مقصور সীমিত। منابعت পবিত্রতা - কান্যর ন করা। بعد موت - মৃত্যুর পর পুনরুখান। نفخ - মুত্রুর পর পুনরুখান। بعد موت - মুত্রুর পর পুনরুখান। نفخ - মুত্রুর পর পুনরুখান। ক্রুলিয়ে দেয়া বস্তু। - সন্তান। - ক্রুলে করা। আদ - প্রমাণ। মুক্ত। - কর্লাণ করা। আদ - করাণ। শুমাণ। পরুল। ন করালা - করালা - করালা নাম মুহাম্মাদ। তিরমিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন বলে তাঁকে তিরমিয়া বলা হয়। ৭০ বছর বয়সে ২৭৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেছেন। করেছেন। কর্লার করে। ২০ বন্দী করা। আদ্বি - ক্রুলের ফর্য। শুর্তির করে। - ব্নুল্ন করা। আইরের ফর্য। এ। বিহুরের ফর্য। এ। ন্পান্ট ভিতরের ফর্য। এ। নাম্বিন। নাম্বিনা
বিভাগের করে নাম্বিন। নাম্বিনা
বিভাগের করেন। নাম্বিনা
বিভাগের নাম্বিনা
বিভাগের

## كتاب الطهارت

فصل: در وضوب بدانکه فرض در وضو چهار چیز است ، شستن رُ واز موئے سرتازیر وقن و تا بہر دوگوش و ہر دو دست باہر دوآ رنے دستے چہارم صد سروشستن ہر دو پائے باہر دوشتالنگ، واگر ریش گنجان باشد رسانید نِ آب زیر موئے ریش ضرور نیست، اگرازیں چہار عضومقدارِ ناخن ہم خشک ماند وضو درست نباشد، ونز دامام شافعی واحر می ومالک نیت و تر تیب ہم فرض ست، ونز د مالک نیت و تر تیب ہم فرض ست، ونز د مالک واحد مین کردن ہم فرض ست، ونز د مالک واحد مین کردن ہم فرض ست، ونز د مالک واحد مین کردن ہم فرض ست، ونز د مالک واحد مین کردن ہم فرض ست، ونز د مالک واحد مین کردن ہم فرض ست، ونز د مالک واحد مین میں مرفرض ست پی احتیاط در آنست کہ ایں ہمہ بجا آ وردہ شود۔

#### দিতীয় অধ্যায় ঃ পবিত্রতার বর্ণনা

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ উজুর বিবরণ

প্রশা ঃ কোন ইমামের মতে উজুর ফরয কয়টি ও কি কি? ইমামগণের ইখতিলাফসহ বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে উজুর ফর্য ৪টি। যথা ঃ

- (১) কপালের চুলের গোড়া থেকে নিয়ে থুতনীর নীচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি থেকে অন্য কানের লতি পর্যন্ত সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা।
- (২) উভয় হাত কনুই সহ ধৌত করা।

- ে) মাথার চার ভাগের এক ভাগ মাসেহ করা।

ে উল্লেখ্য, যদি দাঁড়ি ঘন হয় তাহলে দাঁড়ির নীচে পানি পৌছান ফরজ নয়, আর যদি এই চার অঙ্গের কোন একটি তাল কি সহীহ **হবে না।** 

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর নিকট উজুর ফরয ৬টি। যথা ঃ

উপরোক্ত প্রথম দৃটি এবং (৩) মাথার যে কোন অংশ মাসেহ করা (৪)

উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা. (৫) নিয়ত করা। (৬) তারতীব ঠিক রাখা। ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে উযুর ফর্য ৭টিঃ উপরোক্ত প্রথম ২টি এবং

৩, সমস্ত মাথা মাসাহ করা ৪. উভয় পা টাখনুসহ ধৌত করা, ৫. নিয়ত করা,

৬. তারতীব ঠিক রাখা ৭. এক অঙ্গ শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা। ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকট উজুর ফর্য ৯টি। যথা ঃ উপরোক্ত ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর ২টি এবং

- ৩. সমস্ত মাথা মাসাহ করা
- ৪. উভয় পা টাখনু সহকারে ধৌত করা,
- ে নিয়ত করা.
- ৬. তারতীব ঠিক রাখা
- ৭. বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়া
- ৮. কুলি করা।
- ৯ নাকে পানি দেয়া

অতএব, উক্ত সকল বিষয়ের উপর আমল করার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত ৷

শব্দার্থ : آرنج । কিনুই - دُفَن । পশম - موئے । ধোয়া - কনুই । न पन। گنجان ا नाए - موئے ریش ا नीए -زیر । नाएव - ثتالنگ । नाक -بینی । अक जन्न एकावात शृर्त जना जन्न (वाया - بینی مستن احتاط সতর্কতা, পরহেজগারী।

مسئله \_سنت در وضوآ نست که اول هر دو دست تا بند دست سه باربشوید وبسم اللّه الرحمٰن الرحيم گويدوسه بارآ ب در د بن كندومسواك كندوسه بارآ ب دربيني كندوبيني یا ک کندوسه بارتمام رُ وبشویدوسه سه بار هر دودست با هردوآ ریج بشوید، مسح تمام سر کندیک بار، وہر دوگوش راہم ہمراہ سرسے کند، آ ب جدید شرط نیست، وہر دویائے را باشتالنگ سەسە بارېشويد ـ

প্রশ্ন ঃ সুন্নত তরীকায় উজু কিভাবে করতে হয়?

উত্তর ঃ প্রনুত তরীকায় উজু করতে হলে ৯টি কাজ করা বাঞ্ছনীয়। যথাঃ

- (১) উভয় হাত কজিসহ তিনবার ধৌতকরা। ্রি নাজশহ।৩নবার ধৌতব (২) বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম বলা। শে(৩) তিনবার কলি ক্রম

  - (৪) মিসওয়াক করা।
  - (৫) তিনবার নাকে পানি দেয়া ও নাক ঝাডা।
  - (৬) সমস্ত মুখমন্ডল তিনবার ধৌতকরা।
  - (৭) তিনবার উভয় হাত কনুইসহ ধৌত করা।
  - (৮) সমস্ত মাথা একবার মাসাহ করা এবং মাথার সঙ্গে উভয় কানও মাসেহ করা ।
  - (৯) উভয় পা টাখনু সহ তিনবার ধৌত করা।

اگر دریا موزه داشته باشد وموزه را بعد طهارت کامل پوشیده باشد مقیم را یک شاندروز ومسافر راسه شاندروزاز وقت حدث جائزست كهموز هازيانه كشد وسح بر موز ه کرده باشد ـ

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ পূর্ণ পবিত্রতার পর মোজা পরিধান করলে উজু নষ্ট হওয়ার পর থেকে মুকীম ব্যক্তির জন্য একদিন একরাত্র এবং মুসাফির ব্যক্তির জন্য তিন দিন তিন রাত ঐ মোজার উপর মাসাহ করা জায়েয। পা থেকে মোজা খুলবে না। বরং মোজার উপরেই মাসেহ করবে।

واگرموزه یاریده باشد به قسمیکه در رفتار مقدار سه انگشت یا ظاهر شود سخ برآن روا نباشد ـ

প্রশ্ন ঃ কতটুকু পরিমাণ ছেড়া হলে মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই?

উত্তর ঃ পরিহিত মোজা এই পরিমাণ ছেড়া হলে যে চলন্ত অবস্থায় তিন আঙ্গল পরিমাণ পা বের হয়ে যায়। এমতাবস্থায় ঐ মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই।

واگر شخصے باوضو باشد و یک موز ہ رااز یا کشیدہ بحدّ کیسا کثریاازموز ہیروں آیدیا وفت مسح موزه تمام شد در هرصورت هر دوموزه کشیده هر دویا بشوید واعادهٔ تمام وضوضر ورنیست مگرنز د ما لک ّ۔

প্রশ্নঃ মোজা পরে চলন্ত অবস্থায় কতটুকু পরিমাণ পা দেখা গেলে ঐ

**শাসেহ নষ্ট হয়ে যায়?** 

উত্তর ঃ চলন্ত অবস্থায় যদি পায়ের অধিকাংশ অংশ দেখা যায় অথবা মাসেহ করার সময় শেষ হয়ে যায়, তাহলে উভয় সুরতে মোজা খুলে উভয় পা ধৌত করতে হবে। তবে পূর্ণ উজু করা আবশ্যক নয়। কিন্তু ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মত এর পরিপন্থী।

وفرض درمسح موزه مقدار سه انگشت ست بر پشت یا، وسنت آنست که هر بنج انگشت دست از سرانگشتان یا تا ساق بکشد، وایس نز داحمد فرض ست واحتیاط درین ست و بعدتمام وضوبگوید ـ

প্রশ্ন ঃ মোজার উপর মাসেহ করার ফরজ ও সুত্রত কি কি?

উত্তর ঃ পায়ের উপরিভাগে দৈর্ঘ্যে তিন আঙ্গুল পরিমাণ মোজার উপর মাসেহ করা ফরয। আর বাম হাতের পাঁচ আঙ্গুল দ্বারা পায়ের আঙ্গুলের মাথা থেকে পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত টেনে আনা সুনুত, তবে এটি ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকট ফরয। অতএব, উক্ত সকল বিষয়ের উপর আমল করার মধ্যেই সাবধানতা নিহিত।

্ৰ উযূর শেষে নিম্নের দু'আটি পড়বে এবং দুই রাক'আত তাহিয়্যাতুল উজু আদায় করবে।

اَشُهَدُ اَنُ لَا اِللهَ اِللهُ وَحُدَه لَا شَرِيَكَ لَه وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَاَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُه وَرَسُولُه اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ النَّهُمَّ الْمُعَلِينِ مِنَ النَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَرَسُولُه وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَرَسُولُه وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَرَسُولُه وَاللَّهُمَ اللَّهُمَّ وَرَسُولُه وَاللَّهُمَ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَرَسُولُه وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَ اللَّهُمَا وَلَا اللَّهُمَّ وَاللَّهُمُ اللَّهُمَّ وَاللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّ

শব্দার্থ । بند دست - নতুন পানি। پوشیده পরিহিত অবস্থা। آب جدید । আঙ্গুল। پاریده। আঙ্গুল। کشیده । আঙ্গুল। نگشت । কাটা অবস্থা। سیرو د – শাচ। کشیتان । বাইরে। اعاده । পুনরায় করা। پشت । শিঠ - پنج । পাঁচ। بیرو د – احتیاط । এর বহুবচন। অর্থ আঙ্গুলসমূহ। احتیاط । সতর্কতা। ساق । সতর্কতা। احتیاط । درগাড়ালী।

فصل مشکنده وضو هر چیزست که از پیش یا پس برآید، و نجاستِ سائله که از تمام بدن برآید وروال شود بمکانے که شستنِ آن لازم شود وقعے که به پرُی د بن طعام باشدیا آب یا تلخه یا خونِ بسته سوائے بلغم، ونز دانی یوسف ٌ اگر بلغم از شکم به پری د بن برآید وضو بشکند به واگرخون در آب د بن برآید اگر رنگ آب د بن رائر خ ساز د وضو بشکند اگر قے اندَک اندَک چند بار کر د نز دامام محدٌ اگرِ غثیان مُتَّد ست جمع کرده شود ونز دانی پوسف اگر مجلس مُتَّحد ست جمع کرده شود \_ فظتن برپشت یابر چهویا تکیه زده بچیز سے که اگر کشیده شود بیفتد شکنند هٔ وضواست و فظتن استاده یانشسته بدون تکیه یا در حالتِ رکوع یا مجود بر هیائتِ مسنونه شکنند هُ وضونیست و دیوانگی ومستی و بیبوشی در حال که باشد شکنندهٔ وضواست و قهقهه ک<sup>د</sup> بالغ در نماز صاحبِ رکوع و جود شکنندهٔ وضواست \_ ومباشرتِ فاحشه شکنندهٔ وضواست \_

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ উজু ভঙ্গের কারণসমূহ

শ্রের ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে উজু ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কি কি?

উত্তর : ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে উজু ভঙ্গের কারণ ৮টি। যথাঃ

- (১) প্রস্রাব অথবা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোন কিছু বের হওয়া।
- (২) শরীরের কোন অঙ্গ হতে প্রবাহমান নাপাক বের হয়ে এমন স্থানে গড়িয়ে পড়া যেস্থান উজু বা গোসলের মধ্যে ধৌত করা ফরয় :
- (৩) মুখ ভরে বমি করা। চাই তা পানি, খাদ্য বা পিত্ত হোক কিংবা জমাট রক্ত। এসব কারণে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। বমিতে কৃষ্ণ বের হলে উজু ভঙ্গ হয় না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে মুখ ভরে কফ বের হলে উজু ভঙ্গ হয়ে যায়।
- (৪) থুথুর সাথে রক্ত বেরিয়ে আসলে। রক্ত যদি থুথুকে লাল বর্ণ করে দেয় তাহলে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে এক উদবেগের একাধিক বার্স্করের বমি যদি মুখ ভরে বমির সমান হয় তাহলে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং ইমাম আবৃ ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে এক মজলিসের একাধিক বারের বমি যদি মুখ ভরে বমির সমান হয় তাহলেও উজু নষ্ট হয়ে যাবে।

- (৫) চিত বা কাত হয়ে এমন বস্তুর সঙ্গে হেলান দিয়ে ঘুমালে যা সরিয়ে নিলে লোকটি পড়ে যাবে, তাহলে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।
- দাড়িয়ে কিংবা বসে হেলান না দিয়ে ঘুমালে রুকু এবং সিজদার মধ্যে সুনুত তরীকায় থেকে ঘুমালে উজু ভঙ্গ হবে না।
- (৬) পাগল, মাতাল ও বেহুশ হয়ে গেলে সর্বাবস্থায় উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।
- (৭) প্রাপ্ত বয়ক্ষ পুরুষ রুকৃ সিজদা বিশিষ্ট নামাযে অট্টহাসি হাসলে উজু ভঙ্গ

তিন, তাবাস্সুম তথা, মুসকি হাসি। যে হাসিতে আওয়াজ নেই। এর ফলে উয় নামায কোনটিই নষ্ট হয় না। তবে নামাযে এরূপ করা মাকরহ। -অনুবাদক

টীকা. ১. হাসি তিন প্রকার- এক. কাহকাহা তথা অট্টহাসি। যে হাসির আওয়াজ নিজে গুনে অপরেও শোনে। এর ভুকুম হল, এতে নামায ও উয় উভয়টি নষ্ট হয়।
দুই. যেহেক। তথা দাত বের করে হাসা। যে হাসির আওয়াজ নিজে কিন্তু শোনে অন্যে শোনে না। এর হুকুম হল, এর ফলে নামায় নষ্ট হয়, উয়ু নষ্ট হয় না।

হয়ে যাবে।

(৮) মুবাশারাতে ফাহেশা অর্থাৎ বিবস্ত্র অবস্থায় নারী পুরুষের লজ্জাস্থান প্রস্পর মিলিত হলে (স্ত্রী সহবাস করলে) উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ودست رسانیدن بشر مگاهِ خود بدونِ پرده ودست مرداگر زن را بے پرده رسد ً نز دامام اعظم وضونمی شکند ، ونز د دیگر ائمه وضو بشکند ، وخوردن گوشتِ شتر نز دامام احمد ً شکنند هٔ وضواست داحتیاط ازیں ہر ہمہاولی است ۔

প্রশ্ন ঃ পর্দা বিহীন লজ্জাস্থানে হাত দিলে উয় ভঙ্গ হবে কি না? উত্তর ঃ পর্দা বিহীন নিজ লজ্জাস্থানে হাত দিলে এবং পুরুষ কর্তৃক মহিলাদের পর্দাবিহীন স্পর্শ করলে ইমাম আযম (রহঃ) -এর নিকট উজু ভঙ্গ হবে না। অন্য সকল ইমামের নিকট উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকট উটের গোশত খেলে উজু ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সতর্কতামূলক এটাই উত্তম।

শবাথ : بسته - সম্মুখ। پس - পশ্চাত। আটা - আটা - আটা - আটা - আটা নাধা। پیش - সম্মুখ। پسته - পশ্চাত। প্রবাহমান। ক্রমাট বাধা। اندك اندك اندك - উদবেগ, পেটের মোচড়। خینان - পিত্ত। خفتن - মুমানো। - استاده - পাগলামী - استاده - পাগলামী। ক্রমান - ক্রমান - ক্রমান - ক্রমান - ক্রমান - ক্রমান - বিবস্ত্র অবস্থায় পুরুষের বিশেষ অঙ্গ শ্রীর বিশেষ অঙ্গে স্পর্শ করা।

فصل ۔درخسل ۔ شستنِ تمام بدن وآب دردہن ودر بینبی کردن فرض ست۔ وسنت آنست کہ اول دست بشوید و نجاستِ حقیقی از بدن پاک کند پستر وضو کندلیکن اگر در جائے کہ آب خسل جمع می شود خسل می کند پائے بعد خسل بشوید وسه بارتمام بدن بشوید۔

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ গোসলের বিবরণ

-প্রশ্ন : গোসলের মধ্যে ফর্রয কয়টি ও কি কি? উত্তর : গোসলের মধ্যে ফর্য তিনটি। যথা :

- (১) কুলি করা ৷
- (২) নাকে পানি দেয়া
- (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা।

প্রশ্ন ঃ গোসলের মধ্যে সুত্রত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ গোসলের সুনুত ৪টি। যথাঃ

- ্র ১০০। থথাঃ
  (১) উভয় হাতের কজিসহ ধৌত করা।
  (১) শ্বীর প্রেক্ত
  - (২) শরীর থেকে হাকীকী (প্রকৃত) নাপাক দূর করা।
  - (৩) উজু করা।

বিঃদ্রঃ যদি কেউ এমন জায়গায় গোসল করে যেখানে গোসলের পানি জমা হয়, তাহলে ঐ অবস্থায় প্রথমে গোসল করবে, এরপর পা ধৌত করবে।

(৪) সমস্ত শরীর তিন বার ধৌত করা।

و برزن رسانیدن آب در بیخ مویہائے بافتہ فرض ست۔ وشگافتن مویہائے بافة ضرورنيست وبرمر دا گرموئے سرداشته باشد شگافتن موئے وشستن تمام آں از سرتابن فرض ست ۔

প্রশ্ন ঃ চুলের বেনীতে পানি পৌছান ফর্য কি না?

উত্তর ঃ মহিলাদের চূলের বেনীর নিচে পানি পৌছানো ফরয। বেনী খোলা ফর্য নয়। তবে কোন পুরুষ যদি মাথায় বাবরী চুল রাখে, তাহলে ঐ চুলের আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ধৌত করা বা পানি পৌছানো ফরয।

-بافته । पूलमभूर مو ئهائے । राााजा - بیخ । नाती - زن । अरत - پستر ، भकार्थ - پستر বাধা। -بن । খোলা -شگافتن । গাড়া

فصل \_موجبات ِعنسل جماع ست درقبل باشدیا درد برمرد یازن اگر چهانزال نه شود، دیگر انزال ست بجهندگی وشهوت در بیداری یا درخواب و از خواب دیدن بدون انزال عنسل واجب نه شور وريكر حيض ونفاس چول منقطع شور عنسل واجب

# চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গোসল ওয়াজিব হওয়ার বর্ণনা

'ঋ্বা ঃ গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ কয়টি ও কি কি? উত্তর : গোসল ওয়াজিব হওয়ার কারণ চারটি। যথাঃ

(১) প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ বা মহিলার সামনের বা পেছনের রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করা। চাই বীর্য শ্বলন হোক বা না হোক। (উল্লেখ্য, পায় পথে যৌনকর্ম সম্পাদন করা মারাত্মক গোনাহের কাজ)

(২) ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় উত্তেজনার সাথে বীর্য শ্বলন হওয়া। তবে কেউ দাদ স্বপু দেখে কিন্তু বীর্য বের হয় না, তবে গোসল ওয়াজিব হবে না।
১১) হায়েয় বন্ধ হলে।

্রাম্প<sup>(</sup>।

স) নেফাস বন্ধ হলে গোসল ওয়াজিব হবে।

مسئله \_ اقلِیِّ حیض سه روزست واکشِ آن ده روز \_ واکشِ نفاس چهل روزست واقلِ آن را صدے نیست دریں مدت بهررنگ که باشد سوائے سفیدی خالص خون حیض و نفاس انگاشته شود \_ و اقلِ طهر پانز ده روزست \_ آنچهاز سهروز کمتر واز ده روز نیاده در خیض دیده شود خونِ استحاضه باشد که مانع نماز وروزه نیست \_ اگرز نے راحیض زیاده از عادت شود تا ده روز رمان ستحاضه گفته شود و اگر از ده روز زیاده شود پس آنچهاز عادت زیاده باشد همه آن استحاضه است \_ و مبتدیه رازیاده از ده روز استحاضه گفته شود \_ و پاکی که در میان مدت حیض یا نفاس بافته شود حیض و نفاس ست \_ و مبتدیه را زیاده از ده روز استحاضه گفته شود \_ و پاکی که در میان مدت حیض یا نفاس بافته شود حیض و نفاس ست \_

#### প্রশ্নঃ হায়েয ও নেফাসের সময় কত দিন?

উত্তর ঃ হায়েযের সর্বনিম্ন সময় হল তিন দিন। আর সর্বোচ্চ সময় হল দশ দিন। নেফাসের সর্বোচ্চ সময় ৪০দিন। আর নিম্নের কোন সময় সীমা নেই। তবে উল্লেখিত মেয়াদের মধ্যে সাদা রং ব্যতীত অন্য যে কোন রং-এর রক্ত বের হোক না কেন তা হায়েয় ও নেফাস বলে গণ্য হবে।

প্রশ্নঃ হায়েয ও নেফাসের রক্তের রং কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ সাধারণত এ ধরণেরে রক্তেরে রং ৫ প্রকার। যথা ঃ লাল, কালো, হলুদ, মাটি।

প্রশ্নঃ দুই হায়েযের মাঝখানে পবিত্র থাকার মেয়াদ কতদিন?

উত্তর ঃ দুই হায়েযের মাঝে পবিত্র থাকার সময় সর্ব নিম্ন ১৫দিন এবং উর্ধের কোন সীমা নেই।

#### প্রশ্নঃ ইন্তেহাযা কাকে বলে?

উত্তর ঃ হায়েযের মধ্যে তিন দিনের কম অথবা দশ দিনের বেশী এবং নেফাসের ক্ষেত্রে ৪০ দিনের বেশী যত দিন রক্ত দেখা যায় ঐ রক্তকে ইস্তেহাযার রক্ত বলে। ইস্তেহাযা নামায ও রোযার জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

বিঃ দ্র ঃ যদি কোন মহিলার সাধারণ নিয়ম থেকে বেশী দিন হায়েয দেখা যায়, তাহলে দশ দিন পর্যন্ত তাকে ঋতুবতী ধরা হবে। আর যদি দশ দিন থেকে বেশী সময় পর্যন্ত রক্ত দেখা যায় তাহলে সাধারণ নিয়মের পরের সব কয়দিনকে ইস্তেহাযা বলে। আর যে মহিলার হায়েয প্রথম আরম্ভ হয়েছে তার

যদি দশুদিন থেকে বেশী সময় পর্যন্ত রক্ত দেখা যায় তাহলে ঐ দশ দিনের বেশী দিন গুলো ইস্তেহাযা।

প্রস্ন ঃ হায়েয ও নেফাসের মধ্যে কিছু সময় পবিত্র থাকলে এর হুকুম কি? উত্তর ঃ হায়েয বা নেফাসের মুদ্দত বা সময়ের ভিতর কিছু সময় পবিত্র থাকলে তাও হায়েয বা নেফাস বলে গণ্য হবে।

مسئله \_از حیض ونفاس نماز ساقط شود قضائے آل واجب نیست \_ وروز ہراحیض ونفاس مانع ست \_لیکن قضا واجب شود \_ وجماع در حیض ونفاس حرام ست نه در استحاضه \_ وحیض اگر پیش از ده روزمنقطع شود بدون غسل کر دنِ زن وطی حلال نشود مگر آئکه وقت نِماز سے بگذرد و درانقطاع بعد ده روز بدونِ غسل ہم وطی جائز ست نز د امام اعظم ، ونز داکثر ائم ہدون غسل جائز نیست \_

#### প্রশ্ন ঃ হায়েয ও নেফাসের হুকুম কি?

উত্তর ঃ (ক) হায়েয ও নেফাসের হুকুম হল- এমতাবস্থায় নামায ও রোযা করা যাবে না। আর পবিত্র হওয়ার পর নামায কাযা করতে হবে না, কিন্তু রোযা কাযা করতে হবে।

- (খ) হায়েয ও নেফাস অবস্থায় সঙ্গম করা হারাম। তবে ইস্ভিহাযা এর পরিপন্থী।
- (গ) দশদিন পূর্বে হায়েয বন্ধ হয়ে গেলে গোসল করার পূর্বে সঙ্গম করা জায়েয নয়। তবে হায়েয বন্ধ হওয়ার পর এক নামাযের সময় চলে গেলে গোসল ছাড়াই সঙ্গম করা বৈধ হবে।
- (ঘ) দশ দিন পর হায়েয বন্ধ হলে ইমাম আজমের মতে গোসল ব্যতীত সঙ্গম করা বৈধ। তবে অন্যান্য ইমামগণের মতে গোসল করা ব্যতীত সঙ্গম করা বৈধ নয়।

مسکلہ۔ بے وضورا دست رسانیدن بمصحف بے پردہ جائز نیست وخواندنِ قرآن جائز نیست وخواندنِ قرآن جائز نیست نه در جائز ست، ودر حالتِ جنابت وحیض ونفاس خواندنِ قرآن ہم جائز نیست نه در آمدن بمسجد و نه طواف کعیہ۔

প্রশ্ন ঃ উজু বিহীন অবস্থায় গিলাফ ব্যতীত কুরআন শরীফ স্পর্শ করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ উজু বিহীন অবস্থায় গিলাফ বিহীন কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা জায়েয নেই। তবে পাঠ করা জায়েয আছে। হায়েয়, নেফাস ও জানাবাত (গোসল ফরয) অবস্থায় কুরআন শরীফ পাঠ করা জায়েয় নয়। তাছাড়া মসজিদে প্রবেশ করা কিংবা কা'বা শরীফের তওয়াফ করাও অবৈধ। শপার্থ % - نفاس । বীর্যপাত। انزال । কতগতি-ক্ষীপ্রতা। انفاس - সন্তান শগর পরবর্তী রক্তস্রাব। استحاضه । সবচেয়ে কম। اقل অসুখের কারণে নুনায়ুর মুখ হতে নির্গত রক্ত। مبتدیه - এরপ মহিলা যার প্রথমবার রক্তস্রাব - কুরআন মাজীদ। نقطاع । انفطاع ا انفطاع ا انفطاع ا

#### পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নাপাকীর বিবরণ

প্রশ্ন : কোন কোন নাপাক নাজাসাতে খফীফা ? এর হুকুম কি?
উত্তর ঃ হালাল গোশত বিশিষ্ট জন্তর পেশাব, ঘোড়ার পেশাব ও হারাম গোশত বিশিষ্ট পাখির মলকে নাজাসাতে খফীফা বলে। এর হুকুম হল-কাপড়ের এক চতুর্থাংশের কম জায়গায় এ ধরণের নাপাক লাগলে তা পাক। অর্থাৎ, উপরোক্ত নাপাকগুলোর কোনটি যদি জামার একাংশে আচল, চাদর, বা হাতে লাগে আর তা যদি চার ভাগের এক ভাগের কম হয় তাহলে তা সহ নামায পড়া জায়েয আছে। কিন্তু উক্ত পরিমাণ নাপাক যদি অল্প পানিতে মিশ্রিত হয় তাহলে পানিকে নাপাক করে ফেলবে।

#### প্রশ্ন ঃ কোন পাখির বিষ্টা পাক?

উত্তর ঃ যেসব পাখির গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর মধ্যে হাঁস মুরগী ব্যতীত সকল পাখির বিষ্টা পাক।

#### **এখ্ল**ঃ কোন কোন নাপাককে নাজাসাতে গলীজা বলে?

উত্তর ঃ ছোট বড় সব মানুষের পেশাব, গাধা এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হারাম সেগুলোর পেশাব, মানুষ ও চতুম্পদ জন্তুর মল নাজাসাতে গলীজা। তদ্রুপ সকল প্রাণীর প্রবাহমান রক্ত, মদ ও মানুষের বীর্য নাজাসাতে গলীজা।

مسکله به درنجاست غلیظه مقدار در جم یعنی مساحت عرض کف در رقیق ومقدار چهار

ونيم ماشه درغليظ عفوست كيكن آب را فاسد كند ـ

প্রশ্নঃ নাজাসাতে গলীজা এর হুকুম কি?

্ষ্<mark>উত্তর ঃ নাজাসাতে গলীজা তরল হলে এক দিরহাম তথা হাতের তালু</mark> পরিমাণ এবং গাঢ় হলে সাড়ে চার মাশা পর্যন্ত মাফ। কিন্তু এতটুকু পরিমাণ নাপাক যদি অল্প পানিতে পড়ে তাহলে পানি নাপাক হয়ে যাবে।

مسکله۔(۱) ویس خوردهٔ آ دمی اگر چه کافر باشد واسپ و جانوران حلال گوشت وعرق آنها وعرق خر واستر پاک ست (۲) ویس خوردهٔ گربه وموش و دیگر جانوران خانگی مثل کر فش و مانندآن و پرندگان حرام گوشت مکروه است (۳) ویس خوردهٔ خوک وسگ و فیل و چهاریا نگان حرام گوشت سوائے گربه و مانندآن نجس ست ۔

শ্রশ্ন হ কোন কোন প্রাণীর ঝুটা পাক, কোনটির ঝুটা নাপাক ও মাকরহ? উত্তর ঃ ১. মুসলমান, কাফির সকল মানুষের ঝুটা, ঘোড়া ও হালাল প্রাণীর ঝুটা, এসবের ঘাম, গাধা ও খচ্চরের ঘাম পাক। ২. তবে বিড়াল, ইঁদুর এবং ঘরে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণী যেমন ঃ টিকটিকি, তেলাপোকা ইত্যাদি এবং হারাম গোশত বিশিষ্ট পাখির ঝুটা মাকরহ। ৩. ওকর, কুকুর ও হাতি এবং সকল হারাম চতুম্পদ জন্তুর ঝুটা নাপাক।

مسکله بول اگرمثل سرسوزن مترشح شود عفوست \_

প্রশ্ন ঃ পেশাবের ছিটা কাপড়ে লাগলে এর হুকুম কি? উত্তর ঃ পেশাব যদি সুঁচের আগা পরিমাণ বিন্দু আকারে ছিটে পড়ে তাহলে তা মাফ

শবার্থ : بیالاید কিষ্টা-পায়খানা। تریز জামার কলি। بیالاید नাগে দ্বামার কলি। بیالاید লাগে দুরগীগুলো। بط ক্র্যান্ত নির্দান ক্রিসমূহ। কর্তুপদ জন্তুসমূহ। করে গাতা। بطورده বাম। ماکیاد অর্ধেক। করে নির্দান নির্দান বিড়াল। নির্দান নির্দান। করে নির্দান। নির্দান। করে নির্দান। নির্দান। নির্দান। নির্দান। সূচ।

قصل طہارت ازنجاست حکمی حاصل نہ شود مگراز آب پاک کہ از آسان فرود آیدیا از زمین برآید مثل آب دریاوجاہ و چشمہ پس از آب درخت یا ثمر مثل آب تربوزیا انگوریا کیلاطہارت حاصل نہ شود، اگر در آب چیزے پاک افتد ما نندخاک یاصابون یا زعفران وضواز ال جائزست مگر وقتیکہ رفت اور ا دور کندیا در اجزاء از آب برابریا زیاده مخلوط شود چنانچه نیم سیر گلاب در نیم سیر آب مخلوط شود یا آنکه نام آب از ۲۰۰۰ شود نام آل شور با یا گلاب یا سر که یا مانند آل شود درال صورت وضو و شسل از آق با جماع جائز نه باشد و شستن پارچهٔ نجس و مانند آل ازال نز دامام اعظم م جائز با "مد ونز دامام محرد و شافعی و غیره جائز نه باشد ـ

## ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়ার বিবরণ

ার ঃ কিসের দারা নাজাসাতে হুকমী থেকে পবিত্র হওয়া যায়?
উত্তর ঃ পাক পানি ব্যতীত নাজাসাতে হুকমী থেকে পবিত্র হওয়া যায় না।
পবিত্র পানি বলতে ঐ পানি বুঝায় যা আকাশ থেকে বর্ষিত হয় বা জমিন
থেকে নির্গত হয়। যেমন, সমূদ্র, কৃপ বা ঝর্ণার পানি। সুতরাং গাছের পানি
কিংবা ফলের রস যেমন, তরমুজ, আঙ্গুর, কলা ইত্যাদির রস দারা পবিত্রতা
৸র্জন করা যায় না। পানিতে যদি পাক বস্তু মিশ্রিত হয়, যেমন, মাটি,
মাবান, জাফরান, তবে তা দারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয হবে। কিন্তু যদি
পাক বস্তু মিশ্রিত হয়ে পানির তরলতা দূর করে দেয় কিংবা মিশ্রিত বস্তু
থানির সমান বা তার চেয়ে বেশী হয়ে যায়। যেমন, আধা সের গোলাপ আধা
সের পানিতে মিশ্রিত হলে অথবা কিছু মিশ্রিত হওয়ার কারণে পানির নাম
পরিবর্তন হয়ে গিয়ে তার নাম ঝোল বা সিরকা হয়, তাহলে এমতাবস্থায় ঐ
পানি দারা উজু ও গোসল করা সর্বসম্মতিক্রমে না জায়েয। তবে এর দারা
নাপাক কাপড় বা অনুরূপ কিছু ধৌত করা ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে
জায়িয, আর ইমাম মুহাম্মদ ও ইমাম শাফিঈ (রহঃ) প্রমূথের নিকট জায়েয
হবে না।

শব্দার্থ ঃ - خاه ববতীর্ণ হয়। ايد । ববর হয়। خوو د آيد কুপ। حرقت - কুপ। حرقت - কুপ। مخلوط। তরলতা। مخلوط - মিশ্রিত। مخلوط

مسئله منی غلیظ خٹک اگراز یار چهتراشیده شود پار چه پاک گردد وشمشیرومانندآل از مسح کردن پاک شود وزمین نجس اگر خشک شود واثر نجاست باقی نماند برائے نماز پاک شود نه برائے تیم و مجنیں دیوار وخشتِ مفروش ودرخت و گیاه غیر مقطوع ومقطوع بدون شستن پاک نشود۔

প্রশ্নঃ গাঢ় শুষ্ক বীর্য যদি কাপড় বা তলোওয়ারে লেগে থাকে তাহলে এটাকে পবিত্র করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ গাঢ় শুষ্ক বীর্য কাপড় থেকে ঘষে তুলে ফেললে তা পাক হয়ে যায়। আর তরবারী ও এজাতীয় বস্তু মুছে ফেললে সেটি পাক হয়ে যায়। আর

মাটিতে নাপাক লাগার পর যদি মাটি শুকিয়ে নাপাক নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে সে মাটি নামাযের জন্য পাক হয়ে যাবে। কিন্তু তায়াম্মুমের জন্য পাক भाग <mark>श्र</mark>ति ना।

দেয়াল, গাথা ইট ও অকর্তিত ঘাসের বিধানও এটাই। তবে কর্তিত ঘাস ধোয়া ব্যতীত পাক হবে না।

مسئله بنجاست كهنمودار باشد بهشستن مقدارے كه عين اوزائل شودنز دامام اعظمٌ یا ک شود ونز دبعضے بعد زوال عین سه بار بایدشت و ہر بارا گرممکن باشد بایدافشر د . والاختك بايدكردتا كه تقاطرنما ند، ونجاست كهنمودارنه باشدآ س راسه باريامفت بار بایدشت و هر بار بایدافشرد ـ وسر گین اگرسوخته خاکشرشودنز دامام محمدٌ یاک شود نه نز دامام ابو یوسف ٔ و مجینیں خر اگر درنمک سارا فتد ونمک شود یاک شود نز دامام محکرٌ نه نز دالی بوسف و پوست مردار بد باغت یاک شود۔

প্রশ্ন ঃ نجاست غير مريك (দৃশ্যমান নাপাক) কাকে বলে ও نجاست مرشيه (অদৃশ্যমান নাপাক) কাকে বলে?

উত্তরঃ যে নাপাক শুকানোর পর কোন নিদর্শন বাকী থাকে সেটাকে خاست 🦚 বলে। আর যে নাপাক শুকিয়ে যাওয়ার পরে এর কোন নিদর্শন বাকী थारक ना त्रिंगरक ہے مرم یہ वरल।

প্রাপি: نجاست غيرمرينه ও نجاست مرئيه পর হকুম কি?

উত্তর ঃ خَاسْت م ينهُ এর হুকুম হল এমন নাপাক কোথাও লেগে গেলে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে ফেললেই ইমাম আজম (বহঃ) -এর মতে তা পাক হয়ে যাবে। কারো কারো মতে নাপাকী দূর হওয়ার পরও তিন বার ধৌত করবে এবং সম্ভব হলে প্রতিবার নিংড়াবে অন্যথায় ওকিয়ে নিবে।

আর ناست غيرم ينه এর হুকুম হল যদি এমন নাপাক কোথাও লেগে যায় তাহলে তিনবার বা সাতবার ধুয়ে নিংড়ে নিবে।

প্রশ্নঃ কোন নাপাক যদি পুড়ে ছাই হয়ে যায় তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ গোবর পুড়ে ছাই হয়ে গেলে তা ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে পাক হয়ে যায়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে তা পাক হয় না। অনুরূপ ভাবে গাধা যদি লবনের খনিতে পড়ে লবনে পরিণত হয়ে যায় তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে তা পাক। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে তা নাপাক। ঠিক তেমনিভাবে মৃত প্রাণীর চামড়া সংস্কার করার ফলে তা পাক হয়ে যায়।

-مفروش ا शार - خشت ا उतवाती - شمشير ا शार - غليظ ا

مسکله \_آب جاری وآب کثیراز افتادن نجاست درآں یا گزشتن آں برنجا ہے۔ نشودمگر وقتیکہازنجاست رنگ یا مزہ یا بودرآ ں ظاہر شود \_

গালা । প্রবাহমান পানি ও বেশী পানিতে নাপাক পড়লে এর হুকুম কি?

তিবর ঃ প্রবাহমান পানি ও বেশী পানিতে কোন নাপাক পতিত হলে কিংবা
নালি নাপাকের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেলে তা নাপাক হয়ে যায় না; কিন্তু যখন
নালাকের রং, স্বাদ, ও ঘ্রাণ এই তিনটির কোন একটি তাতে প্রকাশ পায়,
নালাকের রং, যাদে ।

مسكه ـ اگرسگ در جدول آب جاری نشسته باشد یا مردار بے درآن افتاده باشد یا مسكه ـ اگرسگ در جدول آب جاری نشسته باشد یا مردار بران از ان میزاب روان آب مصل میزاب روان شده کی اگرا کثر آب به سگ و نجاست رسیده روان می شودنجس باشد والا یا ک باشد ـ پس اگرا کثر آب به سگ و خاصت رسیده روان می شودنجس باشد والا یا ک باشد ـ ایس الله می محاصله ایس با الله می محاصله ایس با الله می محاصله ایس با الله می محاصله می الله می محاصله الله می محاصله می الله می محاصله می الله می محاصله می الله می محاصله می م

াল ঃ প্রবাহমান সানির নালার বাদ কুকুর বসে খাকে কিংবা প্রবাহমান আনিতে যদি কোন মৃত জন্তু পতিত হয় অথবা পরনালার সাথে ঘেষে ানন নাপাক বস্তু পড়ে থাকে তাহলে এর হুকুম কি?

ওবর ঃ কুকুর যদি প্রবাহমান পানির নালায় বসে থাকে কিংবা যদি প্রবাহমান নানিতে কোন মৃত জন্তু পতিত হয় অথবা পরনালার সাথে ঘেষে কোন নাপাক বস্তু পড়ে থাকে আর ছাদে পড়া বৃষ্টির পানি ঐ পরনালা দিয়ে নাবাহিত হয়, যদি বেশীর ভাগ পানি কুকুর কিংবা নাপাকী ঘেষে প্রবাহিত হয় ভাহলে সে পানি নাপাক হয়ে যাবে। অন্যথায় পাকই থাকবে।

مسکله۔آب قلیل با ندک نجاست نجس شود۔

বিঃ দ্রঃ অল্প পানি সামান্য নাপাক দ্বারাই নাপাক হয়ে যায়।

مسئله قلتین که پنج مشک آب باشد هرمشک مقدارصد رطل که یک من و پنج سیرای دیار باشد مجموع پنج من وبست و پنج آثار نز داکثر ائمه کثیرست، ونز دامام اعظم آب کثیر آنست که از حرکت دادن یک طرف طرف دوم تحرک نشو دومتاخران آنرابه ده ذراع درده تقدیر کرده اند ـ

থাঃ قلتين বলতে কতটুকু পানি বুঝায়?

উত্তর قلتين বলতে দুই মটকা পরিমাণ পানি বুঝায়। অধিকাংশ ইমামের মতে যাতে পাঁচ মশক পানির সংকুলান হয়। আর প্রতি মশকে একশত রিতেল হয়। আমাদের দেশের হিসেবে প্রতি মশকে একমন পাঁচ সের হয়। সর্বমোট পাঁচ মন পর্টিশ সের পানি যাতে সংকুলান হয় তাই বেশী পানি। আর ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে বেশী পানি বলতে যা বুঝায় তা হল, যে পানি এক দিক থেকে নাড়া দিলে অন্য দিক নড়ে না।

আর মৃতাআখ্থিরীন আলেমগণ দশ হাত দৈর্ঘ দশ হাত প্রস্থ অর্থাৎ, একশত বর্গহাতকে বেশীর পরিমাণ নির্ধারণ করেছেন।

مسئله در جاه اگر جانور ب افتد و میر دلی اگر آماسیده شود یا پاره پاره شود تمام آب آل چاه کشیده شود واگر نه پس اگر جانور کلال است مثل گربه یا کلال ترازال نیز تمام آب چاه کشیده شود ، و گنیس اگر سه جانور متوسط با شند مثل کبوتر ، واگر جانور خر د است مثل موش و تصفور از مردن آل بست دلوکشیده شود تای ، واز مثل کبوتر چهل دلو

\_ কৈ ।

- ত্রি ।

- ত্রি

উত্তর ঃ একশত বর্গহাতের চেয়ে ছোট কোন কূপে যদি কোন প্রাণী পড়ে মারা যায় তাহলে মৃত প্রাণীটি ফুলে বা ফেটে গিয়ে থাকলে কূপের সম্পূর্ণ পানি ফেলে দিতে হবে। আর যদি মৃত প্রাণীটি ফুলে বা ফেটে গিয়ে না থাকে এবং জন্তুটি বড় হয়, যেমন, বিড়াল বা তদপেক্ষা বেশী বড় হয়, তখনও কুপের সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। অনুরূপভাবে কবৃতরের ন্যায় তিনটি মধ্যম ধরণের জন্তু হলে তখনও কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেলতে হবে। আর যদি জন্তুটি ছোট হয়, যেমন, ইদুর বা চড়ুই পাখি ইত্যাদি, তাহলে কৃপ থেকে বিশ থেকে ত্রিশ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে। আর কবৃতরের মতো ছোট প্রাণী পড়লে ৪০ থেকে ৬০ বালতি পানি বের করে ফেলতে হবে। বিঃ দ্রঃ তিনটি চড়ুই পাখি একটি কবৃতরের সমান বিবেচিত হবে।

- الدك वाह्यान - روال वाह्यान - الدك वाह्यान - روال वाह्यान - روال वाह्यान - प्राची वाह्य - روال वाह्यान वाह्य क्षेत्र क्षेत्र वाह्य - वाह्य व فصل در تيم م (1) اگر مصلى بر آب قادر نباشد بسبب دورى آب يك كروه ، وكروه جهار بزار قدم يا بسبب خوف حدوث بهارى يا درنگ در شفا يا زيادت مرض يا خوف دشمن يا درنده يا خوف شكى يا ميسر نشد ن دلو يا رسن او را جا ترست كه وض وضو وسل ، (۲) تيم كند برجنس زيين خاك باشد ياريك يا چونه يا كي يا سنگ سرخ يا سياه

یامرمربشرطیکه پاک باشد\_

### সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ তায়াম্মুমের বিবরণ

www.e.ilm.weeny.com ্রাপ্ত তায়াম্মুম করা কখন জায়েয আর কখন না জায়েয?

- উত্তরঃ (১) কোন মুসল্লী পানি ব্যবহারে সক্ষম না হলে।
- পানি তার থেকে এক ক্রোশ (শরঈ এক মাইল) দূরে অবস্থিত হলে। ৭০ ক্রোশ হল চার হাজার কদম।
- 😕) সৃস্থ ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে।
- (৪) রূগু ব্যক্তির রোগ নিরাময়ে দেরী হওয়ার আশংকা থাকলে।
- (व) রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা হলে।
- (১) শত্রুর ভয় হলে।
- 🗥) হিংস্র প্রাণীর ভয় হলে।
- (br) পিপাসার ভয় **হলে**।
- (১) বালতি বা রশি পাওয়া না গেলে। এমন ব্যক্তির জন্য উজু ও গোসলের ারিবর্তে তায়াম্মম করা জায়েয়।
- শশ্লঃ কোন কোন বস্তুর দারা তায়াম্মুম করা জায়েয?
- উত্তর ঃ মাটি, বালি, চুনা, লাল পাথর, কালো পাথর, সাদা মর্মর পাথর ্রত্যাদি মাটি জাতীয় সব জিনিসের উপর তায়াম্মুম করা জায়েয আছে। তবে ্য পাক হতে হবে।

مسكله اول نيت تيم كندو مردودست برزمين زده يك بار برتمام رويع بمالد، وباز برزمین زده بر هردودست با آ رنج بمالد،این سه چیز در تیتم فرض ست اگر مقدار ناخن ہم از دست یا روئے باقی ماند کہ دست آنجا نہ رسیدہ باشد قیم روانہ باشد، پس انگشتری راحرکت باید دا دوخلال درانگشتان باید کرد ...

থর্ম ঃ তায়াম্মুমের মধ্যে ফর্য কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ তায়াম্মুমের ফর্রয তিনটি। যথা ঃ

- (১) নিয়ত করা।
- (২) উভয় হাত জমিনের উপরে মেরে একবার সমস্ত মুখমন্ডল মাসেহ করা।
- (৩) পুনরায় জমিনে হাত মেরে উভয় হাত কনুই পর্যন্ত মাসেহ করা।

বিঃ দ্রঃ মুখমন্ডল বা হস্তদ্বয়ের নখ পরিমাণ অংশ যদি মাসেহ করা না হয় তাহলে তায়ামুম হবে না। তাই হাতের আংটি ও চুড়ি নাড়া চাড়া করে নিতে হবে এ আঙ্গুল খেলাল করতে হবে।

প্রপ্র ঃ তায়াম্মুমের মধ্যে কয়টি কাজ সুন্নত ও তা কি কি?

উত্তর : তায়াম্মুমের মধ্যে ৮টি কাজ সুনুত। যথা ঃ

(১) উভয় হাতের তালু জমিনের উপরে মারা।

- (২) উভয় হাতকে সামনের দিকে নিয়ে যাওয়া।
- (৩) উভয় হাতকে টেনে পেছনের দিকে আনা।
- .. ্তেকে ঢেনে পে! (৪) উভয় হাত ঝাড়া দেয়া। ন্দ<sup>্ৰ</sup>(৫) উভয় হাসক (৫) উভয় হাতের আঙ্গুলকে ফাঁকা রাখা।
  - । वना بسم الله الرحمن الرحيم (ك)
  - (৭) তারতীব অনুযায়ী মাসেহ করা।
  - (৮) একের পর এক লাগাতার মাসেহ করা।

مسكله يتيتم بيش از وقت نماز جائزست وازيك تيتم چندنماز فرض وففل خواندن جائز

প্রশ্ন ঃ নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার আগে তায়াম্মুম করা ও তদারা একাধিক ফর্য ও নফল নামায আদায় করা জায়েয হবে কি?

উত্তরঃ নামাযের সময় আরম্ভ হওয়ার আগে তায়াম্মুম করা ও তদ্বারা একাধিক ফর্য ও নফল নামায পড়া জায়েয আছে।

مسكه \_اگر برآب قادر شودتيم بإطل گرددوا گردرعين نماز برآب قادر شودنماز كه بهتيم شروع کرده باطل گردد \_

৯৫র ঃ তায়াম্মম কখন বাতিল হবে?

উত্তরঃ পানি ব্যবহারে সক্ষম হলে তার তায়াম্মম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এমনকি নামাযরত অবস্থায়ও যদি পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়ে যায় তাহলেও নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

مسکله \_ اگر بدن مصلی یا یارچهٔ اونجس باشد و براستعال آب قادر نباشد اورا نماز بانجاست جائزست اگربريارچهٔ پاک بفترسترعورت قادرنباشيد

প্রশ্ন ঃ মুসল্লীর শরীর বা পোশাক যদি নাপাক হয়ে যায় এবং পাক পানি ব্যবহারে সক্ষম না হয় তাহলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ মুসল্লীর শরীর বা পোশাক নাপাক হয়ে গেলে এবং পাক পানি वावशात সক্ষম ना शल म वािकत जना नाभाकी नित्र नाभाग भेषा जात्रय আছে। তবে শর্ত হল ছতর ঢাকার মত পাক কাপড না থাকতে হবে।

-درنده ا निनम् - درنگ । ने कांत हाजात कुप्तम ، এक प्राट्टें । کروه न्द्रीत्तत ये जश्म - عورت ا काপড़ - يارجه ا पूर्त - بيتر ا अर्थ आञ्चल प्रभृष्ट - بيتر ا যা উম্মুক্ত করা নিষেধ।

كتاب الصلوة

فصل \_نماز از درآمدن وقت در حالت اسلام وعقل وبلوغ و پاکی از حیض ونفاس فرض میشود\_

مسئله - اگروفت بفذرتح بمه باقی باشد که کافرمسلمان شدیاطفل بالغ گشت یا مجنون عاقل شدنماز بروئے فرض شدو بعدانقطاع حیض ونفاس بفندرنسل وتح بمه اگروفت نماز باقی باشدنماز فرض شود -

## তৃতীয় অধ্যায় ঃ নামায প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ নামায ফর্য হওয়ার বর্ণনা

**এশু∕ঃ নামায ফরয হয় কখন?** 

্উত্তর ঃ মুসলমান সুস্থ মস্তিচ্চ, বালেগ এবং যে সকল মহিলা হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র নামাযের সময় হওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর নামায ফরয হয়ে যায়। এমন কি কোন নামাযের তাকবীরে তাহরীমা বলা যাবে এতটুকু পরিমাণ সময় বাকী থাকা অবস্থায়ও যদি কোন কাফির মুসলমান হয় অথবা নাবালেগ বালেগ হয়, পাগল ভালো হয়ে যায়, তাহলে তাদের উপর নামায ফরয হবে। আর হায়েয ও নেফাস বন্ধ হওয়ার পর যদি গোসল এবং তাকবীরে তাহরীমা বলা যায় এতটুকু পরিমাণ সময় বাকী থাকে তাহলে নামায ফরয হবে।

শব্দার্থ : درآمدن এবেশ করা, আগমন করা। بلوغ বালেগ হওয়া। طفل শিশু। انقطاع - শিশু। طفل

فصل \_وفت نماز فجراز طلوع صبح صادق است تاطلوع كنارهُ آ فتأب\_

### দিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াক্তের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ ফজরের নামাযের সময় কখন আরম্ভ হয়? উত্তর ঃ ফজরের নামাযের সময় হল সুবহে সাদেকের পর থেকে সূর্যের কিনারা ভেসে উঠার পর্ব পর্যন্ত। ووقت ظهر بعدز وال ست تا كه سايئه هر چيز بمچند اوشود سوائے سايئه الفتلي، وآل يك وينم قدم درساون باشد ويس و پيش آل چهار ماه يك يك قدم بيفز ايدو بويد ازال در هر ماه دودوقدم بيفز ايد تا كه در ماه ماه ده فيم قدم باشد وقدم عبارت از بفتم الله حصه هر چيز است ايس قول امام الي يوسف و محمد و حمه ورعلاء ست واز امام اعظم مهم روايت مفتى به از امام اعظم آنست كه وقت ظهر باقى ماند تا كه سايه هر چيز دو چندآل شود سوائے سائه اصلی ۔

প্রশ্ন ঃ জোহরের নামাযের সময় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ সূর্য হেলে যাওয়ার পর থেকে প্রত্যেক বস্তুর ছায়ায়ে আসলী তথা, মূল ছায়া ব্যতীত যখন ছায়াটি ঐ বস্তুর সম পরিমাণ হবে ততক্ষণ পর্যন্ত। আর মূল ছায়া শ্রাবন মাসে দেড় কদম হয়ে থাকে। এর পূর্বের ও পরের চার মাস (শ্রাবন মাস সহ) এক এক কদম করে বাড়বে। এর পর প্রত্যেক মাসে দুই দুই কদম করে বাড়বে। অবশেষে মূল ছায়া মাঘ মাসে সাড়ে দশ কদম হয়ে যাবে। আর বস্তুর দৈর্ঘের এক সপ্তমাংশকে কদম বলে। এ হচ্ছে (অর্থাৎ, মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম পরিমাণ হওয়া পর্যন্ত জাহরের সময় বাকী থাকা) সাহেবাইন (আবু ইউসুফ ও মুহম্মদ (রহঃ) ও জুমহুর উলামায়ে কিরামের অভিমত।

ইমাম আজম (রহঃ) থেকে এ ধরণের একটি মত বর্ণিত আছে। ইমাম আজম (রহঃ) -এর যে মতের উপর ফতওয়া প্রদান করা হয় তা হল- মূল ছায়া ব্যতীত প্রত্যেক জিনিসের ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত জোহরের নামাযের সময় বাকী থাকে।

প্রশু ঃ ছায়া আসলীর সচিত্র বিবরণ দাও?

উত্তর ঃ ছায়া আসলীর আলোচনা বোঝার পূর্বে আমাদেরকে কয়েকটি পরিভাষা বুঝে নিতে হবে। ১. কদম মানে প্রতিটি দেহের এক সপ্তমাংশ যা ষাট দকীকা বা মিনিট ২. দকীকা বা মিনিট ষাট সেকেন্ডে হয় ৩. আন বা সেকেন্ড বলতে বুঝায়- যাতে এগারো বার আল্লাহু বলা যায় ৪. সা'আত বা ঘন্টা হয় সাত পুলে ৫. পুল হয় যাট রেযা বা মিনিটে ৬. রেযা সময়ের সে পরিমাণ যার মধ্যে দুই অক্ষর বিশিষ্ট একটি শব্দ উচ্চারণ করা যায়। নিম্নোক্ত চিত্রে সাত মাসের হিসেব এভাবে দেয়া হয়েছে যে, শ্রাবণ মাসের ছায়ায় আসলী দেড় কদম। এর পূর্বেকার তিনমাস ও পরবর্তী তিন মাসে এক এক কদম বৃদ্ধি পায়। চিত্রে লক্ষ্য কর।

বৈশাখ ৪ $\frac{3}{2}$ , জৈষ্ঠ ৩ $\frac{3}{2}$ , আষাঢ় ২ $\frac{3}{2}$ , শ্রাবণ ১ $\frac{3}{2}$ , ভাদ্র ২ $\frac{3}{2}$ , আখিন ৩ $\frac{3}{2}$ , কার্তিক ৪ $\frac{3}{2}$ ,

এই সাঁত মাস ছাড়া অবশিষ্ট মাসগুলোতে উভয় দিক্ষে দুই দুই কদম আরো বৃদ্ধি পাবে। নিম্নে লক্ষ্য কর-

চৈত্র ৬ ই ফাল্পন ৮ ই, মাঘ ১০ ই, পৌষ ৮ ই, অগ্রহায়ন ৬ ই।
ইমাম সাহেবের উক্তি অনুযায়ী এবং সাহেবাইনের মাযহাব মতে
াহেরের ওয়াক্ত ততক্ষণ পর্যন্ত বাকি থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত ছায়া আসলী ছাড়া
পতিটি জিনিসের ছায়া তার সমান থাকে। এর চেয়ে বৃদ্ধি হওয়ার সময়

ওয়াক্ত খতম হয়ে যায়।
কিন্তু ইমাম সাহেব (র.)
এর যে উক্তির উপর
ফতওয়া, সেটি হল,
জোহরের ওয়াক্ত প্রতিটি
জিনিসের ছায়া আসলী ছাড়া
দিগুণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত
বাকী থাকে।

ছায়া আসলী নির্ণয়ের উত্তম পন্থা হল, সমতল স্থানে একটি বৃত্ত অঙ্কন কর। মাঝখানে বৃত্ত ব্যাসের এক

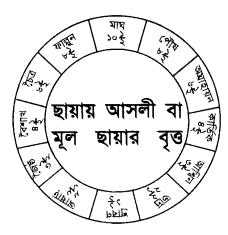

চতুর্থাংশের সমান তীক্ষ্ণ আগা বিশিষ্ট একটি সোজা কাঠ গেড়ে দাও। এটাকেই বলে পরিভাষায় কাঁটা। দুপুরের পূর্বে যখন বৃত্তের ভিতরে কাটার ছায়া আসবে, তখন তা ভিতরে আসার স্থানে একটি চিহ্ন দাও। আবার দুপুরের পর যখন কাঁটার ছায়া বৃত্তের বাইরে চলে যাবে তখন ছায়া নির্গমনের স্থানে চিহ্ন দাও। এরপর এ দুটি স্থানকে সংযুক্ত করে একটি সরল রেখা অঙ্কন কর। তারপর বৃত্তের কেন্দ্র থেকে উক্ত সরল রেখাকে সমানভাবে দুভাগে ভাগ করে একটি সরল রেখা অঙ্কন কর, যেটি বৃত্ত রেখা পর্যন্ত পৌছবে। এই রেখাটির নাম হল, পরিভাষায় মধ্যাহ্ন রেখা বা খতে নিসফুন্ নাহার। এর মানে কাঁটার ছায়া যখন এই রেখা অতিক্রম করবে তখনই হবে মধ্যাহ্ন। আর এই রেখায় যে ছায়াটি পড়বে তারই নাম হবে ছায়া আসলী।

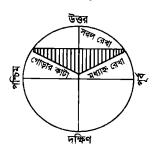

و بعد گذشتن وفت ظهر بر هر دوقول وفت عصراست نا که آ فتاب زرد و هیجشهاع نشود، و بعدازان وفت عصر مکروه است تاغروب آ فتاب درآن وفت عصر همان روز سرون و نازید

با کراہت تحریمی جائز است، ودیگرنما زفرض ففل جائز نیست۔

প্রব্ল ঃ আসরের নামাযের সময় কখন হয়?

উত্তর ঃ উপরোক্ত উভয় অভিমত অনুযায়ী জোহরের সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আসরের নামাযের সময় আরম্ভ হয়। সূর্য হলুদ বর্ণ ও রশ্মিহীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় বাকী থাকে। তারপর থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত আসরের নামাযের মাকরহ সময়। তবে উক্ত সময়ে ঐ দিনের আসরের নামায মাকরেহে তাহরীমীর সাথে জায়েয। কিন্তু অন্যান্য ফর্য, নফল, কাযা, ওয়াজিব, জানাযার নামায ও সিজদায়ে তিলাওয়াত জায়েয হবে না।

শব্দার্থ : - افتاب সূর্য। طلوع - উদয় হওয়া। همچند সমান সমান। - আবণ। - بیفزاید - বাড়বে। ابیم অর্থেক। حیے شعاع - আবি। - ابیم রিশাহীন। ماه - মাঘ।

وبعدغروب آفتاب وقت مغرب است تاغروب شفق سرخ نزدا کثر علماء، ونزد امام اعظم مِّ برقولے تاشفق سفید وقت مغرب باقی ماندلیکن بعد انبوه ستارگال نماز مغرب مکروه باشد بهکراهت تنزیهی

প্রশ্ল ঃ মাগরিবের নামাযের সময় কতটুকু?

উত্তর ঃ সূর্যান্তের পর থেকে মাগরিবের নামাযের সময় আরম্ভ হয়। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে আকাশের লালিমা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় বাকী থাকে। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর এক উক্তি অনুসারে লালিমার পর আকাশে যে শুভ্রতা দেখা যায় তা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের সময় বাকী থাকে। তবে প্রচুর পরিমাণ তারকারাজি উদিত হওয়ার পর মাগরিবের নামায পড়া মাকরুহে তান্যিহী।

وبعد گزشتن وقت مغرب بر ہر دوتول وقت عشاء است تا نصف شب نز دجمہور ، ونز دامام اعظم مّ تاصبح نکرا ہت تحریمی ۔ ووقت وتر بعد ادائے عشاء است تا طلوع صبح۔ না : *হ*ারি নামাযের সময় কতটুকু?

শ্বি নক্ত্রি উপরোক্ত উভয় অভিমত অনুযায়ী মাগরিবের সময় শেষ হওয়ার পর

বিলি ইশার নামাযের সময় আরম্ভ হয়। অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে

বিলি নাত্রি পর্যন্ত ইশার নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে। তবে ইমাম আজম

বিলি) -এর মতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত ইশার নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে।

বিলি হানাফী মাজহাব অনুসারে রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে

বিলান নামায় পড়া মুস্তাহাব। মধ্যরাত্র পর্যন্ত জায়েয়। আর মধ্য রাত্রের পর

বিলি সুবহে সাদেক পর্যন্ত মাকরুহে তাহরীমী।

া: া ঃ বিতরের নামাযের সময় কখন আরম্ভ হয়?

ত্রির ঃ ইশার নামায় শেষ হওয়ার পর থেকে সুবহে সাদেক পর্যন্ত বিতরের নামায়ের সময়। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে ইশা ও বিতরের নামা একই। যখন থেকে ইশার নামাযের সময় শুরু হয় তখন থেকে নি চরের নামাযের সময়ও শুরু হয়। কিন্তু ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। নাখাৎ, ইশার নামায় আদায় করার পর বিতর পড়তে হবে।

وتاخیرظهر درگر ما و تاخیرعشاء تا ثلث شب و در روشنی روزخواندن صبح به حدیکه به قرآت مسنون نماز ادا کند واگر فساد ظاهر شود باز بقراءت مسنون ادا کندمتهب است ـ و در دیگرنماز بانز دفقیر تعجیل اولی است ِ ـ مگر برائے انتظار جماعت ـ

াগ্ন ঃ নামা<mark>যের মুন্তাহাব সময় বর্ণনা কর।</mark> উত্তর ঃ নামায আদায় করার মুস্তাহাব সময় হল-

পায়াকালে জোহরের নামায বিলম্ব করে পড়া এবং ইশার নামায রাত্রের এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব।

ফজরের নামায আকাশ এই পরিমাণ ফর্সা হলে পড়া যাতে সুনুত পরিমান কিরাআতের সাথে পড়া যায়। আর এই পরিমান সময় হাতে রেখে আরম্ভ করা যাতে নামায নষ্ট হয়ে গেলেও পুনরায় তা (সূর্যোদয়ের পূর্বে) সুনুত পরিমান কিরাআত সহ আদায় করা যায়। অন্যান্য নামায সমূহ (লেখকের) মতে প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করা উত্তম। তবে জামা'আতের সাথে আদায় করার উদ্দেশ্যে বিলম্ব করাতে কোন দোষ নেই।

· ودر وقت طلوع آ فتاب ومیانه روز ووقت غروب سوائے عصر آن روز دیگر ہیج

نماز جائز نيست ونه تجدهُ تلاوت ونماز جنازه ـ

প্রশ্ন ঃ নামাযের হারাম বা নিষিদ্ধ সময় বর্ণনা কর।

BERN COLL

উত্তর ঃ সূর্যোদয়ের সময়, ঠিক দুপুরের সময় ও সূর্যান্তের সময় নামায পড়া জায়েয়ে নয়। ঠিক তেমনি ভাবে ঐ সময় সিজদায়ে তিলাওয়াত কিংবা জানাযার নামায় পড়া বৈধ নয়। অবশ্য সূর্যান্তের সময় ঐ দিনের আসরের নামায় পড়া জায়েয় আছে।

ودر وقت فجرسوائے سنت فجر و بعدعصر پیش از زردی آفتاب و پیش از مغرب نفل مکروہ است وقضا جائز ست ۔

#### প্রশ্ন : নামাযের মাকর সময় বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ নামাযের মাকরহ সময়- ফজরের সময় ফজরের দুই রাক'আত সুনুত ব্যতীত অন্য কোন নফল নামায আদায় করা মাকরহ। আসরের ফরয আদায়ের পর সূর্য হলৃদ বর্ণ ধারণ করা ও সূর্য অস্তমিত হওয়ার পূর্বে নফল নামায আদায় করা মাকরহ। অবশ্য উক্ত সময়গুলোতে কাযা নামায আদায় করা জায়েয আছে।

শব্দার্থ : شفق সূর্য অস্ত যাবার পর দৃশ্যমান লালিমা এবং লালিমা দূরীভূত হবার পর যে শুভ্রতা প্রকাশ পায় উভয়টিকেই شفق বলা হয়। ভীড়। ভীড়। حديکه পরিমাণ। انتظار অপেক্ষা করা।

قصل \_اذان وا قامت برائے ادا وقضا مسنون ست \_ وصفت آل معروف است ومسافر رائزک اذان مکروہ است و ہر کہ درخانہ نماز گذار داذان مصراورا کافی است \_

# তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ আযান ও ইকামতের বর্ণনা

প্রশ্নঃ আযান ও ইকামতের হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ আদা (ওয়াক্তিয়া নামায) ও কাষা নামাযের আযান এবং ইকামত দেয়া সুনুত। আযান ও ইকামতের বাক্য সমূহ এবং আযান প্রসিদ্ধ (তাই এখানে এগুলোর পদ্ধতির বর্ণনা দেয়া হল না)

মুসাফিরের জন্য আযান ছেড়ে দেয়া মাকরহ। আর যে ব্যক্তি ঘরে নামায আদায় করে তার জন্য মহল্লার আযানই যথেষ্ট।

শব্দার্থ : معروف সবার পরিচিত, জানা। ১১ - যথেষ্ট।

فصل ـ در شروط نماز طهارت بدن مصلی است از نجاست حقیقی و حکمی چنانچه

بالا گذشت وطهارت پارچه وطهارت مکان واستقبال قبله وسترعورت مردرااز ناف تازیرزانو و چنیس کنیزرا بازیادت شکم و پشت وزن حره را تمام بدن مگررو و هزده آن دست و هردوقدم \_

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের শর্তের বিবরণ

শ্রার নামাযের শর্ত কয়টি ও কি কি?

ড*্*রর ঃ নামাযের শর্ত ছয়টি। যথা ঃ

- (১) নাজাসাতে হাকীকী এবং নাজাসাতে হুকমী থেকে মুসল্লীর শরীর পাক ৬৭য়া।
- (২) কাপড় পাক হওয়া।
- (৩) জায়গা পাক হওয়া।
- (৪) কেবলামুখী হওয়া।
- (৫) সতর ঢেকে রাখা
- (৬) নিয়ত করা।

পুরুষের সতর হল নাভি থেকে হাটুর নিচ পর্যন্ত। এমনিভাবে দাসীর পিঠ ও পেট সতরের অন্তর্ভূক্ত। আর বাকী শরীরের হুকুম পুরুষের মতোই।
স্বাধীন নারীর মুখমন্ডল, উভয় হাতের তালু এবং উভয় পা ব্যতীত বাকী অংশ ঢেকে রাখা ফরয়।

مسئله به جرعضوازاعضائے عورت مردیازن اگر چہارم ھئه آں برہنہ شودنماز فاسد گردد ومویہائے سرزن که فروہشتہ باشندعضوے است علیحدہ اگر چہارم ھئه آں برہنہ شودنماز فاسدگردد۔

বিঃ দ্রঃ পুরুষ ও মহিলাদের যে অঙ্গগুলো ঢেকে রাখা ফরয যদি তার এক চতুর্থাংশ বিবস্ত্র হয়ে যায় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। মহিলাদের মাথার চুলও একটি স্বতন্ত্র অঙ্গ। তার এক চতুর্থাংশ বিবস্ত্র হয়ে গেলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

مسکله ـ درنوازل گفته که آواززن جم عورت ست ـ ابن جهام گفته که بری تقدیرا گر زن بقراءت بجبرخواندنمازش فاسدشود \_

সার্তব্য, নাওয়াযিল নামক গ্রন্থে আছে যে, মহিলাদের গলার আওয়াজ ও সতরেরঅন্তর্ভূক।

ইবনে হুমাম (রহঃ) বলেন- এই হিসেবে যদি মহিলারা নামাযে উচ্চস্বরে

কিরাআত পড়ে তাহলে তাদের নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

مسکله به مرکرا یارچه برائے سترغورت نباشد نمازاو بر مهنه جائز است۔

শুর্প র যদি কারো সতর ঢাকার মত কাপড় না থাকে তার নামায পড়ার হুকম কি?

উত্তর ঃ যদি কারো সতর ঢাকার মত কাপড না থাকে তাহলে তার জন্য বিবস্ত্র অবস্থায় নামায পড়া জায়েয আছে।

مسكه \_اگرجانب قبله معلوم نشو دتحري كرده موافق تحري نماز گذار دوبدون تحري نمازش

এ্রশ্√ঃ যদি কারো কিবলার দিক সম্পর্কে জানা না থাকে তাহলে তার নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি কারো কিবলার দিক সম্পর্কে জানা না থাকে তাহলে তাহাররী তথা ভালো করে চিন্তা করে অনুমান করে নামায পড়বে। তাহার্রী ব্যতীত নামায পড়া জায়েয হবে না।

مسئله \_هركه بسبب خوف دتمن ياعدم قدرت بسبب مرض روبقبله نتواندآ وردهر سوکهٔ مکن باشدنمازگز ارد\_

مسکله په نمازنفل درصحرا بر چار پایه هرسو که چهار پاییرود جا ئزست \_

প্রশ্রু কোন কারণ বশতঃ কিবলামুখী হতে না পারলে তার হুকুম কি? উত্তর ঃ শত্রুর ভয় অথবা অসুস্থতার কারণে কিবলার দিকে মুখ করতে না পারলে যেদিকে সম্ভব সেদিকে মুখ করে নামায আদায় করবে। এমনকি মরু অঞ্চলে সওয়ারীতে আরোহণরত অবস্থায় যেদিকে সওয়ারী ফিরে থাকে সেদিকে ফিরে নফল নামায পড়া জায়েয হবে।

مسكه \_ نيت شرط نمازا ست مطلق نيت برائے تفل وسنت وتراوی جائز ست وبرائے فرض ووتر تعیین نیت متصل تحریمیه ودانستن آئکه نماز ظهر میخوانم یا عصر شرط

است ونیت اقتر ابرمقتری لا زم است ونیت عددر کعات شرط نیست .

প্রশ্ন : নিয়ত করা কি নামাযের শর্ত? উত্তর ঃ নিয়ত করা নামাযের শর্ত।

নফল, সুনুত এবং তারাবীহের জন্য নিছক নিয়তই যথেষ্ট। আর ফর্য ও বিতরের মধ্যে তাকবীরে তাহরীমার সাথে নির্দিষ্ট করে নিয়ত করা শর্ত। অর্থাৎ, এই কথা মনে থাকা যে, আমি জোহরের নামায পডছি, না আসরের ্রাণ । ্রুঞ্জাদীর উপর ইমামের ইকতিদার নিয়ত করা ফরয়। তবে রাক'আতের ক্ল্যাার নিয়ত করা ফরয় নয়।

فصل \_ درارکان نماز \_ از فرائض نماز که داخل نماز اندیکی تحریمه است که شدا است برائے تحریمه آنچه درسائر ارکان شرط ست از طهارت وسترعورت واستقبال قبله دودت نماز دنیت دردورکعت وقعدهٔ آخیره در فجر و چهار رکعت وقعدهٔ آخیره در ذابه وعصر وعشاء وسه رکعت وقعدهٔ اخیره در مغرب دو تر دردورکعت وقعدهٔ اخیره در نفل وخر و ح از نماز به فعل مصلی هم فرض است نزدامام اعظم می واحد در هر رکعت از رکعت فران ورکوع و جود است با تفاق علماء وقر آءت نزدشافعی واحد در هر رکعت از رکعت فرض و نفل فرض است \_ و نزدامام اعظم قر آءت در دورکعت از رکعات فرائض خمسه فرض ست ، و در هر سه رکعت و تر و در هر رکعت نفل وقومه و جلسه ، وقر ارگرفتن در ارکان فرض ست نزدا بی یوسف و نزدا کشر علماء فرض نیست \_

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের রোকনসমূহের বর্ণনা

শ্বার্ম ঃ রোকন অর্থ কি? নামাযের রোকন কয়টি ও কি কি? উত্তর ঃ রোকন মানে ভিতরের ফরয। নামাযের রোকন ছয়টি। যথা ঃ (১) তাকবীরে তাহরীমা বলা। তাকবীরে তাহরীমার জন্য ঐ সমস্ত বস্তু শর্ত যা অন্যান্য রোকনের জন্য শর্ত। অর্থাৎ, শরীর ও কাপড় পাক হওয়া, সতর ঢাকা, কিবলামুখী হওয়া, নামাযের ওয়াক্ত হওয়া, নিয়ত করা ইত্যাদি।

(২) ফজরের নামাযের দুই রাক'আতের পর, জোহর, আসর ও ইশার নামাযে চার রাক'আতের পর, মাগরিব ও বিতরের তিন রাক'আতের পর এবং যে কোন নফল নামাযের জন্য দুই রাক'আতের পর শেষ বৈঠক করা ফর্য।

- (৩) দাজানো।
- (৪) রুকু করা।
- ু ন্ন।। প্রেটি সিজদা করা। প্রেটি (৬) ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে নামাযী ব্যক্তির কোন কাজের মাধ্যমে নামায থেকে বের হওয়া ফর্য।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে ফরয ও নফলের সব রাক'আতে কিরাআত পড়া ফর্য।

ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে পাঁচ ওয়াক্ত ফর্য নামাযের প্রথম দুই রাক'আতে. বিতরের তিন রাক'আতে ও নফলের প্রত্যেক রাক'আতে কিরা'আত পড়া ফর্য।

ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে কওমা অর্থাৎ, রুকু থেকে সোজা হয়ে দাড়ানো ও জলসা অর্থাৎ, দুই সিজদার মাঝখানে বসা এবং প্রতিটি রোকন ধীরস্থীরভাবে আদায় করা ফর্য। তবে অধিকাংশ আলেমের মতে এটা ধীরস্থিরভাবে বসা ফর্য নয়।

وفرض در قرآءت نز دامام اعظم کی آیت است ونز دانی پوسف و محرّ سه آیت خر د برابر سورهٔ کوژیا یک آییه دراز بقدر سه آییه ، ونز د شافعیٌّ واحمدٌ فاتحه خواندن فرض ست، وبهم الله يك آيت ست از فاتحهز دآنها \_

ঋর ঃ কতটুকু পরিমাণ কিরাআত পড়া ফরয?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে এক আয়াত পরিমাণ কেরাআত পড়া ফর্য এবং সাহেবাইনের (আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদের (রহঃ)) মতে সূরা কাওসারের মতো ছোট তিন আয়াত অংবা ছোট তিন আয়াতের সমান বড় এক আয়াত পাঠ করা ফর্য।

তবে ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে সূরা ফাতিহা পড়া ফরয। আর তাঁদের নিকটে سماللّٰג ও সূরা ফাতিহার অংশ।

ودرججود نهادن پییثانی و بنی فرض ست وعندالضرورت اکتفاء به یکےاز اں جائز ست ونز د شافعیٌ واحمدٌ در مجود نهادن بییثانی و بینی و هر دو کف دست و هر دو زانو وانگشتان ہردو یا فرض ست \_

প্রশ্ন ঃ সিজদার সময় কপাল ও নাক জমিনে লাগানোর হুকুম কি? উত্তর ঃ সিজদার সময় কপাল ও নাক জমিনে লাগানো ফর্য। তবে অপারগতার কারণে যে কোন একটি দ্বারা সিজদা আদায় করা জায়েয হবে।

েন্ত্র নাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে সিজদায় ক্রিন্ত্র নাক্ত উভয় হাতের তালু, হাটু এবং উভয় পায়ের আঙ্গুল জমিনে রাখা ক্রিন্ত্র

وتر تیب درارکان نماز فرض ست مگر در سجود دوم، پس اگر در رکعنے کیک به مهم و سجده دوم فراموش کرد نماز فاسد نشود و در رکعت دوم سجده قضا کندو تجده ۱۹۰۰ گردد به

।।। : নামাযের সময় কি প্রতিটি রোকনে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাখা দুর্বা

দিকা । নামাযের প্রতিটি রোকনে তারতীবের প্রতি লক্ষ্য রাষ্ট্রী ফরয়; কিন্তু দিকা দিজদা এর ব্যতিক্রম। সুতরাং যদি কোন ব্যক্তি কোন রাক'আতে নামা কিন্তু কোন তার নামায় করে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ঐ সিজদাটি কাষা করে নিবে এবং না । তবে দ্বিতীয় রাক'আতে ঐ সিজদাটি কাষা করে নিবে এবং না । উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

ابن هام از کافی حاکم آورده که اگر شخصے نماز شروع کردوقر آت ورکون بها آورد و جود نه کردای همه یا ورد و جود نه کردای همه یا میت شد و جود نه کردای همه یا کهت شد و جود کردتا هم یا کهت شد و جود کردوجه و کردو پستر قیام وقر آت ورکوع کردوجود نکردو پستر قیام وقر آت و رکوع کردوجود کردو تیا و قیام وقر آت و جده کردورکوع کردوی و تیام وقر آت و جده کردورکوع کردوی همه یک رکعت شد و و کوع کردوی اولی و تجده نکردور ثالثه و رکوع کردوی همه یک رکعت شد و تود و تکردوای همه یک رکعت شد و تودکوع کردوی همه اولی و تودکوع کردور ثالثه و رکوع کردوی همه که و تا دو تا شده و تودکوع کردوی همه که و تا دو تا شده و تا تا که و تا که و

্রাশ ঃ কোন নামায়ী যদি কোন রাক'আতে, রুকু ছেড়ে দেয় এবং অপর রাক'আতে সিজদা ছেডে দেয় তাহলে এর হুকুম কি? উত্তর ঃ ইবনে হুমাম (রহঃ) হাকেম (রহঃ) -এর কাফী নামক গ্রন্থ থেকে বর্ণনা করেণ যে-

- ্রে) কোন ব্যক্তি নামায আরম্ভ করে কিরাআত ও রুকু করল কিন্তু সিজদা করল না, অতঃপর দাড়িয়ে কিরাআত ও সিজদা করল, কিন্তু রুকু করল না, তাহলে সব কিছু মিলিয়ে তার এক রাক'আতই হবে।
  - (২) এমনিভাবে যদি প্রথমে রুকু করে তারপর দাড়িয়ে কিরা'আত পাঠ করে এবং রুকু সিজদাও করে তবুও এক রাক'আতই হবে।
  - (৩) তদ্রুপ যদি প্রথমে দুই সিজদা করে এবং পরে দাড়িয়ে কিরা আত পাঠ করে ও রুকু করে কিন্তু সেজদা করেনি অতঃপর দাড়িয়ে কিরা আত পাঠ করে সিজদাও করে কিন্তু রুকু করেনি, তাহলে এক রাক আতই হবে।
  - (৪) এমনিভাবে যদি প্রথম রাক'আতে রুকু করে সিজদা না করে এবং দ্বিতীয় রাক'আতেও রুকু করে সিজদা না করে এবং তৃতীয় রাক'আতে সিজদা রুকু না করে তবে এ সব মিলে এক রাক'আতই হবে।

ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে প্রথম বৈঠক করা ও প্রথম বৈঠকে তাশাহ্ছদ পড়া ও শেষ বৈঠক করা ফরয়। অন্যদের নিকট ফরয় নয়। তবে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে এই তিনটি কাজ তথা প্রথম বৈঠক করা ও প্রথম বৈঠকে তাশাহ্ছদ পড়া এবং আখিরী বৈঠকে তাশাহ্ছদ পড়া ওয়াজিব।

ودر ودخواندن در قعده اخيره بعدتشهد فرض ست نز دشافعیٌّ واحرٌّ، وسلام گفتن ہم

\_\_\_\_\_ وركنست زدائم ثلاثه، نهزداهام اعظم كهزداوواجبست وكنست وركنست نداداهام اعظم كهزداوواجبست وكنست وكنست والمناه المناه المناه

উত্তর ঃ আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদ পাঠ করার পর দুরূদ শরীফ পাঠ করার হুকুম হল-

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে আখেরী বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ শরীফ পড়া ফর্য এবং আয়িম্মায়ে সালাসার (ইমামত্রয়ের) মতে সালাম বলা ফর্য। ইমাম আজম (রহঃ) -এর নিকট ওয়াজিব।

وتكبيرات خفض ورفع ودر ركوع سبحان ربى العظيم يك بارگفتن ودر مجود سبحان ربى الاعلى يك بارگفتن ودر مجود سبحان ربى الاعلى يك بارگفتن ووقت قومه سمع الله لمن حمده گفتن و بين السجد تين رب اغفرلى گفتن نز داحمة فرض ست نه نز دغيراو اليكن اگر سهوا ترك كندنز د احمة نماز باطل نشود ـ وقرات برمقتدى فرض است نز دشافعي ونز دغير اوفرض نيست

بلكه نزوامام اعظمٌ مقترى راقرات حرام ست \_

প্রস্ন ঃ তাসবীহ, দু'আ ও মুক্তাদীর জন্য কিরাআত পড়ার হুকুম কি?

سبحان এবং রকুতে যাওয়া ও উঠার সময় তাকবীর বলা এবং রকুতে قومه এবং সিজদার সময় الاعلى একবার বলা ও مبحان ربى العظيم একর সময় صبحان ربى الاعلى এবং সিজদার মাঝখানে رب اغفرلى করা সময় سمع الله لمن حمده বলা ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকট ফরয। তবে অন্য কারো নিকটে তা ফরয নয়। এসমস্ত কাজ ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে ভুলে তরক করলে নামায বাতিল হবে না।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে মুক্তাদীর উপর কিরাআত পড়া ফরয। তবে অন্যদের মতে ফরয নয়।

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতে মুক্তাদীর জন্য কিরাআত পড়া হারাম।

শব্দার্থ : قعده اولی - পরে। پستر - তিন ও চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযের দু'রাক'আতের পরের বৈঠক। ائمه تُلثه - তিন ইমাম। এখানে ইমাম মালেক, শাফেঈ ও ইমাম আহমদ (রহঃ) কে বুঝানো হয়েছে। خفض - নীচু করা। উচু করা, উঠান। سهو - ভুলবশতঃ।

فصل درواجبات نماز واجبات نماز نزدامام اعظم پانزده چیزست و کیمت نفل دو و دو و رکعت فاتح دوم ضم سوره یا یک آیة طویل و یا سه آیت قصیر در هرکعت نفل دو تر و دو و رکعت فرض سوم تعیین اولیین برائے قرات ، چهارم رعایت تر تیب در جود ، پنجم قرار گرفتن درار کان ، ششم قومه ، نفتم جلسه میان هر دو سجده ، در فنادی قاضی خان گفته که اگر مصلی از رکوع بسجده رفت و قومه نه کردنماز نزدانی حنیفه و محه تجائز باشد و بردی سجده سهو واجب ست ، شتم قعده اولی نهم تشهدخواندن در آس ، دبم پ به پارکان گذاردن پس اگر رکوع مکر رکر دیاسه بحده کردیا بعد تشهداولی درودخواند و در قیام بر کعات ثالث دیر شده بحده سهولازم آید ، یازد ، می تشهدخواندن در قعده اخیره ، دواز د ، می قرات بجبر خواندین امام را در دو رکعت فجر و مغرب و عشاء و جمعه و عیدین و خفیه خواند در ظهر و عصر و نوافل روز ، سیز د ، می خر و ج از نماز بلفظ سلام ، چهارد ، می قنوت و تر ، پانز د ، می تشبیرات و نوافل روز ، سیز د ، می خر و ج از نماز بلفظ سلام ، چهارد ، می قنوت و تر ، پانز د ، می تشبیرات

## ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ ঃ নামাযের ওয়াজিব সমূহের বিবরণ

nnn eilh neeth con শ্রপ্পাঃ নামাযের ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর নিকট নামাযের ওয়াজিব ১৫টি। যথা ঃ

- (১) সুরায়ে ফাতিহা পাঠ করা।
- (২) শ্রাজে ব্যাত্র নির্দ্ধি রাক আতে, বিতর ও নফল নামাযের সব রাক আতে সূম।

  (২) ফরযের দুই রাক আতে, বিতর ও নফল নামাযের সব রাক আতে সূম।

  ক ফাতিহার সাথে ছোট একটি সূরা অথবা একটি বড় আয়াত কিংবা ছোট
  তিনটি আয়াত মিলিয়ে পড়া।

  (৩) কিরাআতের জন্য প্রথম দুই রাক আতকে নির্দিষ্ট করা।

  (৪) প্রতিটি রোকন ধীরস্থির ভাবে আদায় করা।

  (৩) কওমা তথা রুকুর পর সোজা হয়ে দাড়ানো।

  ক ভাতাওয়ায়ে কাজীখানে বলা হয়েছে যে, যদি নামাযী ব্যক্তি রুকু থেকে

  ত ভাতাওয়ায়ে কাজীখানে বলা হয়েছে যে, যদি নামাযী ব্যক্তি রুকু থেকে

  ত ভাতাওয়ায়ে চলে যায় এবং সোজা হয়ে না দাড়ায়, তাহলে তরফাইনের

সরাসরি সিজদায় চলে যায় এবং সোজা হয়ে না দাড়ায়, তাহলে তরফাইনের

সরাসরি সামায সহীহ হয়ে যাবে। তবে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

(১) প্রথম বৈঠক করা।

- қ (৯) প্রথম বৈঠকে আত্যাহিয়্যাতু পড়া।
- (১০) রোকনগুলো ধারাবাহিক ভাবে আদায় করা। সূতরাং কেউ যদি এক রাক'আতে দুই রুকু করে কিংবা তিন সিজদা করে অথবা প্রথম আত্যাহিয়্যাতুর পর দুরূদ পড়ে এবং তৃতীয় রাক'আতে দাড়াতে বিলম্ব করে তাহলে সিজদায়ে সাহু করতে হবে।
- (১১) শেষ বৈঠকে আত্যাহিয়্যাত পডা।
- (১২) ইমামের জন্য ফজর, মাগরিব, ইশা, জুম'আ এবং দুই ঈদের নামাযে উচ্চস্বরে এবং জোহর, আসর ও দিনের নফল নামাযে অনুচ্চস্বরে কিরাআত পডা।
- (১৩) সালাম শব্দ দারা নামায থেকে বের হওয়া।
- (১৪) বিতরের নামাযে দু'আয়ে কুনৃত পড়া।
- (১৫) উভয় ঈদের নামাযে অতিরিক্ত তাকবীর বলা।

نز دامام اعظمٌ فرض از واجب جداست، از ترک فرض نماز باطل شود واز ترک واجب بههويجده سهوواجب شودليس اگر سجده سهوكر دنماز درست شدوا گرسجده سهونه كرد

یا واجبعمدا ترک کرد واجب است که نماز رااعاده کند ، دیگر ائمه درفرض دواجب فرق نمی کنندگر آنکه مجده سهوازترک بعضے واجبات وبعضے سنن گویند۔

প্রশ্ন ঃ ফর্য এবং ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে পার্থক্য আছে। ফরয বাদ দিলে নামায বাতিল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়। সিজদায়ে সাহু করে নিলে নামায সহীহ হয়ে যায়, আর যদি সাহু সিজদা না করে অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে ওয়াজিব ছেড়ে দেয় তাহলে পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে।

অন্যান্য ইমামগণ ফরয ও ওয়াজিবের মধ্যে কোন পার্থক্য করেন না। কিন্তু তাঁরা কোন কোন ওয়াজিব ও কোন সুনুত ত্যাগ করার কারণে সাহু সিজদা আবশ্যক মনে করেন।

শব্দার্থ : طویل পনের। قصیر লম্বা। قصیر ছোট। قصیر হতমিনান হাসিল করা। طویل আদায় করা। ইতমিনান হাসিল করা। گزاردن অদায় করা। سنت -سنن ১৩তম। سنت -سنن ১৩তম।

مسئله بسجده سهوآنست که بعدسلام دوسجده کند وتشهد و درود و دعا خواندوسلام دید، واگرپیش از سلام سجده سهوکند جم روا باشد، واگر در یک نماز چند واجب بسهوترک کندیک بارسجده سهوکندوبس ب

প্রশ্ন ঃ সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম কি? উত্তর ঃ সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম হল-

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর শুধু ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে দুই সিজদা করা অতঃপর আবার তাশাহহুদ ও দুরূদ শরীফ এবং দু'আয়ে মাসূরা পাঠ করে উভয় দিকে সালাম ফিরানো। তবে সালাম ফিরানোর আগে সিজদায়ে সাহু করে নিলে তাও মাকরহে তানযীহীর সাথে জায়েয হবে। কেউ এক নামাযে ভুল বশতঃ একাধিক ওয়াজিব ছেড়ে দিলে সেও একবারই সিজদায়ে সাহু করে নিবে।

ومسبوق تجده هم کند بمتا بعت امام واگر درنما زعلیحده خود سهوکر د با زیجده سهوکند\_ প্রশ্নঃ মাসবুক ব্যক্তির সিজদায়ে সাহু করতে হবে কি?

উত্তর ঃ মাসবুক ব্যক্তিকে ইমামের অনুসরণে সাহু সিজদা করতে হবে। তঁবে সে যদি ইমামের সালাম ফিরানোর পর নিজে কোন ভুল করে থাকে তাহলে তাকেও পুনরায় সিজদায়ে সাহু করতে হবে। مسكله - جماعت درنماز بائے پنجگانه فرض ست نز دامام احمدٌ، ليكن نماز منظرو بهم سيح است ونز دشافعيٌ جماعت فرض كفايه است، ونز دا بي حنيفهٌ وما لكٌ جماعت سنتِ مؤكده است قريب واجب، دراحمال فوتِ جماعتِ سنت فجر را كه مؤكدترين سنتها ست ترك كند، واگرمر دم شهر برت ك جماعت راعادت كنند با آنها قبال بايد كرد -ست ترك كند، واگرمر دم شهر برح ترك جماعت راعادت كنند با آنها قبال بايد كرد -

উত্তর ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামা'আতে পড়া ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর নিকটে ফরয। তবে একাকী নামায পড়ে নিলেও তার নামায সহীহ হয়ে যাবে।

ইমাম শাফেন্স (রহঃ) -এর মতে জামা'আত ফরযে কিফায়া। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে জামা'আতে নামায পড়া সুনুতে মু'আক্কাদা, যা ওয়াজিবের কাছাকাছি। ফজরের জামা'আত ছুটে যাওয়ার আশংকা হলে ফজরের সুনুতও ছেড়ে দিবে। অথচ অন্যান্য যাবতীয় সুনুত নামায থেকে ফজরের সুনুতের গুরুত্ব বেশী।

জামা আত তরক করা যদি কোন অঞ্চলের লোকদের অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়, তাহলে সেই এলাকার লোকদের সাথে যুদ্ধ করা অর্থাৎ, সামাজিক ভাবে ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

مسکله به جماعتِ زنان تنها نز دا بی حنیفهٔ مگروه است ونز در مگرائمه جا ئزست به

প্রশ্নঃ মহিলাদের জামা 'আতে নামায পড়ার হুকুম কি? উত্তরঃ ওধু মহিলাদের জামা আতে নামায পড়া ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে মাকরুহ। অন্যান্য ইমামের মতে জায়েয আছে।

শব্দার্থ : مسبوق জায়েয। এ ব্যক্তি যার শুরু হতে দু' এক রাক আত ইমামের সাথে ছাড় গেছে। پنجگانه গাঁচ ওয়াক্ত। منفرد একাকী। ينجگانه এর বহু বচন। অর্থ মহিলা।

مسئله۔اولیٰ برائے امامت قاری ترست کهازاحکام نماز واقف باشد، پستر عالمِ تر کے قرآن مایجوز بیالصلو ۃ خو اند، ونز داکثر علماء بیکس آ ں،

হ্রপ্রার সর্বোত্তম উপযুক্ত কে ?

উত্তর ঃ ইমাম হওয়ার জন্য ঐ ব্যক্তিই সর্বাধিক উত্তম, যিনি নামাযের মাসআলা সম্পর্কে বেশী অবগত হওয়ার সাথে উত্তমরূপে কিরাআত পড়তে পারেন। অতঃপর ঐ আলিম যিনি নামায সহীহ হওয়া পরিমাণ কিরাআত া ৮০০ প্রারেন। অধিকাংশ ফিকাহবিদের মতে আলিমের ইমামতি ক্বারীর গ্রামতির তুলনায় উত্তম।

وامامتِ فاسق جائزست باكرابت،

با کراہت، গুলা ঃ ফাসিকের ইমামতি করা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ উপস্থিত মুসল্লীদের মাঝে যদি ইমামতি করার মতো ভালো দ্বীনদার

واقتدائے مردِ قاری بالغ بہ کودک وزن وامی واقتدائے مفترض بمتنفِّل جاس نیست۔ واگرامی قاری وامی راامامت کندنمازِ ہرسہ باطل شود ونماز پسِ مُحدث جاس نیست،

বিঃ দ্রঃ কারী ও বালেগ পুরুষের ইকতিদা শিশু, মহিলা ও অজ্ঞের পেছনে বিং ফর্য আদায়কারীর ইকতিদা নফল আদায়কারীর পেছনে জায়েয় নেই।

যদি কোন উম্মী ব্যক্তি ক্বারী এবং উম্মীর ইমামতি করে তাহলে তিনজনের নামাযই বাতিল হয়ে যাবে। আর উযুহীন ব্যক্তির পেছনে নামায পড়া জায়েয় নেই।

واز فسادنمازامام نمازمقندی فاسد شود،

প্রশ্ন ঃ ইমামের নামায নষ্ট হয়ে গেলে মুক্তাদীদের নামার্যের হুকুম কি? উত্তর ঃ ইমামের নামায নষ্ট হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে মুক্তাদীদের নামাযও নষ্ট হয়ে যাবে।

ونمازِ قائم خلفِ قاعدونمازِ متوضى خلفِ متيمم جائز ست، ونمازِ ركوع و بجود كنند و خلف اشاره كننده حائز نيست \_

থশ্ন ঃ দাড়িয়ে আদায় করতে সক্ষম ব্যক্তির নামায বসে বসে আদায়কারীর পেছনে এবং উযুকারী ব্যক্তির নামায তায়াম্মুমকারী ইমামের পেছনে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ হাঁঃ জায়েয হবে। তবে রুকু সিজদাকারী ব্যক্তির নামায ইশারায় আদায়কারী ইমামের পেছনে জায়েয হবে না।

مسکله - اگریک مقتدی باشد برابرامام بردستِ راست بایستد، و دومقتدی وزیاده خلیبِ امام بایستند و تنهاخلیبِ صف اگر کسے نماز گذار دنمازش مکروه باشد، ونز دامام احمدٌ نمازش جائز نباشد، واگرمقتدی از امام مقدم شو دنمازش باطل شو د،

প্রশ্নঃ মুক্তাদী যদি মাত্র এক বা দুই জন হয় তাহলে কোথায় দাড়াবে?

্উত্তর ঃ মুক্তাদী যদি একজন হয় তাহলে ইমামের বরাবর ডানে দাড়াবে আর যদি দুই বা ততোধিক হয় তাহলে ইমামের পেছনে দাড়াবে।

ু যদি কোন ব্যক্তি কাতারের পেছনে একাকী নামায আদায় করে তাহলে তার নামায মাকরূহ হবে। আর ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে তার নামায জায়েযই হবে না।

মুক্তাদী যদি ইমামের চেয়ে সামনে বেড়ে যায় তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

ابنِ ماجهازانسٌّ روایت کرده که رسول فرمودعلیهالسلام که نمازِ مرد در خانه خود تواب یک نماز دارد ، ونماز او درمسجدِ قبیله توابِ بست و پنج نماز ، ونماز او درمسجدِ جمعه توابِ پانصدنماز ونماز اومسجدِ اقصیٰ توابِ ہزارنماز ونمازِ او درمسجدِ من یعنی مسجد مدینه توابِ پنجاه ہزارنماز ونماز او درمسجدِ حرام توابِ صد ہزارنماز۔

প্রশ্ন ঃ জামা'আতে নামায আদায় করার সাওয়াবের পরিমাণ কত?
উত্তর ঃ ইবনে মাজাহ (রহঃ) হযরত আনাস (রাযিঃ) হতে হাদীস বর্ণনা
করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনপুরুষ নিজের ঘরে নামায আদায় করলে তাকে এক নামাযের সাওয়াব দেয়া
হবে। আর মহল্লার মসজিদে অর্থাৎ, পাঞ্জেগানা মসজিদে পর্টিশ গুণ, জামে
মসজিদে পাঁচশত গুণ, মসজিদে আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাসে) এক হাজার
গুণ, আর আমার মসজিদ অর্থাৎ, মসজিদে নববীতে পঞ্চাশ হাজার গুণ এবং
মসজিদে হারামে (কা'বা শরীফে) এক লক্ষ গুণ নামাযের সওয়াব দেয়া
হবে।

শব্দার্থ : واقف অবগত। ما يجوز به الصلوة বিপরীত। ما يجوز به الصلوة নামায দুরস্ত হয়। محكس বিপরীত। كودك নাবালেগ শিশু। বে লিখতে পড়তে জানে না। مفترض। ফরয নামায পড়ে। خلف পছন। তান। مسجد اقصى নাইতুল মুকাদ্দাস, ফিলিস্তিনে অবস্থিত প্রাচীন ঐতিহাসিক মসজিদ।

فصل طریق خواندنِ نماز بروجه سنت آنست که اذان گفته شود وا قامت ، ونز در کاملی الصلو قرام برخیز دونز د قد قامت الصلو قر تکبیر گوید و نیت کندو هر دو دست تا نرمئه گوش بردارد ، ومقتدی بعد تکبیرامام تکبیر گوید و دست ِ راست بردستِ چپ زیرناف بنهد نز دانی حنیفه " وزن هر دو دست تا دوش بردارد ، و بالائے سینه دستِ راست بر

دستِ چپ بنهد، پستر امام ومقتدی سبحا نک اللهم الخ خفیه بخوانند، پستر امام ومنف اعوذ باللّه من الشیطان الرجیم وبسم اللّه الرحمٰن الرحیم خفیه بخوانند، ومسبوق درقضات المسمد سبق اعوذ باللّه وبسم اللّه خواند نه مقتدی، پستر امام ومنفر د فاتحه بخوانند پستر امام ومنف ومقتدی آمین آسته گویند پستر امام ومنفر دسوره ضم کنند۔

## সপ্তম পরিচ্ছেদ ঃ সুন্নত তরীকায় নামায পড়ার বর্ণনা

পুর্মঃ সুরত তরীকায় নামায কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর ঃ সুন্নত তরীকায় নামায আদায় করার পদ্ধতি এই যে, ফরয নামাযের প্রের্ব আযান ও ইকামত বলবে। حی علی الصلوة বলার সময় নিয়ত করবেন ও তাকবীরে গাড়াবেন। তবে ইকামত শেষ হওয়ার পর নামায শুরু করা গর্বসম্মতিক্রমে জায়েয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) সহ অন্যান্য ইমামের গভিমত এটাই।

উভয় হাত কানের লতি পর্যন্ত উঠাবে। আর মুক্তাদীরা ইমামের তাকবীরের পর তাকবীর বলবে। ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ডান হাত বাম হাতের উপর নাভির নিচে বাঁধবে। আর মহিলারা উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। বুকের উপর ডান হাত বাম হাতের উপর রাখবে। অতঃপর ইমাম, গুক্তাদী, মুনফারিদ সকলেই سبحانك الله من الشيطان শেষ পর্যন্ত অনুচ্চম্বরে পাঠ করবে। অতঃপর ইমাম ও মুনফারিদ সকলেই الرحيم তা الرحيم আরু মাসবুক ব্যক্তি নামাথের যে অংশটুকু ইমামের সাথে পড়তে পারেনি ঐ অংশটুকু আদায় করার সময় الله الرحمن ৪ اعوذ بالله من الشيطان الرحيم আদায় করার সময় الله الرحيم الرحيم الرحيم الرحيم المورد ا المورد ال

وسنت آنست که در حالتِ اقامت واطمینان در فجر وظهر طوالِ مفصل خوانداز سوره مجرات تا سورهٔ بروج، ودرعصر وعشاء اوساطِ مفصل از بروج تالم یکن، ودر مغرب قصارِازلم یکن تا آخرِ قرآن، کیکن این چنین لازم گرفتن مسنون نیست، گاہے پنجمبرصلی الله علیہ وسلم در فجر معوذ تین خواندہ، وگاہے درمغرب سورہ طور وسورہ مجم والمرسلات خوانده، واگر مقتدیال فارغ وراغب در طول قیام باشند روا باشد که قراکت طویل خوانده، وبیم بر مسلی الله علیه و خوانده، ابو بکر صدیل و رنماز فجر در یک رکعت سورهٔ بقره خوانده، و بیم مسلی الله علیه و سلی الله علیه و سام در دورکعت مغرب سورهٔ اعراف خوانده، وعثمان و رنماز فجرا کشر سورهٔ بقره خواند، یک مقتدی به پنجم برعلیه السلام شکایت کرد پنجم برعلیه السلام فرمود، سورهٔ بقره خواند، یک مقتدی به پنجم برعلیه السلام شکایت کرد پنجم برعلیه السلام فرمود، ایم متنوال، غرض که رعایت حال مقتدیال ایم ست و در نماز صبح روز جمعه پنجم برصلی الله میخوان ، غرض که رعایت حال مقتدیال ایم ست و در نماز صبح روز جمعه پنجم برصلی الله علیه السلام سورهٔ الم سجده و سورهٔ دهر خوانده، ومقتدی ساکت باشد و متوجه بقراکت عالم -

প্রশ্ন ঃ সুন্নত তরীকায় কিরাআত কিভাবে পড়তে হয়?

উত্তর ঃ কিরাতের সুন্নত তরীকা হল, মুকীম ব্যক্তি নিরাপদ ও প্রশান্ত হলে ফজর ও জোহরের নামাযে طوال مفصل পড়বে। طوال مفصل হল সূরা হজুরাত থেকে সূরা বুরুজ পর্যন্ত সুরাগুলো। আর আসর ও ইশার নামাযে পর্যন্ত প্রা বুরুজ থেকে সূরা বায়্যিনাহ পর্যন্ত সূরা সমূহ।

মাগরিবের নামাযে قصار مفصل অর্থাৎ, স্রায়ে বায়্যিনাহ থেকে কুরআন শরীফের শেষ পর্যন্ত এর যে কোন সূরা পড়বে। তবে এ নিয়মকে বাধ্যতামূলক করে নেয়া সুনত নয়। কেননা, নবী কারীম সাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো কখনো ফজরের নামাযে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়তেন। আবার কখনো মাগরিবের নামাযে সূরা তৃর, সূরা নজ্ম এবং সূরা মুরসালাত পড়তেন।

আর যদি মুক্তাদীগণ অবসর থাকে এবং লম্বা কিরাআতে আগ্রহী হয় তাহলে ইমামের জন্য লম্বা কিরাআত পড়া জায়েয আছে। যেমন হযরত আবু বকর (রাঃ) ফজরের এক রাক'আতে সূরা বাকারা পড়তেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাগরিবের দুই রাক'আতে সূরা আ'রাফ পড়েছেন।

হ্যরত উসমান গণী (রাঃ) ফজরের নামাযে অধিকাংশ সময় সূরা ইউসূফ পড়তেন। একবার হ্যরত মু'আয ইবনে জাবাল (রাযি.) ইশার নামাযে সূরা বাকারা পাঠ করলে জনৈক সাহাবী নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি उग्नामाल्लाम -এর নিকট অভিযোগ করলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি
उग्नामाल्लाम তাকে বললেন, হে মু'আয! তুমি কি লোকদেরকে ফিতনায়,
বিপদে ও গুনাহে লিপ্ত করতে চাও? বরং سبح اسم এর ন্যায়
পুরা পড় এবং মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ্য রেখ। মোটকথা, মুক্তাদীদের অবস্থার
প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

জুম'আর দিন নবী কারীম সাল্পাল্পাহ্ছ আলাইহি ওয়াসাল্পাম ফজরের নামাযে সূরা আলিফ লাম-মীম সিজদা ও সূরা দাহর পড়তেন। মুক্তাদীদের জন্য নীরবে ইমামের কিরাআতের প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত।

ফায়দাঃ জাহরী নামাযে ইমামের সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলবে। আমীন বলা ইমাম, মুক্তাদী ও মুনফারিদ সকলের জন্যই সুনুত।

শব্দার্থ : - ন্ত্র্ক । - ন্ত্র্বের, দাঁড়াবে। ন্ত্র্ক - ন্ত্র্বের কানের ন্ত্রি - ন্ত্র্বের। ন্ত্রিল - ন্ত্র্বের। নারবে। নারবের। নারবের বহুবচন। অর্থ লম্বা। এখানে । নারবার লম্বা সূরা উদ্দেশ্য। নারবার বহুবচন, অর্থ মধ্যম। নারবার বহুবচন। অর্থ হোট। এখানে ছোট সূরা উদ্দেশ্য। নারবার ক্রাহারী - মুকীম হওয়া। নুরা ফালাক ও নাস। নারবার ক্রাহারী - নুরা ফালাক ও নাস। নারবার ভিসোহী।

ودرنواقل برآیتِ ترغیب و تربیب دعاء واستغفار و تعوذ از دوزخ و درخواست بهشت مسنون ست، چول از قراءت فارغ شود تکبیر گویال برکوع رود، ووقتِ رفتن برکوع و سر بر داشتن ازال رفع یدین نز دامام اعظمٌ سنت نیست، لیکن اکثر فقها، ومحدثین اثباتِ آل می کنند و در رکوع بر دوز انورا بهر دو دست محکم بگیرد، وانگشتال را کشاده دارد، و سر و پشت را باسرین برابر کند و بر قدر که در قیام درنگ کرده باشد مناسبِ آل در رکوع درنگ کند، و سجان ر بی انعظیم می گفته باشد و رعایتِ و ترکند، وادنی مسنون سه باراست و مقتدی بعدامام برکوع و جود رود، و تقدیم مقتدی از امام درار کان حرام ست، پستر امام سر بردارد و مقتدی بعدازال، و وقتِ سر برداشتن نز و امام عظم امام سمع الله لمن حمده گوید و مقتدی ربنا لک الحمد و مفرد بر دو، و نز دصاحبین امام عظم امام سمع الله لمن حمده گوید و مقتدی ربنا لک الحمد و مفرد بر دو، و نز دصاحبین بام عظم امام برده و و پستر تکبیر گویال به سجود رود، و اول بر دو زانویس تر بر امام به مجمع کند میان بر دو، و پستر تکبیر گویال به سجود رود، و اول بر دو زانویس تر بر بر امام به مجمع کند میان بر دو، و پستر تکبیر گویال به سجود رود، و اول بر دو زانویس تر بر دو

دودست بنهد، پستر بنی و پییثانی میان هر دو دست وانگشتان دست ضم کر ده بسو ب قبله دارد، وباز ورااز پهلووشکم رااز ران وساق وذ راع رااز زمین دور دارد، وزن پیت سجده کند، واین همه را با هم بیوسته دارد، ومناسب قیام ورکوع سجده کند وسجان ر بي الاعلى به رعايتِ طاق مي خوانده باشد واد ني آنست كه سه بار بخواند بآمستهگي واطمينان يستر تكبير كويال سربر دارد، وبنشيند باطمينان، وبخواند اَللَّهُمَّ اغْفِرُلِي وَارْحَمُنِيُ وَاهُدِنِيُ وَارُزُقُنِيُ وَارَفَعُنِيُ وَاجْبُرُنِيُ، يستر تكبير كويال بازسجده كند مثل اول وہمچناں تسبیحات گوید پستر تکبیر گویاں برخیزد ،اول روپس ہر دو دست پستر زانو بإبر داشته استاده شود ، ورکعت ثانیه ثنل او لی خواند بدون ثنا وتعوذ ، و چوں رکعت دوم تمام کندیائے حیب را بگستراند، وبرآں بنشیند، ویائے راست رااستادہ دارد، وانگشتان هردویائے رامتوجه قبله دارد ، و هر دودست را بر هر دوران دارد ، وانگشت خنصر و بنصراز دست راست عقد کند، ووسطی و إبهام را حلقه کند وانگشت شهادت را کشاده دارد، وتشهد بخواند، ووفت شهادت اشارت کند این اشارت از ائمه اربعه مروی است، کیکن مشہور مذہب امام اعظم آنست که اشارت نکند وانگشتانِ ہر دو دست متوجه قبله دارد، ودر قعدهٔ اولی برتشهد زیاده نکند ، بعدازان تکبیر گویاں بسوئے رکعت سوم برخیز د ، ورفع پدین دریں وقت نز دا کثر علماءسنت ست نه نز دا بی حنیفهٌ وشافعیٌّ ، ودرركعت ثالث ورابع فقط سورهَ فاتحهٔ بالبهم اللّه آسته بخواند، چوں از ركعات فارغ شود وقعدهٔ اخیره کندمثل او لی و بعدتشهد در آ ب درودخوا نداللهم صل علی محمرالی آخره اللهم بارك على محدالي آخره پستر دعاخوا ند بمشابه الفاظ قر آن، وادعيهٔ ما ثورة أولى است، خصوص اين وعاء اَللُّهُمَّ إِنِّي اَعُوٰذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَاَعُوٰذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوٰذُبِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَسِيُحِ الدَّجَّالِ وَاَعُوٰذُبِكَ مِنُ فِتُنَةِ الْمَحُيَا وَالْمَمَاتِ اَللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُبكَ مِنَ الْمَأْثَم وَالْمَغُرَم. وزن ورجروو جلسه برسرین چپ بنشیند، و هردو پااز جانب راست بیرون آورد، وسلام گرید بر ۱۰ جانب و منفر دنیت کند ملائکه را، وامام مقتریانِ آن طرف و ملائکه را۔ ومقتری آن وقوم و ملائکه را۔ و باید که نماز بحضور وخشوع گزارد ونظر بسجده گاه دارد و بعد سلام آیت الکری یکبار وسجان الله ی وسه بار والحمد لله ی وسه بار والله اکبری و چهار بار وکلمه تو حید یک بارخواند۔

প্রশ্নঃ জারাত-জাহারামের আয়াতে পৌছলে কি করবে? রুকু সিজদা কিভাবে করবে? সালাম পর্যন্ত নামাজ কিভাবে আদায় করবে?

উত্তর ঃ নফল নামাযে (জান্নাতের প্রতি) উৎসাহ সৃষ্টিকারক এবং (জাহান্নাম থেকে) ভীতি প্রদর্শক আয়াতে পৌছলে দু'আ ও ইস্তিগফার করা, জাহান্নাম ২তে মুক্তি কামনা করা এবং জান্নাতের দরখাস্ত করা সুনুত। উক্ত দু'আ ও ইস্তিগফার অবশ্যই আরবীতে হতে হবে। নতুবা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। কিরাআত হতে ফারিগ হলে আল্লাহু আকবার বলে রুকুতে যাবে। রুকুতে যাওয়া ও রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় উভয় হাত উঠানো ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে সুনুত নয়। তবে অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ফকীহ এটাকে সুনুত বলেন।

ককুতে উভয় হাটু হাতের আঙ্গুল দ্বারা শক্ত করে ধরবে ও হাতের আঙ্গুল সমূহ খোলা রাখবে। মাথা ও পিঠ নিতম্ব বরাবর করবে। কিয়ামে যে পরিমাণ বিলম্ব করা হয় তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রুকুতেও বিলম্ব করবে। রুকুতে কর্কুতেও বিলম্ব করবে। রুকুতে কর্কুতেও বিলম্ব করবে। রুকুতে কর্কুতেও বিলম্ব করবে। রুকুতি কর্কুতেও বিলম্ব করবে। মাঞার অর্থাৎ, কমপক্ষে তিনবার বলবে। মুজাদীরা ইমামের পর রুকু ও সিজদা করবে। নামাযের রোকন সমূহে ইমামের চেয়ে অগ্রগামী হওয়া হারাম। অতঃপর ইমামের মাথা উঠানোর পর মুজাদী মাথা উঠাবে। মাথা উঠানোর সময় ইমাম আজ্ম (রহঃ) -এর মতে ইমাম উঠাবে। মাথা উঠানোর সময় ইমাম আজ্ম (রহঃ) -এর মতে ইমাম তার্কিন ব্যক্তি উভয়টি বলবে। আর সাহেবাইনের মতে ইমাম সাহেব উভয়টি বলবে। অতঃপর তাকবীর বলতে বলতে সিজদায় যাবে। প্রথমে উভয় হাটু অতঃপর উভয় হাত, তারপর নাক ও কপাল উভয় হাতের মাঝে রাখবে। উভয় হাতের আঙ্গুল সমূহ একত্র করে কিবলামুখী করে রাখবে। বাহুকে বগল থেকে, পেটকে উরু থেকে এবং পায়ের গোছা ও দুই হাতকে জমিন থেকে দূরে রাখবে। আর মহিলারা নিচু হয়ে সিজদা করবে। উক্ত অঙ্গ সমূহ মিলিয়ে রাখবে। কিয়াম এবং রুকু অনুপাতে সিজদা করবে এবং প্রান্ত নির্বা নির্কুতি করবে। তথা কমপক্ষে

তিনবার অনুচ্চস্বরে ধীরস্থীরভাবে বলবে। অতঃপর তাকবীর বলতে বলতে মাথা উঠাবে এবং শান্ত ভাবে বসে এ দু 'আটি পড়বে وَالْوَافِينِ وَالْوَافِينِ وَالْوَفِينِ وَالْوَلِينِ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَى وَالْمَالِ وَلَى وَلَا يَعْلَى وَالْمَالِ وَلَا يَعْلَى وَلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلِي وَلَى وَلَى وَلَا يَعْلَى وَالْمَالِ وَلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَيْ وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلَى وَلَى وَلَا يَعْلَى وَلَى وَلَا يَعْلَى وَلَا يَعْلِي وَلِي وَلِي وَلَيْ وَلِي وَلَا يَعْلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلِي وَلْمِي وَلِي وَلْمَالِ وَلِي وَل

প্রথম বৈঠকে শুধু তাশাহহুদ পড়বে। তাশাহহুদের পর তাকবীর বলে তৃতীয় রাক'আতের জন্য দাড়াবে। এ সময় হাত উঠানো অধিকাংশ ফুকাহায়ে কিরামের মতে সুনুত। ইমাম আজম (রহঃ) ও ইমাম শাফেন্ট (রহঃ) -এর মতে সুনুত নয়। তৃতীয় ও চতুর্থ রাক'আতে বিসমিল্লাহ সহ সূরা ফাতিহা নীরবে পড়বে। সব রাক'আত থেকে অবসর হয়ে প্রথম বৈঠকের ন্যায় শেষ বৈঠক করবে। শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরুদ শরীফ পড়বে। তথা اللهُم صَلْ عَلَى مُحَمَّد ও اللهُم صَلْ عَلَى مُحَمَّد । শেষ পর্যন্ত পড়বে। অতঃপর কুরআনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন দু'আ পড়বে। আর যে দু'আ হুাদীসে বর্ণিত আছে সেটাই পড়া উত্তম। বিশেষ করে এ দু'আটি اللهُم ا

একাগ্রচিত্তে ধীরস্থীর ভাবে ও নম্রতার সাথে সম্পূর্ণ নামায আদায় করা উচিত। দাড়ানো অবস্থায় সিজদার স্থানে দৃষ্টি রাখবে। সালামের পর আয়াতুল কুরসী একবার, اللهُ ৩৩ বার, الْكَمْدُ لِلّهِ ৩৩ বার, الْكَرْفُ فَالْمَا ৩৪বার এবং কালিমা তাওহীদ একবার পাঠ করবে।

و المراق المر

অষ্টম পরিচেছদ ঃ নামাযের ভিতর উযু নষ্ট হওয়ার বর্ণনা

যদি নামাযের মধ্যে আপনা আপনি উযু নষ্ট হয়ে যায় তাহলে উযু করে ঐ নামাযের উপর বেনা করবে।

থা ঃ বেনা কাকে বলে? বেনার হুকুম কি?

উত্তর ঃ নামাযের মধ্যে উযু নষ্ট হয়ে গেলে উযু করে এসে আদায়কৃত নামাযের সাথে মিলিয়ে বাকী নামায আদায় করাকে শরীয়তের পরিভাষায় বেনা বলে।

মুসল্লী যদি মুনফারিদ হয়, তাহলে নামায শুরু থেকে আরম্ভ করা উত্তম। আর যদি ইমাম হয় তাহলে তার স্থলাভিষিক্ত অপর একজনকে বাকি নামাযের ইমাম বানাবে। অতঃপর উযু করে এসে মুক্তাদীদের সাথে শামিল হবে। আর যদি মুক্তাদী হয় তাহলে উযু করে পুনরায় যথাস্থানে এসে যাবে। এ সময়ে যে পরিমাণ নামায ইমাম সাহেব পড়ে ফেলেছেন তা প্রথমে কিরাত বিহীন আদায় করবে। অতঃপর ইমামের সাথে নামায শেষ করে ফেলবে। আর যদি ইমাম সাহেব নামায শেষ করে থাকেন তবে মুক্তাদীর ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছে হলে পূর্বের স্থানে ফিরে আসবে, নতুবা যেখানে উযু করবে সেখানেই নামায পূর্ণ করে নিবে। আর যদি স্বেচ্ছায় উযু ভঙ্গ করে তাহলে নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে।

واگردرنماز مجنون شدیا احتلام کردیا قهقه کردیا نجاست مانع نماز برو هافتد، یا زخی بروی رسیدیا بگمان حدث از معجد برآید یا خارج معجد از حدِ صفوف برآید پستر ظاهر شد که حدث نه شده بود نماز فاسد شود، و بناء جائز نه باشد، واگر از معجد یا مفوف خارج نه شده بنا کند، واگر بعد تشهد حدث لاحق شد و ضوکندو سلام دید، واگر به قصد بعد تشهد حدث کردنز دامام اعظم نمازش تمام شد، واگر دری حالت تیم کننده برآب قادر شد، یا ای سورت آموخت، یا بر جند بر پارچه قادر شد، یا اشاره کننده بررکوع و جود قادر شد، یا مدت موزه تمام شد یا موزه بعمل قلیل از پاکشید، یا صاحب تر شیب را نماز فائت یا در نماز فجر طلوع کرد، یا وقت ظهر دری حالت از نماز جعد برآید، یا صاحب عذر شل سلسل بول طلوع کرد، یا وقت ظهر دری حالت از نماز جعد برآید، یا صاحب عذر شل سلسل بول ومانندآل راعذر دور شد، یا جبیرهٔ زخم از بهه شدن زخم بریخت، دری صور تها بجب فرض بودنِ خروج بفعل مصلی نمازنز دامام اعظم باطل شد ونز دصاحبین تا بطل نشد و تو ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه

উত্তর ঃ কেউ যদি নামাযের মধ্যে পাগল হয়ে যায় অথবা যদি কারো স্বপুদোষ হয়, কিংবা অউহাসি দেয় বা নামাযে নিষিদ্ধ এমন কোন নাপাক বস্তু তার উপর পতিত হয় বা যদি তার কোন অঙ্গ যখম হয়ে যায় (যা থেকে রক্ত প্রবাহিত হয়) অথবা সে যদি উযু ভেঙ্গে গেছে মনে করে মসজিদ থেকে বের হয়ে যায়, অথবা নামাযরত অবস্থায় উযু ভেঙ্গে যাওয়ার ধারণা করে নামাযের কাতার থেকে মসজিদের বাইরে সরে যায়, অতঃপর জানতে পারে যে উযু নষ্ট হয়নি, তাহলে এ সকল অবস্থায় নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে। বেনা করা জায়েয হবে না। আর যদি মসজিদ অথবা কাতার থেকে বের না হয়ে থাকে তাহলে বেনা করতে পারবে।

যদি শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পড়ার পর উযু ছুটে যায়, তবে উযু করে এসে সালাম ফিরাবে। তাশাহহুদের পর ইচ্ছা করে হদস তথা উযু ভঙ্গ করলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি এমতাবস্থায় অর্থাৎ, শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর-

- (১) তায়াম্মুমকারী পানি ব্যবহারে সক্ষম হয়,
- (২) উম্মী কোন সূরা শিখে ফেলে,
- (৩) বিবস্ত্র ব্যক্তি কাপড় পেয়ে যায়,

- (৪) ইশারা করে নামায আদায়কারী ব্যক্তি রুক সিজদা করতে সক্ষম হয়.
- (৫) মৌজার উপর মাসেহকারীর মাসেহের সময় শেষ হয়ে যায়.
- ্রান্ত নালের মাজা পা থেকে খুলে ফেলে.

  (৪) অথবা আমলে কালীল দ্বারা মোজা পা থেকে খুলে ফেলে.
  - ে।) কাযা আদায়ে তারতীব পালনকারী ব্যক্তির কাযা নামাযের কথা সারণ 5.2]
  - (৮) অথবা কারী কোন উম্মী ব্যক্তিকে স্থলাভিষিক্ত বানান.
  - (৯) ফজরের নামায আদায়কালে সর্যদয় হয়ে যায়.
  - ।১০) জম'আর নামাযে তাশাহহুদের পর জোহরের সময় শেষ হয়ে যায়.
  - (১১) মাজর ব্যক্তির ওযর শেষ হয়ে যায়। যেমন কোন ব্যক্তির ফোটা ফোটা পেশাব পড়া বন্ধ হয়ে যায়.
  - (১২) যখম ভালো হয়ে গিয়ে যখমের জায়গা হতে পট্টি খুলে পড়ে যায় তবে এ সকল অবস্থায় ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে নামায বাতিল হয়ে ্যাবে। কেননা, তার মতে নামাধী ব্যক্তির ইচ্ছাক্ত আমল দ্বারা নামায থেকে বের হওয়া ফর্য। (আর তা এখানে পাওয়া যায়নি) তবে সাহেবাইনের মতে নামায বাতিল হবে না।

-صفوف ا अगर्र -عرصه ا नाराव -خليفه عرصه ا अक राज -خليفه ا अक عرصه ا -فائته ا काপए - يارچه ا विवस - يرهنه ما काठात ا صف বাদ যাওয়া নামায। سلسل بول – এমন ব্যক্তি যার লাগাতার পেশাব ঝরে। ا अद्भ - د بخت ا अधि - جدر ه

مسكه \_اگرامام را حدث شد ومسبوق را خليفه گرفت مسبوق نمازامام را تمام كند پستر خلیفه کند مدرک را تاسلام دیه با قوم وآلمسبوق استاده شو د ونماز خو دنمام کند 🗕 প্রশ্নঃ ইমামের উযু নষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যদি কোন মাসবৃককে তার স্থলাভিষিক্ত বানায় তখন তার করণীয় কি?

উত্তরঃ যদি ইমামের উয়ু ছুটে যাওয়ার পর তিনি কোন মাসবৃক মুক্তাদীকে নামাযের ইমামতি করার জন্য স্থলাভিষিক্ত বানান, তাহলে মাসবৃক ইমাম প্রথমে ইমামের নামায সালাম ছাড়া বাকীটুকু পূর্ণ করে মুদরিককে ইমাম বানাবে। যাতে সে মুসল্লীদের নিয়ে সালাম ফিরাতে পারে। তারপর মাসবৃক মুক্তাদী ও অস্থায়ী ইমাম দাড়িয়ে অর্থাৎ, নিজেদের নামায শেষ করবে।

· مسئله به اگر در رکوع یا مجود حدث لاحق شو دیو ب بنا کند آن رکوع و مجود رااعاد ه کند ، واگر در رکوع و بیجود باد آمد که یک مجده از رکعتِ اولیٰ فوت شده بود یا سجدهٔ تلاوت

فوت شده بودآن سجده راقضا کندواعادهٔ این سجده متحب ست واجب نیست واگراما م را حدث شدومقتدی یک مردست همان مرد بلاتعیین خلیفه می شود ، واگر مقتدی یک زن یاایک طفل ست نمازِ هر دو فاسد شود ، ودرروایتے نمازامام فاسدنه شود اگرزن وطفل را خلیفه نه کرده باشد۔

مسئله \_ اگرامام از قرآت بند شو داورا خلیفه گرفتن جائز ست اگر ما یجوز به الصلو هٔ نخوانده ماشد \_

প্রশ্নঃ যদি রুকু বা সিজদায় উযু ভেঙ্গে যায় তাহলে বেনা করার সময় ঐ রুকু বা সিজদা পুনরায় আদায় করতে হবে কি?

উত্তর ঃ যদি রুকু বা সিজদায় উযু ভেঙ্গে যায় তাহলে বেনা করার সময় পুনরায় রুকু সিজদা আদায় করতে হবে। আর রুকু বা সিজদায় যদি সারণ আসে যে, প্রথম রাক আতে একটি সিজদা বা সিজদায়ে তিলাওয়াত ছুটে গেছে তাহলে উক্ত সিজদা কাযা করবে। তবে পুনরায় উক্ত সিজদা আদায় করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়।

আর যদি ইমামের উযু ছুটে যায় এবং মুক্তাদী একজন হয় তবে সে ব্যক্তি আপনা-আপনি ইমামের খলীফা হয়ে যাবে। আর যদি মুক্তাদী একজন মহিলা বা একজন নাবালেগ ছেলে হয় তবে উভয়ের নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অন্য এক বর্ণনা অনুসারে ইমাম যদি উক্ত মহিলা বা নাবালেগকে স্থলাভিষিক্ত না বানায় তাহলে ইমামের নামায ফাসিদ হবে না।

ইমাম সাহেব যদি কিরাত পড়তে বাধাগ্রস্থ হন তবে অন্য কাউকে খলীফা বানানো জায়েয আছে। তবে শর্ত হল নামায শুদ্ধ হওয়া পরিমাণ কিরাত না পড়তে হবে।

مسئله ـ اگر شخصے امام را در نماز دریا بد ہر جا که امام را دریا بددر ہماں رکن داخل شود، واگر رکوع یافت رکعت یافت والا رکعت نیافت، پس ہرگاہ امام نماز نو د تمام کند مسبوق بعد فراغ امام آنچے فوت شدہ آں نماز خو دبخو اندونمازِ مسبوق در هِنِّ قرأت حکم اول نماز دار دودر هِنِّ قعود کُم آخر نماز دارد ـ

বিঃ দ্রঃ যদি কোন ব্যক্তি ইমামকে নামাযে পায় তাহলে সে ইমামকে যে রোকনে পাবে সে রোকনেই শরীক হয়ে যাবে। রুকু পেয়ে থাকলে ঐ রাক'আত পেয়েছে বলে ধরা হবে। আর রুকু না পেয়ে থাকলে রাক'আত পেয়েছে ধরা হবে না। বরং মাসবৃক বলে গণ্য হবে।

ইমার নামায পূর্ণ করার পর মাসবৃক তার ছুটে যাওয়া নামায পড়ে নির্বা আর মাসবৃকের ছুটে যাওয়া নামায আদায় করার ক্ষেত্রে কিরা আতের ক্রিন থেকে প্রথম ও বৈঠকের দিক থেকে শেষ নামায বলে গণ্য হবে।

উত্তর ঃ যদি কোন মুসল্লী প্রথম বৈঠক না করে ভুলে তৃতীয় রাক আতের জন্য দাড়িয়ে যায়, তাহলে বৃসার নিকটবতী থাকলে বসে যাবে, এতে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে না। আর যদি দাড়ানোর নিকটবতী হয়ে যায় তাহলে দাড়িয়ে যাবে। কিন্তু এমতাবস্থায় যদি বসে যায় তাহলে নামায় গাসিদ হয়ে যাবে। অবশ্য কারো কারো মতে ফাসিদ হবে না। তার উপর সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হবে।

থশ্ন ঃ চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে চতুর্থ রাক'আতের পর দাড়িয়ে গেলে কি করবে?

উত্তর ঃ কোন মুসল্লী যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে চতুর্থ রাক'আতের পর দাড়িয়ে যায় তাহলে পঞ্চম রাক'আতের সিজদা না করে থাকলে বসে গাবে এবং শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে ও সিজদায়ে সাহু করে নিবে। আর যদি পঞ্চম রাক'আতের সিজদা করে ফেলে তবে উক্ত নামাযের ফরিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। এখন ইচ্ছা করলে ষষ্ঠ রাক'আত মিলিয়ে সালাম ফিরাবে তবে সিজদায়ে সাহু করতে হবে। (সুতরাং পূর্ণ নামায়ই নফল হয়ে যাবে) আর ইচ্ছা করলে ষষ্ঠ রাক'আত না মিলিয়ে ওখানেই শেষ বৈঠক করে সালাম ফিরাবে। এমতাবস্থায় চার রাক'আত নফল ও এক রাক'আত বাতিল বলে গণ্য হবে।

শব্দার্থ احمد যে ব্যক্তি শুরু হতে জামা আতে শরীক হয়েছে। حمسبوق জামা আতের নামায এক বা একাধিক রাক আত হয়ে যাবার পর যে ব্যক্তি
শরীক হয়েছে। طفل নাবালেগ বাচ্চা। يافت পেয়েছে। طفل अक्षेत्र। برخاست अक्षेत्र। برخاست अक्षेत्र। برخاست المهلام بنجم উঠল।

فصل \_ اگرنماز راو وقت فوت شو د قضا کند با اذان وا قامت ما نندادا \_ پس اگر بجماعت خواند جهر درنماز جهری بقرآت واجب ست، واگر تنها خواندسر ٔ اقرآت بخواند \_

### নবম পরিচ্ছেদ ঃ কাযা নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ কাযা নামায পড়ার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ যদি নামাযের সময় শেষ হয়ে যায় তাহলে আদা (যথা সময়ে আদায়কৃত) নামাযের ন্যায় আযান ও ইকামত সহ কাযা করবে। সুতরাং যদি জামা আতের সাথে পড়ে তাহলে জাহরী নামাযে শব্দ করে কিরাআত পড়া ওয়াজিব। আর যদি একাকী পড়ে তাহলে চুপে চুপে পড়বে।

مسئله ـ ترتیب در فوائت وقتیه فرض ست ، و پچنین در فرض و وتر که واجب ست بم فرض ست نز دامام اعظم می بس اگر باوجود یکه فائته یاد باشد وقتیه بخواند نماز وقتیه فاسد شود، پس اگر قضا کرد فائته را پیش از ادا کردن وقتیه ثانیه نماز وقتیه او لی باطل شد فرضیت او ، واگر پیش از قضا کردن آن فائته بنج وقتیه ادا کرد آن وقتیات فاسد شد بفسا دموقوف واگر بعد از ان وقتیه ششم پیش از ادا کردن فائته ادا کرد آن وقتیه صحیح شدند نز دامام اعظم مینز دصاحبین \_

প্রশ্ন ঃ কাষা ও আদা নামাষের মধ্যে তারতীব রক্ষা করা কি?

উত্তর ঃ কাযা ও আদা নামাযের মধ্যে তারতীব রক্ষা করা ফরয। তদ্রুপ ইমাম আজম (রহঃ) ফরয ও বিতরে তারতীব রক্ষা করাকে ফরয বলেন। সূতরাং কাযা নামাযের কথা সারণ থাকা সত্ত্বেও যদি আদা তথা ওয়াক্তিয়া নামায পড়ে তাহলে আদা নামায ফাসিদ হয়ে যাবে। পুনরায় যদি কাযা নামাযকে অন্য আদা নামাযের পূর্বে পড়ে তাহলে আদা নামাযের ফর্যিয়ত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি ঐ কাযা নামাযের পূর্বে পাঁচ ওয়াক্ত ওয়াক্তিয়া নামাযু আদায় করে তাহলে ঐ পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফাসাদে মওকুফের সাথে শাসেদ ইবে। (কাষা নামাষ পড়ার আগ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায সবই মঙ্কুফ থাকবে:) অতঃপর যদি ঐ কাষা নামায আদায়ের পূর্বে ছয় ওয়াক্ত শুনায পড়ে ফেলে তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ঐ ছয় ওয়াক্ত শুনায সহীহ হয়ে যাবে। তবে তা সাহেবাইনের (আবৃ ইউস্ফ ও মুহাম্মদ (বহঃ)) মতে সহীহ হবে না।

সূনত ও বিতর নামায পড়ে তাহলে ইশার ফরযের সাথে সুরত ও বিতর পুনরায় পড়তে হবে কি?

উত্তর ঃ ভুলে যদি ইশার ফরয উযু ছাড়া পড়ে এবং উযুসহ সুনুত ও বিতর পড়ে তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ইশার ফরজের সাথে সুনুত গ্রাদায় করতে হবে। তবে বিতর নামায পুনরায় পড়তে হবে না। তবে গাহেবাইনের মতে বিতর নামাযও পুনরায় পড়তে হবে।

مسئله-ترتیب به سه چیز ساقط شود کی به سبب تنگی وقت وقتیه دوم بفراموشی سوم وقتیکه در ذمه اوشش فائته شود تو باشد یا کهنه پستر برگاه فوائت ادا کند بازترتیب عودنما یدواگرشش نمازیازیاده فوت شود چندنماز قضا کردتا که کم از شش در ذمه او باقی ماندنز دبیضے ترتیب عود ندکند تا که تمام ادانه شود -

### প্রশ্নঃ কয় কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়?

উত্তর : তিন কারণে তারতীব রহিত হয়ে যায়। যথা :

- (১) আদা নামাযের সময় সংকীর্ণ হলে।
- (২) কাযা নামাযের কথা ভুলে গেলে।
- (৩) মুসল্লীর জিম্মায় ছয় ওয়াক্ত নামায কাযা হয়ে থাকলে। চাই সে কাযা নতুন হোক বা পুরাতন। অতএব যে সময় নামাযের কাযা আদায় করবে তখন তারতীব ফিরে আসবে।

আর যদি ছয় বা ততোধিক নামায কাযা হয় এবং সেগুলো থেকে যদি কয়েক ওয়াক্ত নামায আদায় করে ফেলে এবং শেষ পর্যন্ত তার জিম্মায় ছয় ওয়াক্ত নামাযের কম নামায বাকী থাকে, তাহলে কোন কোন ফুকাহার মতে এ অবস্থায়ও তারতীব রক্ষা করার নিয়ম ফিরে আসবে। তবে ফতওয়া এ উক্তির উপর যে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত কাযা নামায আদায় না করা হবে অতক্ষণ পর্যন্ত তারতীব ফিরে আসবে না।

শব্দার্থ ঃ فوائت - এর বহুবচন। অর্থ ছাড় যাওয়া নামায। وقتیه । যোনামায সময়মত আদায় করা হয়। حجه ی -উচ্চস্বরে।

فصل درمفسدات ومکرو بات کلام اگر چههوأ باشد یا درخواب مفسد نماز است و جمین دعا بچیز یکه طلب آن از آدمیان ممکن باشد و ناله کردن واوه گفتن واف گفتن و و گفتن و اف گفتن و و گفتن و اف گفتن و گریستن بآواز از درد یا مصیبت نه از زِکر بهشت و دوزخ و خخ بے عذر کردن و عاطس را برجمک الله گفتن و جواب دادن خبر خوش به الحمد لله و خبر بلا باستر جاع و خبر تعجب به سجان الله یا لاحول و لاقوق الا بالله نماز را فاسد کند و اگر برغیرامام خود فتح کند نماز فاسد شود و از فتح برامام خود نماز فاسد کند نماز ما میران و ممل کشر نماز را فاسد کند نه سلام سهوا و خواندن از مصحف و خوردن و آشامیدن و ممل کشر نماز را فاسد

দশম পরিচেছদ ঃ নামায ভঙ্গ ও মাকর্রহ হওয়ার কারণ সমূহ প্রশ্ন ঃ নামায ভঙ্গের কারণ কয়টি ও কি কি? উত্তর ঃ নামায ভঙ্গের কারণ ১৯টি। যথা ঃ

- (১) जुल किश्वा घूमल जवश्राय कथा वनल नामाय नष्ट राय याय ।
- (২) এমন বস্তুর প্রার্থনা করা যা মানুষের কাছে চাওয়া সম্ভব।
- (৩) দুশ্চিন্তা বা পেরেশানীর কারণে উহ শব্দ উচ্চারণ করা।
- (৪) ব্যাথার কারণে উহ্ আহ্ শব্দ উচ্চারণ করা।
- (৫) ব্যাথা বা বিপদের কারণে স্বশব্দে ক্রন্দন করা। তবে জান্নাত বা জাহান্নামের সারণে ক্রন্দন করলে নামায নষ্ট হবে না।
- (৬) বিনা ওযরে গলা ঝাড়া।
- (৭) হাঁচির জওয়াবে رحمك الله বলা।
- (৮) সুসংবাদের উত্তরে আলহামদুলিল্লাহ বলা।
- (৯) দুঃসংবাদে انالله وانااليه راجعون বলা।
- (٥٥) विসায়কর সংবাদে সুবহানাল্লাহ অথবা لا ول و لا و لا و الله و

#### প্রশ্নোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনহু

েন নিজ ইমাম ব্যতীত অন্য কাউকে লোকমা দেয়া।

🖂 🎖 চ্ছাকৃত ভাবে সালাম দেয়া অথবা সালামের উত্তর দেয়া।

(৩০) কুরআন শরীফ দেখে পড়া। নাম (১৪) কোন কিছু খাওয়া।

্রে) কোন কিছু পান করা।

্রের আমলে কাসীর করা।

وعمل کثیر آنست که درال مختاج شو دبهر دو دست ونز دبعضے آنچه بینندهٔ عامل اورا داند که درنمازنیست، وبعضے گفته آنچه که مصلی آن را کثیر داند ـ واگر برنجات سجدہ کر دنماز فاسد شود واگر در نمازے بود ونمازے دیگر شروع کر دبتگیرین از اول باطل شد ـ واگر در همان نماز بازشر و ع کر دبتگبیر نماز اول باطل نشو د وا ' طعامیکه در دندال بو د از زبان بر آور ده خور د اگر کم از نخودست نماز فاسدنشور. واگر مقدارنخو دست فاسد شو د \_

#### াগ্রঃ আমলে কাসীর কাকে বলে?

৬ওর ঃ আমলে কাসীর এমন কাজকে বলে যা করতে উভয় হাতের প্রয়োজন া। আর কোন কোন ফকীহ বলেন, আমলে কাসীর এমন কাজ যে কাজে াবেও ব্যক্তিকে দেখলে মনে হয় যে, সে নামায পডছে না। আর কারো কারো মতে আমলে কাসীর বলে মুসল্লী যে কাজকে (নামায পরিপন্থী) বেশী কাজ মনে করে।

(১৭) যদি কেউ নাপাক স্থানে সিজদা করে তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

(১৮) যদি কেউ নামায আরম্ভ করার পর তা পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই নতুন ্রাকবীর বলে অন্য নামায আরম্ভ করে, তাহলে প্রথম নামায নষ্ট হয়ে যাবে। অবশ্য যদি পূর্বের নামায নতুন তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা আরম্ভ করে তাহলে নামায নষ্ট হবে না।

(১৯) কেউ যদি দাঁতে আটকে থাকা খাদ্য জিহ্বা দ্বারা বের করে খেয়ে ফেলে এবং উক্ত খাদ্য যদি চনা বুটের পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

واگر در مکتوبے نظر کر د و معنیش فہمید نماز فاسدنشود۔ واگر برز مین یا دیکان نماز میخواند وازبیش او کے گذشت نماز فاسدنشودا گرچه گذرنده زن باشدیاسگ یاخر لیکن اگر প্রশ্ন ঃ যদি কেউ নামাযরত অবস্থায় কোন লেখার উপর দৃষ্টিপাত করে এবং এর অর্থ বুঝে ফেলে, অথবা নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে কোন মহিলা, গাধা বা কুকুর অতিক্রম করলে নামায ফাসিদ হবে কি?

উত্তর ঃ যদি কেউ নামাযরত অবস্থায় কোন লেখার উপর দৃষ্টিপাত করে এবং এর অর্থ বুঝে ফেলে তাহলে তার নামায নষ্ট হবে না।

যদি উঁচু স্থান কিংবা দোকানে নামায আদায়ের সময় সম্মুখ দিয়ে কেউ অতিক্রম করে তাহলে নামায নষ্ট হবে না. যদিও অতিক্রমকারী মহিলা. গাধা বা কুকুর হয়। তবে যদি বোধ সম্পন্ন কোন মানুষ অতিক্রম করে তাহলে সে গুনাহগার হবে। অবশ্য যদি দোকান এতটুকু পরিমাণ উঁচু হয় যে. অতিক্রমকারীর মাথা নামাযী ব্যক্তির পা বরাবর 🗯 🗪 , তাহলে সে গুনাহগার হবে না।

وسنت آنست پیشِ خودمصلی درصحرا و برسرِ راه ستر ه قائم کند بطول یک ذراع ورُری یک انگشت وقریب خود مقابلِ آبروئے راست یا جیپ کند۔ ونہادنِ سترہ وخط کشیدن فائده ندارد ـ

প্রিশ্ন ঃ মাঠে বা রাম্ভার পাশে নামায পড়ার সুরত তরীকা কি? উত্তর ঃ মাঠে বা রাস্তার পাশে নামায পড়ার সুনুত তরীকা হল-নামাযী ব্যক্তি নিজের সামনে ''সুতরা'' কায়েম করবে। যা এক হাত লম্বা ও কমপক্ষে এক আঙ্গুল পরিমাণ মোটা হবে। সূতরাটি ডান অথবা বাম ভ্রু বরাবর দাড করাবে। সুতরাং এটাকে তথু সম্মুখে রেখে দেয়া বা জমিনের

وسترهٔ امام قوم را کفایت می کند وگز رنده راا گرستره نه باشدمصلی از گزشتن د فع كندباشارت ياتنبيج نهبهردوبه

উপর রেখা টেনে দেয়াতে কোন ফায়দা নেই।

প্রশ্নঃ মাঠে বা রাস্তার পাশে যদি জামা'আতের সাথে নামায পড়ে তাহলে সবার সামনে সুতরা দিতে হবে কি?

উত্তর ঃ ইমামের সামনে স্থাপিত সূতরাই সকল মুক্তাদীর জন্য যথেষ্ট । যদি সূতরা না পাওয়া যায় তাহলে নামাযী ব্যক্তি অতিক্রমকারীকে ইশারা বা তাসবীহ-এর যে কোন একটি দারা প্রতিহত করবে। একসাথে উভয়টি দারা

া ১২৩ করবে না।

مسكله اگرنماز كند بر پارچه ٔ دوته كه استر آن نجس باشداگرآن دوته مطرب نه باشه نماز صحیح باشد واگر مطرب باشده نماز كند و گر بارچه گسترانیده نماز كند و گرطرف مخرک یک طرف از آن نجس باشد نماز روا باشد از حرکت دادن طرفی و گرطرف مخرک شود یا نه شود یا نه شود و اگر پارچه دراز باشد یک طرفی از آن پوشیده نمازگر اردوطرف دیگر نجس برزمین باشد اگراز تحرک مصلی طرف پارچه که نجس ست متحرک شو دنماز روان باشد، واگر متحرک نه شو دروا باشد و

গ্রা ঃ কেউ যদি এমন দুই অংশ বিশিষ্ট কাপড়ের উপর নামায পড়ে যার নিচের অংশ নাপাক, তাহলে এমতাবস্থায় তার নামায জায়েয হবে কি? উত্তর ঃ কেউ যদি এমন দুই অংশ বিশিষ্ট কাপড়ের উপর নামায পড়ে, যার নিচের অংশ নাপাক, যদি উভয়টি সেলাইযুক্ত না হয় তাহলে নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর যদি উভয়টি সেলাইযুক্ত হয় তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি বিছানো চাদরের উপর নামায আদায় করে যার একপার্শ্ব নাপাক, তাহলে নামায সহীহ হবে। চাই তার অপর প্রান্ত নড়াচড়া করুক বা না করুক। কেউ যদি লম্বা কাপড়ের পবিত্র অংশ পরিধান করে নামায আদায় করে এবং অপবিত্র অংশ মাটিতে পড়ে থাকে আর নামাযী ব্যক্তির নড়াচড়া করার দ্বারা যদি অপবিত্র অংশ নড়াচড়া করে তাতে নামায জায়েয হবে না। আর যদি নড়াচড়া না করে তবে উক্ত কাপড় পরে নামায পড়া জায়েয হবে। কাম করিতিং নামার ভারে ত্বি তার তাতে নামায লায়ের তবে তার নামার লামার ভারে নামার কাম নুমিতিং নামার করে তবে উক্ত কাপড় পরে নামার লামার লামার নামার করে তবে তার তার করিতিং করিতিং করা নামার করে তার তার তার তার তার তার নামার লামার লামার নামার করে তার তার নামার লামার লামার লামার করে তার তার তার তার করিতিং তার তার তার তার নামার লামার লামার লামার করে তার তার তার তার নামার লামার লামার লামার লামার লামার লামার তার তার তার তার করিতিং নামার লামার লামার লামার লামার তার নামার লামার লামার লামার লামার লামার লামার তার তার তার নামার লামার লা

کی باریا دو بارسگریزه دفع کند۔ وکروه است انگشتال را مالیده وکشیده به آواز آوردن ودست بر تهی گاه نهادن وبسوئے راست یا چپ روآ وردن اگر سینداز سوئے قبلہ بر نہ گردد، واگر بر گرددنماز فاسد شود۔ وکروه است اقعاء یعنی برسرین و پازانو برداشته ودست برزمین نهاده مثلِ سگ شستن، و ہردو ذراع را در سجده بر زمین فرش کردن، و جواب سلام بدست کردن، و چهار زانو بے عذر در فرض نشستن و پارچد را برائے احتیاط خاک آلودگی چیدن وسدل تؤب یعنی پارچد را برسر دوش انداخته اطراف آل را جمع نه کندوفر وگذاردوفا ژه کردن باید که فا ژه را دفع کندوسر فرایا مقد ورد فع کند

وتمطی یعنی بدن را برائے دفع ماندگی کشیدن دچشم پوشیدہ داشتن بلکہ نظر در سجدہ گاہ دارد۔ ومکروہ است کہ موئے سر را بالائے سر پچید ہ گرہ دادہ نماز کردن بلکہ سنت آنست کهاگرموئے سر داشتہ باشدموئے فروہشتہ باشد تاموئے ہم سجدہ کنند وہم مکروہ است نماز برہنہ سر گزاردن مگر بنا بر تذلل وانکسار وشار کردن آیات وتسبيحات بدست ونز دصاحبين مكروه نيست ومكروه است كدامام تنها درطاق مسجد باشد ومردم بیرون یاامام بربلندی باشد ومردم همه زیر \_مکروه است استاون پسِ صف تنها درصورتیکه درصف فرجه باشد واگر فرجه نباشدیک کس از صف کشیده باخو دصف کند۔ ومکروہ است پوشیدن یار چه که دراں تصویرآ دمی یا جانو رباشدیا آئکہ تصویر بالا يحسر باشديا مقابله رويا بدست راست ياحيب باشيدا كرزير قدم يالس پشت باشدمضا ئقه ندار دوتصویر درخت و ما نندآ ں مضا ئقه ندار دو بچنیں تصویرسر بریدہ ولل مار وکثر دم درنماز مکروه نیست و نه آنکه امام درمسجد باشد و مجده در طاق مسجد کندو نیز ككروه نيست نمازخو اندن بهطرف بشت مرديكة يخن ميكند وبسوئے مصحف ياشمشير آ ویزاں بابسوئے شمع ماجراغ۔

প্রশ্ন ঃ নামায মাকরুহ হওয়ার কারণ কয়টি ও কি কি? উত্তর ঃ নামায মাকরুহ হওয়ার কারণ ২২টি। যথা ঃ

#### প্রশোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনহু

- ে) নামায়রত অবস্থায় শরীর বা কাপুড় নিয়ে খেলা করা, তা যদি আমলে
- চ্যারিনা হয়। আর যদি আমলে কাসীর হয় তাহলে নামায় নষ্ট হয়ে যাবে।
- স্থেতি সিজদার স্থানের পাথর কনা বা কঙ্কর সরানো। অবশ্য সিজদা করা স্থান্ত্র হলে এক দুই বার কঙ্কর সরাতে পারে।
  - া আঙ্গুল সমূহকে মলে অথবা টেনে ফুটানো।
  - ।।।) কোমরে হাত রাখা।
  - (छ) ভানে বামে মুখ ফিরানোর দ্বারা যদি সিনা কেবলার দিক থেকে ফিরে এয়, তাহলে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি সিনা না ফিরে তাহলে নামায এই হাবে না, তবে তা মাকরহ হবে।
  - ে) উভয় হাটু খাড়া করে হাত মাটিতে রেখে নিতম্ব এবং পায়ের উপর ্রাক্ররে ন্যায় বসা।
  - ⑴ সিজদায় উভয় হাতের গোছা মাটিতে বিছিয়ে দেয়া।
  - 🕠 ) হাতের ইশারায় সালামের উত্তর দেয়া।
  - 😘) ফর্য নামাযে বিনা ওযরে আসন করে বসা।
  - (১০) মাটি লেগে যাওয়ার ভয়ে কাপড়ের হেফাজত করা।
  - (১১) সাদলে সাওব করা। অর্থাৎ, কাপড় মাথা ও কাঁধের উপর রেখে তার ৬৬য় প্রান্ত একত্র না করে ঝুলিয়ে রাখা।
  - (১২) হাই তোলা। (হাই এবং হাঁচি যথা সম্ভব প্রতিহত করবে।)
  - ।১৩) শরীরের অলসতা দূর করার জন্য দেহকে সটান করা।
  - (১৪) চোখ বন্ধ রাখা; বরং দৃষ্টি সিজদার স্থানে রাখা উচিত।
  - (১৫) চুলকে মাথার উপর ভাজ করে গিরা দিয়ে নামায পড়া। মাথার চুল গদি লম্বা থাকে তাহলে, তা ছেড়ে দেয়া সুনুত যাতে চুলও সিজদা করতে পারে।
  - (১৬) খোলা মাথায় নামায পড়া মাকর্রহ। তবে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশের নিমিত্তে এরূপ করলে মাকর্রহ হবে না।
  - (১৭) আয়াত ও তাসবীহ সমূহ হাতে গণনা করা। তবে তা সাহেবাইনের মতে মাকরহ নয়।
  - (১৮) শুধু ইমাম সাহেব মসজিদের মেহরাবে এবং সমস্ত লোকের মেহরাবের নাইরে দাঁডানো।
  - (১৯) ইমাম সাহেব একা উচুঁ স্থানে এবং সব মুক্তাদীর নিচে দাড়ানো।
  - (২০) কাতারে দাড়ানোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পেছনে একা দাড়ানো। তবে যদি সুযোগ না থাকে তাহলে সম্মুখের কাতার থেকে মাসআলা জানে এমন একজনকে টেনে এনে নিজের সাথে দাড় করাবে।
  - (২১) মানুষ অথবা জন্তুর ছবি বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করা।
  - (২২) মাথার উপর, সামনে, ডানে অথবা বামে ফটো থাকা অবস্থায় নামায পড়া মাকরহ। তবে যদি ছবি পায়ের নিচে কিংবা পেছনে থাকে তাহলে

কোন ক্ষৃতি নেই। অনুরূপ ভাবে মাথা বিহীন ও প্রাণহীন জিনিসের ফটো থাকাতে কোন ক্ষতি নেই।

ু নামাযে সাপ ও বিচ্ছু মেরে ফেলা মাকরহ নয়।

ইমামের জন্য মসজিদে দাড়িয়ে মেহরাবে সিজদা করলে কোন ক্ষতি নেই। এমনি ভাবে আলাপরত ব্যক্তির পেছনে, ঝুলন্ত কুরআন শরীফ, তরবারী, জ্বলন্ত মোমবাতি বা বাতিকে সামনে রেখে নামায পড়া মাকরহ নয়।

শব্দার্থ ঃ - استر কাপড়ের ভিতরের অংশ। - مضرب সলাই করা বস্তু। বিছান বস্তু। বিছান বস্তু। বে নড়া চড়া করে। বিছান বস্তু। ন্যান্ট্রা করা চড়া করে। ন্যান্ট্রা করা। কংকর। কংকর। কংকর। তলে। কংকর। কংকর। কংকর। কংকর। কাটে করা। তলে। নাটেইছে। কোমর। - সংকুচিত করা। কিচাই। কাভি। কুলাই। কুলাই।

فصل مریض اگر قدرت برقیام نداشته باشد یا خون زیادتِ مرض بودنمازنشسه گزاردورکوع و جود بجا آورد، واگر قدرت بررکوع و جودنداشته باشد وقدرت برقیام داشته باشد نزدام اعظم مفتی به آنست کرنشسته نمازگزاردن اورا بهتر است از استاده گزاردن ، نشسته نمازگزارد واشارهٔ رکوع و جود بسر کند واشارهٔ جود بست ترکند از رکوع و اگراستاده نمازگزارد واشاره کند بم جائزست و نزد نقیر با و جودِ قدرت بر قیام قیام و اگر استاده نمازگزارد و اشاره کند به قیام دا ترک نکند و اگر است نمازگزارد و رو بسوئے قبله کند و اشاره کند بسر واگر اشاره بسر و اگر اشاره و و آگر در ین عرصه بمیر د عاصی نباشد و اگر در میانه نماز بیار شد حسب مقد و رخود نماز تمام و اگر در ین عرصه بمیر د عاصی نباشد و اگر در میانه نماز بیار شد حسب مقد و رخود نماز تمام

একাদশ পরিচ্ছেদ ঃ রোগীর নামাযের বর্ণনা

প্রশ্নীঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাড়ানোর ক্ষমতা না রাখে অথবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা করে তাহলে সে কিভাবে নামায পড়বে? উত্তরঃ যদি অসম ব্যক্তি স্থান্তিক স

উত্তর ঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাড়ানোর ক্ষমতা না রাখে অথবা রোগ বৃদ্ধির গাশংকা থাকে, তাহলে সে বসে বসে রুকু, সিজদা করে নামায আদায় করবে। আর যদি এমন হয় যে, সে রুকু সিজদা করতে সক্ষম নয়, শুধু দাড়াতে সক্ষম তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ফতওয়া হল, তার জন্য দাড়িয়ে নামায পড়ার চেয়ে বসে নামায আদায় করাই উত্তম। তাই এমন ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে এবং রুকু সিজদা মাথা দ্বারা ইঙ্গিত করে করবে। তবে সিজদার ইশারার সময় মাথা রুকু অপেক্ষা বেশী বাকাবে। আর যদি দাড়িয়ে ইশারা করে নামায আদায় করে তাও সহীহ হবে। গ্রন্থকারের মতে দাড়ানোর শক্তি থাকলে কিয়াম পরিত্যাগ করবে না। আর যদি দাড়াতে সক্ষম না হয় এবং রুকু সিজদা করার শক্তিও না থাকে তাহলে সে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে। যদি বসার শক্তিও না থাকে তাহলে চিত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করবে। এবং কেবলার দিকে মাথা দিয়ে ইশারা করবে।

আর যদি রুকু ও সিজদা ইশারার মাধ্যমে আদায় করা সম্ভব না হয়, তাহলে ইশারা করার শক্তি অর্জিত হওয়া পর্যন্ত নামায স্থণিত রাখবে। যদি সে ঐ মুহুর্তে মারা যায় তবে গুনাহগার হবে না। আর যদি নামাযের মধ্যে অসুস্থ হয়ে যায় তাহলে তার শক্তি অনুযায়ী (যেভাবে পারে) নামায পূর্ণ করবে।

مسکله ۱ گرمریض نمازنشسته می کرد بارکوع و جود و درمیانه نماز قادر شد بر قیام استاده شده جمال نماز را تمام کندونز دامام محکه نماز راازسر گیرد واگر مریض نماز باشاره می کرد و درمیانه نماز بررکوع و جود قادر شد با تفاق نماز از سر گیرد .

প্রিশ্নঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে বসে রুকু সিজদা আদায় করা অবস্থায় নামাযের মধ্যেই দাড়ানোর শক্তি লাভ করে তাহলে এরপর সে কিভাবে নামায পডবে?

উত্তর ঃ যদি অসুস্থ ব্যক্তি বসে বসে রুকু সিজদা করা অবস্থায় নামাযের মধ্যেই দাড়ানোর শক্তি লাভ করে তাহলে বাকী নামায দাড়িয়ে আদায় করবে। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে নামায পুনরায় প্রথম থেকে ওরু করবে। রোগী যদি ইশারার মাধ্যমে নামায পড়ে এবং নামাযের মধ্যে ক্কু সিজদা করতে সক্ষম হয়, তাহলে ঐ অবস্থায় সর্বসম্মতিক্রমে শুরু থেকে নামায আরম্ভ করবে।

مسکله به هر که به به وش شدیاد بوانه گشت یک شبانه روز قضا کند واگرزیاده از شبانه روز یک ساعت هم گزشت قضا واجب نشود ونز دمجرٌ تا که نماز ششتم را وقت در نیامه هم مسم باشد قضاواجب شو د به

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি এক দিন এক রাত্র পর্যন্ত পাগল বা বেহুশ থাকে তাহলে এ নামায কাষা করতে হবে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি এক দিন এক রাত পরিমাণ পাগল বা বেহুশ থাকে তাহলে ঐ নামায কাযা করতে হবে। আর যদি এক দিন এক রাত্র থেকে এক ঘন্টা বা তার চেয়ে বেশী সময় বেহুশ থাকে, তাহলে ঐ নামায কাযা করতে হবে না। তবে ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে ৬৯ নামাযের সময় পর্যন্ত ঐ নামায কাযা পড়তে হবে। আর ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতের উপর ফতওয়া প্রদান করা হয়েছে।

শব্দার্থ : مريض অসুস্থ। گزاردن আদায় করা। پُستِ تر অধিক নীচু।
ক্রারা যায়। عاصي সামর্থ্য। شبانه সমতা; সামর্থ্য। مقدور
ক্নিরাত।

فصل شخصے کداز خانہ خود برآید واز عمارت شهر خارج شود به نیت سِفر سه مرحله، ہر مرحله شانز ده کروه ہر کروه چہار ہزار قدم آل شخص فرض چہارگانه را دوگانه گزارد، واگر چہار رکعت کر دلیں اگر بر دور کعت قعده کرده نماز ادا شود، دور کعت فرض دور کعت نفل شود، وبسبب آمیزشِ نفل با فرض بزه کار باشد واگر سہواً ایں چنیں کرد بسبب تاخیرِ سلام سجدہ سہوکند واگر بر دور کعت نه نشیسته است فرضِ او تباه باشد و ہر چہار رکعت نفل شدو سجدہ مہوکند۔

### দ্বাদশ পরিচ্ছেদ ঃ মুসাফিরের নামাযের বর্ণনা

শ্রম ঃ মুসাফির কাকে বলে এবং মুসাফিরের নামাথের হুকুম কি?
উত্তর ঃ যে ব্যক্তি তিন মঞ্জিল তথা ৪৮মাইল সফরের উদ্দেশ্যে নিজের ঘর
থেকে বের হয়ে শহরের সীমানা অতিক্রম করে তাকেই মুসাফির বলে। সে
মুসাফির ব্যক্তি চার রাক'আত বিশিষ্ট ফর্য নামাযে দুই রাক'আত পড়বে।
আর এক মঞ্জিল হল ১৬ ক্রোশ তথা ১৬মাইল। প্রতি ক্রোশের পরিমাণ হলচার হাজার কদম। এই হিসাব অনুযায়ী তিন মঞ্জিলের দূরত্ব হল ৪৮ মাইল।
যদি এমন ব্যক্তি দুই রাক'আতের স্থলে চার রাক'আত আদায় করে এবং

দ্বিতীয় রাক'আতে বৈঠক করে তাহলে নামায আদায় হয়ে যাবে। তবে দুই রাক'আত ফরয ও দুই রাক'আত নফল হবে। আর ফরযকে নফলের সাথে মিলানোর কারণে গুনাহগার হবে। কিন্তু যদি ভুলে এরূপ হয় তাহলে ফরযের সালাম ফিরাতে দেরী হওয়ার কারণে সিজদায়ে সাভ করতে হবে।

আর যদি দুই রাক আতের পর ইচ্ছা করে না বসে তাহলে সেই নামাযের ফরযিয়ত বাতিল হয়ে চার রাক আতই নফল হয়ে যাবে এবং সিজদায়ে সাহু করতে হবে।

مسكه حكم سفر باقی است تاوقتیکه داخل وطنِ اصلی خودشود یا بیتِ اقامتِ پانزده روز یازیاده ازال كند درشهر یا در د به و نیتِ اقامت درصحرامعتر نیست، و کسانیکه بهیشه درصحرا می مانند و جائے اقامت نمی كنند مگر چند روز آنها بهیشه نمازِ اقامت میخوانده باشند مگر و قتیکه قصد كنند دفعة واحدة سفر چهل و بشت گرُ وه را و مسافر اگر اقتدائے مقیم كند در وقت بروے چهارگانه لازم شود و بعد گذشتن وقت یعنی در قضا مسافر را اقتدائه می در وقت و جهم بعد وقت در قضا صحیح ست، امام مسافر دوگانه خوانده سلام د مهد ومقتدی مقیم برخاسته چهار رکعت تمام كند-

⁄প্রশ্ন ঃ وطن কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ وطن তিন প্রকার। যথাঃ (১) وطن (২) وطن । তিন প্রকার। যথাঃ سکنی سکنی

وطن اصلی - (মূল নিবাস) যে স্থানে মানুষ জন্মলাভ করে, কিংবা পরিবার পরিজনসহ স্থায়ীভাবে বসবাস করে।

وطن اقامت - যে স্থানে মুসাফির অন্ততঃ ১৫ দিন থাকার নিয়ত করে।
 তেওঁ স্থানে মুসাফির ১৫ দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করে।
 তেওঁ বলা হয়।

প্রন্ন ঃ মুসাফির যতক্ষণ পর্যন্ত তুর্বা করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার উপর মুসাফিরের হুকুম বাকী থাকবে কি?

উত্তর ঃ মুসাফির যতক্ষণ পর্যন্ত وطن اصلی তে প্রবেশ না করে কিংবা কোন শহর বা গ্রামে ১৫ দিন বা ততোধিক সময় থাকার নিয়ত না করে ততক্ষণ পর্যন্ত সফরের হুকুম বাকী থাকবে। মাঠে অর্থাৎ, জনমানবহীন প্রান্তরে একামতের নিয়ত গ্রহণযোগ্য নয়।
আর যারা সর্বদাই ময়দানে অবস্থান করে এবং অন্যত্র কোথাও গেলেও অল্প
দিনের বেশী থাকে না, তারা সর্বদাই মুকীমের মতো নামায পড়বে। তবে
যখন এক সঙ্গে ৪৮ মাইল সফরের ইচ্ছা করে তখন সফরের নামায আদায়
করবে।

বিঃ দ্রঃ মুসাফির যদি ওয়াক্তিয়া নামাযে মুকীমের পেছনে ইকতিদা করে তাহলে সে চার রাক'আত বিশিষ্ট নামাযে চার রাক'আতই আদায় করবে। ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাওয়ার পর অর্থাৎ, কাযা নামাযে মুকীমের পেছনে মুসাফিরের ইকতিদা সহীহ নয়। তবে মুকীমের জন্য ওয়াক্তিয়া ও কাযা উভয় নামাযেই মুসাফিরের ইকতিদা সহীহ আছে। তবে মুসাফির ইমাম দুই রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরাবে এবং মুকীম মুক্তাদী উঠে আরো দুই রাক'আত মিলিয়ে চার রাক'আত পূর্ণ করবে।

مسکله \_ وطنِ اصلی بوطنِ اصلی باطل شود ، نه بسفرونه بوطنِ اقامت و وطنِ اقامت ، م بوطنِ اقامت باطل شود و بهم بوطنِ اصلی و بهم بسفر \_

্বিশ্রশ্ন ঃ কারো যদি দৃটি وطن اصلى থাকে তাহলে সে উভয় বাড়ীতে মুকীম থাকবে? না কি মুসাফিরও হবে?

উত্তর ঃ কারো যদি দুটি وطن اصلی থাকে তাহলে দ্বিতীয় وطن اصلی দারা প্রথম وطن اصلی বাতিল হয়ে যায়। যেমনঃ কারো জন্মস্থান কুমিল্লা পরে টঙ্গীতে বাড়ী করে পরিবার নিয়ে থাকে, দেশের সাথে সম্পর্ক খতম হয়ে যায়। আর যদি টঙ্গী থেকে দেশের বাড়ী ৪৮ মাইল দূরে হয় তাহলে সেই ব্যক্তি দেশের বাড়ী যাওয়ার পর মুসাফির বলে গন্য হবে।

وطنِ اقامت । বাতিল হয় না। প্রথম وطنِ اصلی বাতিল হয় না। প্রথম টি দিতীয় وطنِ اقامت এবং وطنِ اقامت । এই তিনটি দারা বাতিল হয়ে যায়।

مسئله ـ فائة حضررا درسفر چهارگانه گزار دوفائة سفر را در حضر دوگانه گزار د ـ مسئله ـ درسفرِ معصیت نز دائمَه ثلثه قصر روانه باشد ونز دامام اعظم ٌ رواست افطارِ روزه وواجب ست قصرنماز ـ

প্রশ্নঃ মুকীম অবস্থার কাযা নামায মুসাফির অবস্থায় আদায় করলে কত রাক'আত আদায় করবে?

উত্তর ঃ মুকীম অবস্থার কাযা নামায মুসাফির অবস্থায় আদায় করলে চার

াকি অতিই আদায় করবে, আর মুসাফির অবস্থায় কাযা নামাজ মুকীম এবস্থায় আদায় করলে দুই রাক'আতই আদায় করবে। মোট কথা হল- যে এবস্থায় নামায কাযা হয়েছে ঐ অবস্থাই ধর্তব্য হবে।

্রিশ্ন ঃ কোন গুনাহ করার উদ্দেশ্যে যদি ৪৮ মাইল দূরে যায় তাহলে তাদের জন্য কসরের নামায পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ কোন গুনাহ করার উদ্দেশ্যে যদি ৪৮ মাইল দূরে যায় তাহলে ইমাম গাফেঈ, মালেক ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে এজাতীয় মুসাফিরের জন্য কসর করা জায়েয হবে না। তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে এ জাতীয় মুসাফিরের জন্য ও রোযা না রাখা জায়েয এবং নামায কসর করা ওয়াজিব।

مسکله - درنیت اقامت وسفر متبوع معتبر ست یعنی امیر وسید وشو برنه نیت تا این لعنی کشکری وعبدوز وجه -

প্রশ্নঃ ইকামত ও সফরের নিয়তের ক্ষেত্রে আমীর ও মামূর হতে কার নিয়ত গ্রহণযোগ্য?

উত্তর ঃ ইকামত ও সফরের নিয়তের ক্ষেত্রে মাতবু বা অধিনায়ক তথা আমীর, মুনিব এবং স্বামীর নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে। অধীনস্তের নিয়ত গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, সৈন্য, গোলাম, স্ত্রী প্রমুখ।

শব্দার্থ : - ব্রালান, বিল্ডিং। ন্নেন্থ - ন্নিয়ল। ন্রিল্রা - ব্রালান - বিল্ডিং। ন্নিয়ল। নিম্রল। মিশ্রল। মিশ্রল। ন্রেলি। ন্রেলান। ক্রালান। ক্রালান। ক্রাজিয়ে। - ব্রাক আত। ন্রাক আত। - ক্রাক আতের স্থলে দুরাক আত পড়া। - ক্র্নুস্ত ব্যক্তি। ন্র্নিযোগ্য, ধর্তব্য।

فصل ـ درنماز جمعه برائے صحت ادائے جمعه وسقوط ظهر ازمصلی جمعه شش چیز شرط است، یکے مصر کی برائے حوائج است، یکے مصر کی برائے حوائج اللہ مصرمہیا باشد، پس دردیہات نز دامام اعظم مجمعہ جائز نیست، ونز دشافعی واکثر ائمہ دردیہات جمعہ جائز ست، ودرنواح مصر جائز نیست، دوم حضور بادشاہ یا نائب او، دایں نز داکثر ائمہ شرط نیست، سوم وقتِ ظہر، جہارم خطبه۔

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ ঃ জুম'আর নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ জুম'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি ও কি কি?

্রুপ উত্তরঃ জুম'আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য শর্ত ছয়টি যথাঃ

(১) স্বাধীন হওয়া। (২) সুস্থ হওয়া (৩) বালেগ হওয়া (৪) পুরুষ হওয়া (৫) মুকীম হওয়া (৬) জ্ঞানবান হওয়া।

উল্লেখিত ছয়টি শর্ত কাব্য আকারে নিম্নরূপ।

حُرٌّ صَحِيْحٌ بِالْبُلُوعِ مُذَكَّرٌ ١٦ مُقِينٌمْ وَذُو عَقُلِ لِشَرُطِ وُجُوبِهَا وَمِصُرٌ وَسُلُطَانٌ وَوَقُتٌ وَخُطُبَةٌ ﴾ وَإِذُنٌ كَذَا جَمُعٌ لِشَرُطِ اَدَائِهَا

প্রিশ্নঃ জুম'আর নামায আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ জুম'আর নামায আদায় করা সহীহ হওয়া এবং মুসল্লীদের জিম্মা থেকে জোহরের নামায রহিত হওয়ার জন্য শর্ত ছয়টি । যথা ঃ

- (১) কে (শহর) তথা এমন জনবসতি হওয়া, যেখানে বিচারক থাকেন। কিংবা শহরতলী হওয়া অর্থাৎ, যে জায়গা মানুষের (শহরবাসীর) নিত্য প্রয়োজন মিটানোর জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। এ শর্ত মোতাবেক ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে গ্রামে জুম'আর নামায পড়া জায়েয নেই। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও অন্যান্য ইমামের মতে গ্রামেও জুম'আর নামায পড়া জায়েয আছে। তাদের মতে শহরতলীতে জুম'আর নামায জায়েয নেই।
- (২) রাষ্ট্রপতি অথবা তার কোন প্রতিনিধি উপস্থিত থাকা। তবে অধিকাংশ ইমামের নিকট এটা শর্ত নয়।
- (৩) জোহরের ওয়াক্ত হওয়া।
- (৪) খুৎবা দেয়া।

مسكه به نز دامام الى حنيفة خطبه مقدار يك تبييح كفايت مي كندونز دصاحبين فرض آنست كه ذكرطويل باشد ودوخطبه خواندن مشتمل برحمه وصلوة وتلاوت ِقر آن ووصيت مر مسلماناں را واستغفار برائےنفس خود و برائے مسلماناں نز دا کثر ائمہ فرض است، ونز دا مام اعظمٌ سنت ست وترك آن مكروه ، پنجم جماعت ست وآن نز دشافعيٌّ واحمدٌ چہل کس می باید ونز دانی حنیفہ ؓ سہ کس سوائے امام ، ونز دانی پوسف ؓ دوکس سوائے ،

প্রীশ্ল ঃ খুৎবার পরিমাণ কতটুকু হবে?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে একবার সুবহানাল্লাহ পরিমাণ খুৎবা যথেষ্ট। কিন্তু সাহেবাইন ও অধিকাংশ ইমামের মতে খুৎবা দীর্ঘ হওয়া এবং দুই খুৎবা হওয়া এবং তাতে আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা, রাস্ল গাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরদ, পবিত্র কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত এবং মুসলমানদের জন্য উপদেশ, নিজের জন্য দু'আ ও সমস্ত মুসলমানদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা সম্বলিত হওয়া ফরয়।

তবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে খুৎবার জন্য এ সকল বিষয় ফর্য নয়। বরং সুনুত, এগুলো ছেড়ে দেয়া মাকর্রহ।

(৫) জামা'আত হওয়া।

ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে জামা'আতের জন্য ৪০ জন লোক হওয়া জরুরী। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে ইমাম ব্যতীত তিন জন, আর আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে ইমাম ব্যতীত দু'জন হলেই যথেষ্ট হবে।

مسئله ـ اگر درمیانه نماز مردم جماعت گریزند وعد دِ جماعت نماند جمعهٔ امام و باقی ماند بافاسد شود وظهر از سرگیرند ـ ششم اذنِ عام ـ

প্রশ্ন ঃ জুম'আর নামায থেকে লোকজন চলে গেলে তার হ্কুম কি? উত্তর ঃ জুম'আর নামাযের জামা'আত চলাকালীন সময়ে যদি লোকজন নামায ছেড়ে চলে যায় এবং এতে লোক জনের সংখ্যা যদি উপরোল্লেখিত সংখ্যার চেয়ে কমে যায়, তাহলে ইমাম এবং অবশিষ্ট লোকদের জুম'অ'র নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তাই তারা জুম'আর নামায বাদ দিয়ে জোহরের নামায পড়বে।

(৬) ازن هام অর্থাৎ, সাধারণ অনুমতি থাকা। তথা, কারো জন্য মসজিদে আসার ব্যাপারে কোন রকম বাধা নিষেধ না থাকা।

শব্দার্থ : سقوط রহিত হওয়া, বাদ পড়া। مصر শহর। -سقوط পার্শ্ববর্তী এলাকা। حاجة - حوائج এর বহুবচন। অর্থ প্রয়োজনসমূহ। প্রস্তুত। حادث عام। গাম। بگریزند চল্লিশ। -بگریزند পালিয়ে যায়। حدیهات অনুমতি।

مسئله - نماز جمعه برطفل وبنده وزن ومسافر ومریض واجب نیست، و مخینیں برنابینا نزدامام اعظم ّاگر چهاورا قاید میسرشود، ونز دائمه ثلثه اگر قائد میسرشود جمعه برنابینا واجب باشدوالانه، و بربنده نز داحمهٌ جمعه واجب ست -

⁄ 🖈 ঃ কাদের উপর জুম'আর নামায ওয়াজিব নয়?

উত্তর ঃ অপ্রাপ্ত বয়দ্ধ বালক, গোলাম, মেয়ে লোক, মুসাফির ও রুগু ব্যক্তির উপর জুম'আর নামায ওয়াজিব নয়। অনুরূপভাবে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)
এর মতে অন্ধকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মতো লোক নিযুক্ত থাকলেও তার উপর জুম'আ ওয়াজিব নয়। অবশিষ্ট তিন ইমামের মতে যদি অন্ধকে মসজিদে নিয়ে যাওয়ার মত লোক নিযুক্ত থাকে তাহলে তার উপর জুম'আর নামায ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না। ইমাম আহমদ (রহঃ)
-এর মতে গোলামের উপর জুম'আ ওয়াজিব।

مسكله ـ اگر بنده مریض یا مسافرنماز جمعه در مصر بگر ار ند جمعه ادا شود وظهر ساقط گردد . 
প্রশা ঃ গোলাম অথবা রুগ্ধ ব্যক্তি কিংবা মুসাফির যদি কোন শহরে জুম'আর নামায আদায় করে তাহলে তা আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ গোলাম অথবা রুগ্ন ব্যক্তি কিংবা মুসাফির যদি কোন শহরে জুম'আর নামায আদায় করে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে এবং তাদের জিম্মায় জোহর বাকী থাকবে না।

مسکلہ۔ کیے کہ خارجِ مصرمی باشداگراذانِ جمعہ می شنود بروے حضورِ جمعہ لازم ست۔

প্রশ্নঃ শহরের বাইরের লোক যদি শহরের জুম'আর আযান গুনতে পায় তাহলে তার উপর জুম'আর নামায পড়ার হুকুম কি?

উত্তর ঃ শহরের বাইরের লোক যদি শহরের জুম'আর আযান শুনতে পায় তাহলে তার উপরে জুম'আর নামাযে শরীক হওয়া ওয়াজিব।

مسكه - بنده ومريض ومسافرراا گردر جمعه امام گيرندروا باشد -

প্রশ্ন ঃ গোলাম বা মুসাফির অথবা রুগ্ন ব্যক্তিকে যদি জুম'আর নামাযে ইমাম বানায় তাহলে জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ গোলাম, মুসাফির বা রুগু ব্যক্তিকে যদি জুম'আর নামাযে ইমাম বানায় তাহলে তা জায়েয হবে।

مسكله - اگر جماعت مسافرال در مفرنماز جمع گزارندودرا نهامقیم كے نباشدنزدامام اعظم جمعه حج باشد جمعدروانباشد وظم جمعه علی اشدونزدامام شافعی واحد تاكه چهل كس حرمقیم حج نباشند جمعدروانباشد و अ श्वा श यि कि स्व अरश्यक भूमािकत कान महरत क्य 'आत नाभाय जानाय करत এবং সেখানে কোন भूकी अ উপস্থিত ना থাকে তাহলে তাদের এই নামায জায়েয হবে কি?

াবের ্থাদি কিছু সংখ্যক মুসাফির কোন শহরে জুম'আর নামায আদায় করে

াবুং সেখানে কোন মুকীম ব্যক্তি উপস্থিত না থাকে, তাহলে ইমাম আবু

প্রিনাফা (রহঃ) -এর মতে তাদের নামায জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম

নাকেই (রহঃ) ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে ৪০জন স্বাধীন, মুকীম ও সুস্থ নাকি উপস্থিত না থাকলে জুমআর নামায জায়েয হবে না।

नामार्थ : طفر नावालग वाक्रा। عائد निरः यावात लाक, নেতা এখানে। الله الا अभि हे উদ্দেশ্য। البينا अक। الا अने अश्याय। حر अक। الا अक। الله عبر সহজে।

مسئله فیرمعذورا گرپیش از جمعه ظهر گذارد ظهرادا شود بکراهت تحریم ، پستر اگر برا به جمعه سعی کردوامام از جمعه منوز فارغ نه شده بود ظهر باطل شود ، پس اگر جمعه را یا فت بهته والاظهر بازگز اردونز دصاحبین اگر جمعه را در نیا بدظهر باطل نشود \_

াগ্ল ঃ ওযর বিহীন কোন ব্যক্তি যদি জুম'আর পূর্বে জোহর নামায আদায় করে তাহলে তা সহীহ হবে কি?

উত্তর ঃ ওযর বিহীন কোন ব্যক্তি যদি জুম'আর আগে জোহরের নামায আদায় করে তাহলে তা মাকরহ তাহরিমী হলেও আদায় হয়ে যাবে। গতঃপর যদি উক্ত ব্যক্তি জুম'আর নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে মসজিদে গিয়ে দেখে যে ইমাম সাহেব এখনও নামায থেকে ফারেগ হননি তাহলে তার পূর্বের পড়া জোহরের নামায বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং এখন যদি জুম'আর নামায পেয়ে যায় তবে তো ভাল, অন্যথায় পুনরায় জোহর আদায় করবে। আর সাহেবাইনের মতে উক্ত ব্যক্তি যদি জুম'আর নামায না পায় তাহলে তার জোহরের নামায বাতিল হবে না।

مسكله\_معذور ومبحون راروز جمعه نماز ظهر بجماعت گزاردن مكروه است \_
विः দ্রঃ মা'যুর এবং কয়েদীর জন্য জুম'আর দিনে জোহরের নামায
জামা'আতে পড়া মাকরহ।

مسئله بهركدامام را در جمعه درتشهد ما در جودِ سهو در ما فت داخل نماز شد بعد سلامِ امام دو رکعت جمعه تمام کندونز دمحمر اگراز رکعت ثانیه رکوع نیافته است چهار رکعت ظهر بر بهال تحریمه تمام کند -

প্র ঃ কেউ যদি জুম'আর নামাযে ইমামকে তাশাহহুদ অথবা সিজদায়ে

সাহুত্ে পাঁয় এবং উক্ত নামাযে শরীক হয় তাহলে তখন সে কি করবে?
উত্তর ঃ কেউ যদি জুম'আর নামাযে ইমামকে তাশাহহুদ অথবা সাহু সিজদার্ম
পাঁয় এবং উক্ত নামাযে শরীক হয় তাহলে সে ইমামের সালাম ফিরানোর পর্ম
দু'রাক'আত জুম'আর নামায পূর্ণ করে নিবে। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এই
মতে যদি উক্ত ব্যক্তি দ্বিতীয় রাক'আতের রুকু না পায় তাহলে সে জোহরের
চার রাক'আত পূর্বের তাকবীরে তাহরীমা দ্বারাই পূর্ণ করে নিবে।

مسکلہ۔ چوں جمعہ رااذ انِ اول گفتہ شود سعی واجب گردد دیجے حرام شود و چوں امام بر آید برائے خطبہ خن گفتن ونماز گزار دن ممنوع باشد تا کہ از خطبہ فارغ شود چوں امام برممبر به نشیند اذ انِ دوم رو بروئے او گفتہ شود ومردم بسوئے اومتوجہ شوند و چوں خطبہ تمام کندا قامت گفتہ شود۔

প্রশ্ন ঃ জুম'আর প্রথম আযান হয়ে গেলে জুম'আর উদ্দেশ্যে সায়ী করা বা প্রস্তুতি নেয়ার হুকুম কি?

্উত্তর ঃ জুম'আর প্রথম আযান হয়ে গেলে জুম'আর উদ্দেশ্যে সায়ী করা বা প্রস্তুতি নেয়া ওয়াজিব। আযানের পরে ক্রয়-বিক্রয় হারাম হয়ে যায়। আর ইমাম সাহেব খুৎবা দেয়ার উদ্দেশ্যে (স্বীয় হুজরা থেকে) বের হওয়ার পর কিংবা মিদ্বরে আরোহণের পর থেকে খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন কথা বলা বা নামায পড়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

ইমাম সাহেব মিম্বরে আরোহণ করার পর তাঁর সামনে দাড়িয়ে দ্বিতীয় আযান দেয়া হবে এবং মুসল্লীরা তার প্রতি পূর্ণ মনযোগী হয়ে থাকবে। আর ইমাম সাহেব খুৎবা শেষ করলে ইকামত বলবে।

مسکله ـ درنماز جمعه سورهٔ جمعه ومنافقون خواندن مسنون ست و بروایی سخ اسم و ہل اتاک ـ

প্রশ্ন ঃ জুম'আর নামাযে কোন কোন সূরা পাঠ করা সুন্নত?

উত্তর : জুম'আর নামাযে সূরা জুম'আ এবং সূরা মুনাফিক্ন পাঠ করা সুন্নত।
তবে অন্য রেওয়ায়াত অনুসারে مبل اتاك حديث এবং সূরায়ে هل اتاك حديث পড়া সুন্নত।

مسئله ـ دریک شهر چند جاجمعه جائز ست و بر دایت از امام اعظمٌ سوائے یک جاجائز نیست واگر چند جاجمعه گذار ده شود اول صحیح باشد نه بعد آں ومروی از امام ابو پوسفٌ آنست که درمیانه شهرا گرنهر جاری باشد هردو جانب آل دو جمعه خواندن جائز هست انها ، একই শহরে কয়েক স্থানে यिन জুম'আর নামায পড়া হয় তাহলে انهانها ها هاریانها عرده هم؟

৬ ওর ঃ (১) একই শহরের কয়েক স্থানে যদি জুম'আর নামায পড়া হয়

- (২) ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর এক রেওয়ায়াত অনুসারে একই শহরে করোক স্থানে জুম'আর নামায পড়া জায়েয় নেই। তাই যদি শহরের কয়েক ক্রায়গায় জুম'আ পড়া হয় তাহলে শুধুমাত্র প্রথম স্থানের জুম'আ সহীহ হবে। বাহাড়া অন্য স্থানের নামায় সহীহ হবে না।
- ইমাম আবু ইউস্ফ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, যদি শহরের মাঝখান দিয়ে কোন প্রবাহমান নদী থাকে তাহলে উক্ত নদীর দুপার্শ্বে দুই জায়গায় দুম আ পড়া সহীহ হবে।
- (৪) আদ্-দুররুল মুখতার কিতাবের রচয়িতা একাধিক জায়গায় জুম'আ নায়েয হওয়ার ব্যাপারে ফতওয়া দিয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ - معذور ওযর বিশিষ্ট লোক। - سعي - দৌড় দেয়া, প্রচেষ্টা। - করেন - করেন - করেন। তার দিকে। - করেন - করেন। তার দিকে। - করেনিবিশে করা, আকৃষ্ট করা। - ইং। কেনিবিদ্ধা। - করেন - নিষিদ্ধা। - করেন - এখনও

فصل \_ درنماز ہائے واجبہ سوائے نماز ، بنجگانہ دیگر نماز نزدا کثر ائمہ واجب نیست ونز دامام اعظم وتر ہم واجب ست وعیدُ الفطر وعیدُ الاضحیٰ نیز واجب ست ونز دغیرا، اس ہر سه نماز سنت ست ۔

### চতুর্দশ পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াজিব নামাযের বর্ণনা

ঞ্গাঃ নামায কত প্রকার ও কি কি?

্র উত্তরঃ নামায ৪ প্রকার। যথা, ফরয, ওয়াজিব, সুনুত ও মুস্তাহাব।

অধিকাংশ ইমামের মতে পাঁচ ওয়াক্ত ফর্য নামায ছাড়া অন্য কোন নামায ওয়াজিব নয়। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে বিতর, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামায ওয়াজিব। কিন্তু অন্যান্য ইমামের মতে এসব নামায সুরুতে মু'আক্কাদা। ন্দ্র ক্রিন্তির কর্মান্ত করাক আত ও তা কয় সালামে পড়তে হয়?
উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে বিতর নামায তিন রাক আত।
এবং একই সালামে আদায় করতে হয় এবং প্রতি রাক আতেই সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলানো এবং তৃতীয় রাক আতে কিরা আতের পর রুক্তে যাওয়ার আগে দু আয়ে কুনৃত পাঠ করা ওয়াজিব। তবে ইমাম শাফেই (রহঃ) -এর মতে দু আয়ে কুনৃত কেবল রমযানের শেষ ১৫ দিন পাঠ করা সুনুত। (বছরের অন্যান্য সময় সুনুত নয়) অধিকাংশ উলামায়ে কিরামের মতে রুকু থেকে সোজা হয়ে দাড়ানো অবস্থায় দু আয়ে কুনৃত পড়া সুনুত।

تنوت درنمازِ فجر بدعت ست ونز دشافعیٌ سنت ومستحب آنست که در رکعت اولی از وتر سیج اسم ودر رکعتِ دوم قل یا ایها الکافرون ودر رکعتِ سوم قل هوالله احد خواند۔

প্রশ্ন ঃ ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনৃত পড়ার হুকুম কি?
উত্তর ঃ ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনৃত পড়া বিদআত। তবে ইমাম শাফেঈ
(রহঃ) -এর মতে ফজরের নামাযে দু'আয়ে কুনৃত পড়া সুনুত।
প্রশ্ন ঃ বিতরের নামাযে কোন কোন সূরা পাঠ করা মুস্তাহাব?
উত্তর ঃ বিতরের নামাযে প্রথম রাক'আতে ি তি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে
সূরা কাফিরন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পাঠ করা মুস্তাহাব।
শব্দার্থ ঃ ন্মেট অধ্ন - এক সালামে। حقوت - কুরবানীর ঈদ।

مسئله - نمازعید را شرائط وجوب وادامثل نماز جمعه ست مگر آنکه خطبه درال شرط نیست بلکه دو خطبه مثل جعه بعد نمازعید مسنون ست درال خطبه مناسب آل روز احکام صدقه فطریاا حکام اضحیه و تکبیرات تشریق بیان کند -

দু'আয়ে কুনৃত।

### ঈদের নামাযের বর্ণনা

প্রাঃ **ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে?** এটি ওত্তর ঃ ঈদের নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলী জুম'আর নামাযের মতোই। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, ঈদের নামাযে খুৎবা দেয়া শর্ত নয়। বরং নামাযের পর জুম'<mark>আর দু খুৎবার ন্যায় খুৎবা দেয়া সুনুত। উক্ত খুৎবায় ঈদের দিনের</mark> সাথে সংশ্লিষ্ট যেমন সদকায়ে ফিতর, করবানী এবং আইয়্যামে তাশরীক -এর বিধিবিধান বর্ণনা করবে।

مسكه -روزِعيدالفطرسنت آنست كه اول چيز بخور دوصدقه فطرو مدومسواك كند وعسل كند واحسن ثياب بوشد وخوشبواستعال نمايد وتكبير گوياں به مصلی رودليكن جهر بتكبير نكند ـ

থাশ ঃ ঈদুল ফিতরের দিন কি কি কাজ করা সুরত?

উত্তর ঃ ঈদুল ফিতরের দিনের সুনুত হল-

- (১) নামাযে যাওয়ার পূর্বে মিষ্টি জাতীয় কিছু খাওয়া।
- (২) সাদকায়ে ফিতর আদায় করা।
- (৩) মিসওয়াক করা।
- (8) গোসল করা <sub>।</sub>
- (৫) সাধ্যানুযায়ী উত্তম পোশাক পরিধান করা।
- (৬) সুগন্ধি ব্যবহার করা।
- (৭) তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহে গমন করা। তবে ঈদল ফিতরে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে না।

و چوں آفتاب بلند شود وچثم خیرگی نماید ازاں وقت تاپیش از زوال وقتِ نمازِ

عیدین ست.

#### প্রশ্ন : ঈদের নামাযের সময় কখন আরম্ভ হয়?

উত্তর : ঈদের নামাযের সময় হল যখন সূর্য উদিত হয় এবং এর প্রখরতা বৃদ্ধি পেয়ে চোখ ঝলসাতে শুরু করবে তখন থেকে শুরু করে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত ঈদের নামাযের সময় বাকী থাকে।

و چوں نمازِ عیدخوا ند بعد تحریمه در رکعت اولی سه تکبیرات زوا کد گوید و با هر تکبیر هر دودست بردارد وبعد تكبيرات ثناخوا ندودر ركعت دوم بعد قراءت پيش از ركوع سه تكبيرات زوائد گويدو باهرتكبير هردودست بردار دپسترتكبير ركوع گويداين تكبير ركوع

درنمازِعیدواجبست اگرفوت شود سجده سهولازم گردد ـ ونمازعیداگر کے جمراہ امام در نیابد آں را قضانیست واگر بعذ رے نمازِ عیدُ الفطراز امام وقوم فوت شودروز دوم ادا کنند نه بعداز ال وعیدالاضیٰ را تا خیر تا دواز دہم جائز ست ـ

প্রশ্ন ঃ ঈদের নামায পড়ার নিয়ম কি? উত্তর ঃ ঈদের নামায পড়ার নিয়ম নিম্নরূপ-

প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা বলার পর ছানা পড়বে। অতঃপর তিন বার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং প্রত্যেক বার কান পর্যন্ত হাত উঠাবে। দ্বিতীয় রাক'আতে কিরা'আতের পর এবং রুক্র পূর্বে তিন বার অতিরিক্ত তাকবীর বলবে এবং প্রত্যেক বার হাত উঠাবে। অতঃপর রুক্র জন্য তাকবীর বলবে। রুক্র এই তাকবীর ঈদের নামাযে ওয়াজিব। তাই তা ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু আবশ্যক হবে।

ইমামের সঙ্গে ঈদের নামায পাওয়া না গেলে তার কোন কাযা নেই। কোন এলাকার ইমাম ও তার অধিবাসীদের সকলেই যদি কোন ওযরের কারণে প্রথম দিন ঈদুল ফিতরের নামায পড়তে না পারে তাহলে দ্বিতীয় দিন তা আদায় করে নিবে। কিন্তু এরপর আর পারবে না। অবশ্য ঈদুল আযহার নামায ১২ই যিলহজ্জ পর্যন্ত পড়ার সুযোগ আছে।

শব্দার্থ ঃ شرائط - এর বহুবচন। শর্ত বলতে কোন জিনিসের ঐ বহির্গত বিষয়টি বুঝায় যা ব্যতীত জিনিসটি অস্তিত্ব লাভ করতে পারে না। কুরবানী। تكبيرات تشريق যিলহজ্ব মাসের নবম তারিখ ফজর ২তে ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত ফরয নামাযান্তে যে তাকবীর বলা হয়। گوياد। পরিধান করবে। گوياد বলতে বলতে।

مسئله عيدالاضي مثل عيدُ الفطرست مُّراً نكه مستحب آنست كه بعدنماز از اضحيهُ خود بخورد وقبلِ نماز جم خوردن مكروه نيست واضحيه پيش از نماز عيدِ جائز نيست وتكبير درراه مصلي درعيدالاضحي بجهر مي گفته باشد ـ

প্রশ্ন ঃ ঈদুল আযহা এবং ঈদুল ফিতরের নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর ঃ ঈদুল আযহার নামায ঈদুল ফিতরের মতই। তবে পার্থক্য এতটুকু যে, ঈদুল আযহার দিন ঈদের নামাযের পর নিজের কুরবানীর গোশত দিয়ে খানা খাওয়া মুস্তাহাব। অবশ্য নামাযের পূর্বেও অন্য কিছু খাওয়া মাকরহ সিদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয নেই। ঈদুল আযহায়

শুলিনাহে যাওয়ার পথে উচ্চস্বরে তাকবীর বলবে।

مسكه - تكبيرات ِتشريق بعد هرنمازِ فرض بجماعت گزارده شود برمقیم بمصر واجب است ازضِّ روزِعرفه تاعصرِ روزِعيدنز دامام اعظمٌ وتاعصر تاريخ سيز وجم نز دصا ` إل فتوى برآنست، داگرزن يامسافراقتداء بمقيم كند برآنها بم تكبير واجب شود بگويدي يَارَ بَاوَارْ بَلْنَدُ اللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ اللَّهُ اَكْبَرُ وِ ا الُحَمُدُ الرَّامَامِ رَكَ كَنْدَتَا ہِم مَقْتَدَى رَكَ نَهُ كَنْدِ

গগ্নঃ আইয়্যামে তাশরীক কতদিন এবং এর হুকুম কি?

৬ওরঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে আরাফার দিন (৯ই যিলহজ্জ) সুবহে াাদিক থেকে ঈদের দিন (১০ই যিলহজ্জ) আসর পর্যন্ত প্রত্যেক ফরয নানায়ের পর (যা জামা'আতে পড়া হয়) মুকীমের জন্য তাকবীরে তাশরীক ালা ওয়াজিব। সাহেবাইনের মতে ১৩ই যিলহজ্জ আসর পর্যন্ত (মোট ২৩ -গ্রাক্ত) তাকবীরে তাশরীক বলা ওয়াজিব। এর উপরেই ফতওয়া দেয়া ংগ্ৰেছে।

কোন মহিলা বা মুসাফির যদি মুকীমের সাথে ইকতিদা করে তাহলে তার রপরেও তাকবীর বলা ওয়াজিব হয়ে ্যায়। উক্ত তাকবীর একবার উচ্চস্বরে اَللَّهُ آكُبُرُ اَللَّهُ اَكُبُرُ لاَ اللَّهِ الَّا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكُبَرُ اَللَّهُ اَكُبَرُ وَللَّهِ الْحَمُدُ ١ ١٠١٢٦

ইমাম সাহেব ভুলক্রমে তাকবীর ছেড়ে দিলেও মুক্তাদীরা ছাড়বে না। োহেবাইনের মতে একাকী ফরয আদায়কারীর উপরও তাকবীর বলা এয়াজিব।)

শদার্থ ঃ صطلی ঈদগাহ। اضحیه কুরবানীর পশু। مصلی আরাফার দিন। তথা যিলহজু মাসের ৯ম তারিখ।

فصل \_ درنوافل \_سنت قبل نما نه فجر دورکعت است ،سورهٔ کافرون واخلاص درا<sub>ات</sub> خوا ندوپیش ازنماز ظهر وجمعه جهار رکعت ست بیک سلام، وبعد ظهر دورکعت ست . وبعد جمعه جهار رکعت ست، ونز دا بی پوسف سشش رکعت \_ ومستحب آنست که جهار رکعت بعدظهرگز ارد بدوسلام، وپیش ازنمازعصر دورکعت یا جهار رکعت مستحب-ت وبعدنما زِمغرب دوركعت سنت ست، وبعدازان شش ركعت ديگرمتحب ست، آل راصلوة الا وابين گويند، وبروايتے بعدنما زِمغرب بست ركعت آمده و پيش از عشاء چهار ركعت متحب ست و بعد عشاء دو ركعت سنت ست و چهار ركعت ديگرمتحب ست، وبعد وتر دوركعت نشسته خواندن متحب ست، در ركعت اولى إِذَا زُلُزِلَتِ الأرْضُ ودر ركعت ثانيه قُلُ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوُ كَنُواند \_

## পঞ্চদশ পরিচ্ছেদঃ সুত্রত ও নফল নামাযের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে সুন্নতে মু'আক্কাদা কত রাক'আত ও কি কি?

উত্তর ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ফর্য নামায হতে ফজরের ফর্য নামাযের পূর্বে দুই রাক'আত নামায পড়া সুন্নতে মু'আক্লাদা। তাতে স্রায়ে কাফির্নন এবং ইখলাস পড়া উচিত। জোহর এবং জুম'আর ফর্য নামাযের পূর্বে এক সালামে চার রাক'আত, জোহরের ফর্যের পর দুই রাক'আত আর জুম'আর ফর্য নামাযের পর চার রাক'আত সুনুতে মু'আক্লাদা। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে জুম'আর ফর্যের পর সুনুত হল ছয় রাক'আত এবং জোহরের ফর্যের পর দুই সালামে চার রাক'আত পড়া মুস্তাহাব। আসরের ফর্য নামাযের পূর্বে দুই বা চার রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। মাগরিবের নামাযের পর দুই রাক'আত নামায আদায় করা সুনুতে মুআ'ক্লাদা। অতঃপর ছয় রাক'আত নামায আদায় করা মুস্তাহাব। একে 'সালাতুল আওয়্যাবীন'' বলা হয়। অন্য এক রেওয়ায়াতে মাগরিবের ফর্য নামাযের পর বিশ রাক'আত নফলের কথা উল্লেখ আছে।

ইশার ফরযের পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। এবং পরে দুই রাক'আত নামায পড়া সুন্নতে মু'আক্কাদা। অতঃপর চার রাক'আত নামায পড়া মুস্তাহাব। বিতরের পর দুই রাক'আত নফল নামায রয়েছে তা বসে পড়া মুস্তাহাব। তার প্রথম রাক'আতে সূরা ঝিলঝাল এবং দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরান পড়া মুস্তাহাব।

শব্দার্থ : نفل -نوافل এর বহুবচন। ফরয়, ওয়াজিব ব্যতীত যে নামায আছে তাকে নফল বলে। شش = ছয়। الاوابين - শব্দটি اواب এর বহুবচন। অর্থ প্রত্যাবর্তনকারীগণ। بنشسته - বিশ। خشسته - বসে।

ونمازِ تهجد سنت مؤكده است بيغمبر صلے الله عليه وسلم گاہے ترک نه فرموده ، اگر

احیانا فوت شده دواز ده رکعت درروز قضا فرموده ـ ونماز تنجداز جهار رکعت کمتر نیایده واز دواز ده رکعت زیاده هم به ثبوت نه پیوسته ، پیغمبر صلے اللّه علیه وسلم نماز وتر بعد تهجدی 🔍 خواند،سنت جمین است ، که هرکرابرنفس خوداعتاد باشد وتر بعد تهجد آخر شب بخواند که این بهترست، واگراعتاد نباشد پیش از خواب بخواند کها حتیاط درآنست ، پیغمبر 🗸 صلى الله عليه وسلم گاہے تہجد مع وترہفت رکعت خواندہ، وگاہے یاز دہ وگاہے سیز دہ، وگاہے یانزدہ، وگاہے دوگانہ دوگانہ، وگاہے جہارگانہ جہارگانہ وگاہے مجموع بیک سلام وگاہے ہر دوگانہ بہوضوئے جدید دمسواک خواندہ، وبعد ہر دوگانہ بخواب رفتہ، وباز بیدار شدہ وطول قیام در تہجد بسیار می فرمود تا بحد یکہ یائے مبارک ورم کردہ ومنشق شدہ۔گاہے جہار رکعت گزاردہ در رکعت اولیٰ سورۃ بقرہُ در ثانیہ سورہُ آل عمران ودر ثالثة سورهٔ نساء ودر رابعه سورهٔ ما ئده خوانده، بقدرے قیام کرده، هاں قدر رکوع وہمچناں قومہ وہمچناں ہجود وہمچناں جلسہ ادا فرمودہ۔ وگاہے دریک رکعت ایں چهارسوره جمع فرموده ـ وحضرت عثمان رضی اللّه عنه دریک رکعت وتر تمام قر آن ختم کردہ کیکن مستحب آنست کہ ہرروز آں قدر بخواند کہ دَوام براں تواں کرد۔ در ماہے يك ختم كنديا دوختم يا سه ختم ـ وا كثر صحابه دم مفت شب ختم مى فرمودند شبِ اول سه سورة بقره وآلعمران ونساء وشب دوم پنجسوره با ندمفت سوره بازنه بازیاز ده بازسیزده بازتا آخر قر آن داین ختم راقمی بیثو ق می نامند وقر آن بترتیل خواند \_

### তাহাজ্জুদের নামায

প্রশ্নঃ তাহাজ্জুদের নামাযের হুকুম কি এবং কত রাক'আত?

উত্তর ঃ তাহাজ্জুদের নামায পড়া সুন্নতে মুয়াক্কাদাহ। কেননা নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও উহা ছাড়েননি। কখনও রাতে পড়তে না পারলে দিনে ১২ রাক'আত কাযা করে নিতেন।

তাহাজ্জুদের নামায সর্বনিম্ন চার রাক'আত। তদ্রুত্প ১২ রাক'আতের বেশী পড়ার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিতরের নামায তাহাজ্জুদের নামাযের পরে পড়তেন। তাই এ নিয়মে পড়াই সুনুত। তবে এই ভাবে ঐ ব্যক্তির জন্য উত্তম যার এই আত্মবিশ্বাস আছে যে, সে শেষ রাত্রে উঠে তাহাজ্জুদের নামায আদায়ের পর বিতর পড়তে পারবে। আর যদি শেষ রাত্রে উঠার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া যায়, তাহলে ঘুমানোর পূর্বেই বিতর আদায় করে নিবে। কারণ, এতেই সতর্কতা নিহিত।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও বিতর সহ ৭ রাক'আত তাহাজ্জুদ আদায় করতেন। কখনও ১১ রাক'আত, আবার কখনও ১৩ রাক'আত, কখনও ১৫ রাক'আত পড়েছেন। কখনও দুই রাক'আত কখনও চার রাক'আত আবার কখনও সমস্ত রাক'আত একই সালামে আদায় করেছেন। কখনও আবার দু'দু রাক'আত নতুন উজু ও মিসওয়াক করে পড়তেন এবং প্রতি দু'রাক'আতের পর শয়ন করতেন। তারপর আবার জাগ্রত হতেন।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাজ্জুদের নামায দীর্ঘক্ষণ কিয়াম করতেন। ফলে তাঁর পা মুবারক ফুলে ফেটে যাওয়ার উপক্রম হত। কখনও তিনি চার রাক'আত এভাবে পড়তেন যে, প্রথম রাক'আতে সূরা বাকারা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা আলে ইমরান, তৃতীয় রাক'আতে সূরা নিসা এবং চতুর্থ রাক'আতে সূরা মায়িদা তিলাওয়াত করতেন। তিনি যে পরিমাণ সময় কিয়াম করতেন সে পরিমাণ সময় নিয়ে রুকু, কওমা, জলসা ও সিজদা আদায় করতেন। আবার কখনও তিনি একই রাক'আতে উল্লেখিত সূরা সমূহ পড়ে নিতেন।

হযরত উসমান (রাযিঃ) বিতরের এক রাক'আতে পূর্ণ কুরআন মাজীদ খতম করে ফেলতেন। তবে মুস্তাহাব হল এই যে, প্রতিদিন এই পরিমাণ কিরাআত পাঠ করবে যা সর্বদা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। এক মাসে এক খতম, দুই খতম বা তিন খতম করবে।

অধিকাংশ সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) সাত রাত্রে কুরআন খতম করতেন। প্রথম রাত্রে বড় তিন সূরা অর্থাৎ, সূরা বাকারা, সূরা আলে-ইমরান ও সূরা নিসা পাঠ করতেন। দ্বিতীয় রাত্রে ৫ সূরা এবং তৃতীয় রাত্রে ৭ সূরা পাঠ করতেন। তারপর পরবর্তী তিন রাত্রে যথাক্রমে ৯, ১১, ১৩ সূরা পাঠ করতেন। অতঃপর সর্বশেষ রাত্রে কুরআনের বাকী অংশটুকু পড়ে নিতেন। তাঁরা এভাবে খতম করাকে کَ بُرُ বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং কুরআন শরীফ তারতীলের সাথে পড়তেন।

নাট খ দারা با , يونس দারা ياء , مائده দারা و , شعراء দারা قل , اسرائيل الحره দারা قل , والصفات দারা و و , شعراء দারা ش , اسرائيل শব্দার্থ । কখনো কখনো - آخرشب । কখনো কখনো - احيانا । কালা । توال کرد । দার রাত - منشق । ফোলা - ورم । পনেরো । بانزده । এগার - منشق । করতে পারে - پانزده । এটি কয়েকটি শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ। শব্দটির প্রথম অক্ষর ভা দারা ফাতিহা বুঝানো হয়েছে। দারা মায়িদা, দারা ইউনুস, দারা বনী ইসরাইল, ش দারা শুহারা , দারা ওয়াসসাফফাত এবং ভারা সুরাহ ক্রাফ হতে কুরআনের শেষ পর্যন্ত বুঝানো হয়েছে।

ومتحب آنت که نماز صبح بجماعت خوانده تا بلند شدنِ آفتاب در ذکرِ مشغول باشد آن زمان دوگانه نفل گزار د نوابِ یک حج و یک عمرهٔ کامل در یابد، واگر چهار رکعت اول روز بخواند حق تعالی می فر ماید که تا آخر روز اور اکفایت کنم وایس را نماز ابشراِق گویند۔

### ইশরাকের নামায

প্রশ্ন ঃ ইশরাকের নামায, এর ফ্যীলত এবং ওয়াক্তের বর্ণনা দাও। উত্তর ঃ ফজরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করার পর সূর্য এক নেজা পরিমাণ (প্রায় ২৩ মিনিট সময়) উপরে উঠা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার যিকিরে মশগুল থাকা মুস্তাহাব। অতঃপর দুই রাক'আত নামায আদায় করলে একটি পূর্ণ হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পাওয়া যায়।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি দিনের শুরু ভাগে চার রাক'আত নামায পড়বে আমি তার ঐ দিনের যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর জন্য যথেষ্ট হয়ে যাব। এটাকে ইশরাকের নামায বলা হয়।

وچوں آفاب گرم شود پیش از زوال نماز ضی مشت رکعت از پینمبرصلی الله علیه وسلم مردی گشته ، و برگاه وضوب وسلم مردی گشته ، و برگاه وضوب جدید کند تحیة الوضود و گانه سنت ست ، و برگاه درمسجد در آید دور کعت تَحِیَّتُهُ المسجد سنت ست ، و بعد عصر تا بمغرب در ذکر الہی مشغول ماندن سنت ست ۔

#### চাশতের নামায

Negly con প্রশ্নঃ চাশত, তাহিয়্যাতুল উয় ও তাহিয়্যাতুল মসজিদের বিবরণ দাও। ্রু উত্তর ঃ সূর্যের আলো প্রখর হওয়ার পর থেকে শুরু করে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত দুই রাক'আত, চার রাক'আত, ছয় রাক'আত ও আট রাক'আত চাশতের নামায পড়ার বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে। সূর্য পশ্চিম দিকে হেলে যাওয়ার পর জোহরের পূর্বে চার রাক'আত নফল নামায আদায় করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে। আর নতুন উজু করার পর দুই রাক'আত তাহিয়াতুল উজু পড়া এবং মসজিদে প্রবেশ করার পর ২ রাক'আত তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়া সুনুত। এমনিভাবে আসরের নামায আদায় করার পর সূর্য লাল হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত যিকিরে মশগুল থাকা সুনুত।

শব্দার্থ ঃ تحبة المسجد অর্থাৎ, المسجد মসজিদের মালিক আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

مسکله به جماعت درنفل مکروه ست مگر در رمضان سنت ست که بست رکعت بده ِسلام بگزار د با جماعت ، در هررکعت ده آیت خواند تا درتمام رمضان ختم قر آن شود وازنسل قوم ازین کم نه کند، واگر قوم راغب باشد در تمام رمضان دوختم یاسه ختم یا چهارختم کند، وبعد ہر جہار رکعت بمقدار آل جہار رکعت جلسہ کند وبذ کرمشغول باشد، وایں را تراوت کو بند، وبعد تراوت کوتر بجماعت گزارد وسوائے رمضان وتر بجماعت مکروہ ا

## তারাবীহ -এর নামায

প্রশ্ন ঃ নফল নামায জামা'আতের সাথে আদায় করার হুকুম কি? উত্তর ঃ নফল নামায জামা'আতে আদায় করা মাকরূহ। তবে রমজান মাসে সুরুত হল ইশার নামাথের পর ১০ সালামে ২০ রাক'আত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা এবং প্রত্যেক রাক'আতে ১০ আয়াত তিলাওয়াত করা, যাতে পুরা রমজান মাসে একবার কুরআন মাজীদ খতম হয়ে যায়। লোকজনের অলসতার কারণে এর চেয়ে কম তিলাওয়াত করবে না। যদি লোকজনের আগ্রহ থাকে তাহলে পুরা রমজানে কুরআন মাজীদ দুই বা তিন অথবা চার বার খতম করা যেতে পারে। ২০ রাক'আতে প্রতি ৪ রাক'আতের পর চার রাক'আতের সমপরিমাণ সময় বসে যিকরে ইলাহীতে

মশগুল থাকবে। এই নামাযকে তারাবীহের নামায বলে। তারাবীহ নামায আদায় করার পর বিতরের নামায জামা'আতের সাথে আদায় করবে। রমজান ছাড়া অন্য মাসে বিতরের নামায জামা'আতে পড়া মাকরহ।

শবার্থ - দেনার্থ - দেনার্থ - দেনার্থ - ত্রান্ত্রা - ন্রেছি নার্থ পর নার্থ পরি নার্থ ত্র নার্থ পর নার্থ পরি নার্থ ত্র নার্থ পরি নার্থ করা সুনাত, একারণে একে 'তারাবীহ' -এর নামায বলা হয়। ন্র্থ । ন্রেছি - ন্রিছি ।

# نمازاستخاره

اگر کارے در پیش آیدسنت ست کهاستخاره کندودوگا نه نفل گز ارد وبعد دوگا نه حمد خداو درود بر پینمبرعلیهالسلام وایس دعا بخوا ند به

اَللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَاسْتَلُكَ مِنُ فَضُلِكَ اللَّهُمَّ إِنُ الْعَظِيْمِ فَإِنَّكَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اَللَّهُمَّ إِنُ كُنْتَ تَعُلَمُ اللَّهُ الْعُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنُ كُنْتَ تَعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعُلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمَ خَيْرٌ لِّى فِي دِينِى وَدُنْيَاىَ وَعَاقِبَةِ اَمُرِى فَقَدَّرُهُ كُنْتَ تَعُلَمُ اَنَّهُ شَرِّ لِى فِي دِينِى اَو دُنْيَاىَ وَيَسِّرُهُ لِى فِي دِينِى اَو دُنْيَاىَ وَعَاقِبَةِ اَمُرِى فَلَاللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَ

### ইন্ডিখারার নামায

প্রশ্ন ঃ ইন্তিখারা করা কি? এবং এর নিয়ম কি? উত্তর ঃ গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ উপস্থিত হলে ইন্তিখারা করা সুনুত। এর নিয়ম হল এই যে-

উজু করে দু'রাক'আত নফল নামায পড়ার পর আল্লাহর প্রশংসা নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি দুরূদ শরীফ পাঠ করবে। অতঃপর এই দু'আ পড়বে। اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاَسْتَقُدِرُكَ بِقُدُرَتِكَ وَاَسْئَلُكَ إِلَى الْخَ দু'আ পড়তে পড়তে যখন هذا الامر শব্দ বলবে, তখন সেই কাজের ধ্যান করবে, যার জন্য ইন্তিখারা করা হয়। এরপর পাক-পবিত্র বিছানায় কিবলামুখী হয়ে উজু সহকারে ঘুমাবে। জাগ্রত হওয়ার পর যে বিষয়টি দৃঢ়ভাবে অনুভব হবে, মনে করতে হবে, তাই মঙ্গলজনক। এভাবে আমল করাকে ইন্তিখারা বলে।

শব্দার্থ ঃ استخاره । সম্মুখীন । কল্যাণ কামনা করা ।

## نمازتوبه

اگرمعصیتے سر زند باید که زود وضو کند ودوگانه نمازگز ارد واستغفار کند وازال معصیت توبه کندوبر گذ اشته ندامت کندوآ کنده عزم بکند که بازمر تکب آس نه شوم \_

#### তওবার নামায

প্রিশ্নঃ তওবার নামায কাকে বলে?

উত্তর ঃ কারো কোন গুনাহ হয়ে গেলে তার কর্তব্য হল, সাথে সাথে উজু করে দু'রাক'আত নফল নামায আদায় করে নেয়া। অতঃপর আল্পাহর দরবারে গুনাহ মাফের জন্য প্রার্থনা করা, তওবা করা ও গুনাহের কারণে অনুতপ্ত হওয়া। তাছাড়া এমর্মে দৃঢ় সংকল্প করা, যে ভবিষ্যতে আর কোন দিন এ গুনাহ করবো না। এরকম আমল করাকে তওবার নামায বলে।
শব্দার্থ ঃ معصيت করে ফেলে। معصيت করে ফেলে। عزم সংকল্প।

## نمازحاجت

اگراوراحاجة بيش آيروض كنروروگانه نمازگراردوهم وصلوة گفته اي دعا بخواند، لا الله الله الحليم الكريم سُبحان الله رَبِّ الْعَرُشِ الْعَظِيمِ اَلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اَلْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحُمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرْتِك وَالْغَنِيمَة مِنُ كُلِّ بِرِّ الْعَالَمِينَ اَسْئَلُكَ مُوْجِبَاتِ رَحُمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرْتِك وَالْغَنِيمَة مِنُ كُلِّ بِرِّ الْعَصْمَة مِنُ كُلِّ اِتَّهِ لِلْتَدَعُ لِي ذَنَبًا إلَّا غَفَرُتَهُ وَالْعِصْمَة مِنُ كُلِّ ذَنَبًا إلَّا قَضَيْتَه وَلاَ عَاجَةً مِّن حَوائِجِ الدُّنَيَا وَلاَهَمًا اللهِ عَلَيْهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله وَالاَحِرَةِ هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ.

#### হাজতের নামায

ুন্দু । হাজতে ন্দু ঃ হাজতের নামাযের নিয়ম কি?

উত্তরঃ কারো কোন সমস্যা বা প্রয়োজন দেখা দিলে উজু করে দু'রাক'আত নামায পড়ে নিবে এবং আল্লাহর প্রশংসা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর দুরূদ পাঠ করে এ দু'আটি পড়বে।

لَا اِللهُ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبُحِانَ اللهِ رَبِّ الْعَرُسِ الْعَظِيمُ الخ مَا يُسْبِيحِ

صلوة التينى برائے مغفرتِ جميع ذنوب صغيره كبيره، خطا وعمداً، سرا اوعلائية در حديث آمده پيغيبر خداصلى الله عليه وسلم عم خودعباس را رضى الله عنه آموخته بود چهار ركعت، در مر ركعت بعد قرئت پانزده بار سُبُحانَ الله وَالحَمُدُ لِلله وَ لاَ إله الله وَ اللّهُ وَ اللّهُ الله وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

### সালাতৃত্ তাসবীহ

প্রশ্ন ঃ صَلوةُ التَّسُبِيُح সম্পর্কে আলোচনা কর?

উত্তর ই ছোট বড় যাবতীয় গুনাহের মাগফিরাতের জন্য সালাতুত তাসবীহ পড়তে হয় চাই সে গুনাহ ইচ্ছাকৃত হোক বা ভুলক্রমে, গোপনে হোক বা প্রকাশ্যে। হাদীস শরীফে আছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর চাচা হযরত আব্বাস (রাযিঃ) কে চার রাক'আত নামায শিখিয়েছিলেন। উক্ত নামায পড়ার নিয়ম হল যে, এই নামায চার রাক'আত পড়তে হয় এবং প্রত্তিক রাক আতে কিরা আতের পর কুক্তে যাওয়ার আগে নিমের দু আ
১৫ বার পড়তে হয় পদ আটি হল- الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَالْحَمُدُ لِلله وَلا الله وَالْحَمَدُ لِلله وَلا الله وَالْحَمَدُ لِلله وَلا الله وَالْحَمَدُ لِلله وَلا الله وَالْحَمَدُ لِله وَلا الله وَالْحَمَدُ لله وَلا الله وَالْحَمَدُ لله وَلا الله وَالْحَمَدُ لله وَلا الله وَالْحَمَدُ الله وَالْحَمَدُ الله وَالْحَمَدُ الله وَالْحَمَدُ الله وَالله و

মুসাব্বাহাত সূরা হল মোট সাতটি। যথাঃ সূরা হাশর, সূরা হাদীদ, সূরা বনী ইসরাঈল, সূরা তাগাবুন, সূরা জুম'আ, সূরা ছফ্ ও সূরা আ'লা।

শব্দার্থ : صلوة التسبيح এমন নামায যার মধ্যে প্রতি রাক আতে সুনির্দিষ্ট তাসবীহ ৭৫ বার পড়া হয়। خنب - ذنوب এর বহুবচন, অর্থ গুনাহ। سر এমন একাশ্যে। - তিথু কাশ্যে। নিকু কাল্য। নিকু কাল্য। ক্রিগুলো যেগুলোর শুরুতে 'তাসবীহ' এর উল্লেখ রয়েছে। যেমন — سبحان ইত্যাদি।

نمازكسوف

چون آفتاب کسوف کندسنت ست که امام جمعه دور کعت نمازگزارد و در جرد کعت یک رکوع کندمثل دیگر نماز با، وقر أت بسیار درازخو اندو آ جسته، ونز دصاحبین جمر قر أت کند، و بعد نماز بذکر مشغول باشد تا که آفتاب روشن شود، واگر جماعت نباشد تنهاخو اند و دوگانه یا چارگانه مچنین در خسوف ماه وظلمت و شدت با دو زلزله، و ما نند آن ۔

## সূর্য গ্রহণের নামায

প্রশাঃ সূর্য গ্রহণের সময় কি কি কাজ করা সুরত?
উত্তরঃ সূর্য গ্রহণের সময় সুনুত হল, যখন সূর্য গ্রহণ ওরু হবে তখন,
জুম'আর ইমাম সাহেব মুসল্লীদের নিয়ে দুই রাক'আত নামায পড়বেন।
প্রত্যেক রাক'আতে অন্যান্য নামাযের মতই এক রুকু করবে। কিরাআত লম্বা

ালবে এবং তা চুপে চুপে পড়বে।

সাহেবাইনের মতে কিরাআত উচ্চস্বরে পড়বে। নামাযের পর সূর্যগ্রহণ থ না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহর যিকিরে মশগুল থাকবে। যদি জামা'আত না থে তাহলে দু'রাক'আত অথবা চার রাক'আত নামায একাকী পড়বে। থারপভাবে চন্দ্রগ্রহণ, ঘোর অন্ধকার, কালো মেঘ, ভূমিকম্প প্রভৃতি মুসিবত থেখা দিলেও নামায পড়া সুনুত।

শকার্থ ঃ حسوف সূর্যগ্রহন ا جباد চন্দ্রগ্রহণ। باد কড়। خسوف । ক্রিগ্রহন - کسوف শক্ষা - جهر । শক্ষা

## طلب بارال

برائے استىقاء گاہے رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط دعا فرموده وگاہے در خطبه جمعه دعا كرده، وعمرضى الله تعالى عنه برائے استىقاء برآ مد واستعفار نمود و بس ولهذا نزد امام اعظم دراستىقاء نماز سنت مؤكده نيست ، بلكه گفته كه استىقاء دعا واستعفارست، واگر نمازگز ارند تنها تنها جائز ست، ليكن از نبي كريم صلى الله عليه وسلم بدرواية صحيح دراستىقاء نماز بجماعت ثابت شده لهذا ابويوسف ومحد واكثر علاء گفته اند كه امام همراه جماعت مسلمين بمصلى برآيدوكفار همراه نباشند، وامام باجماعت دوگانه نمازگز ارد، وقر أت بجر خواند و بعد نماز مثل عيد دو خطبه خواند واستعفار كند و دعاء نماز عادور و تر و تعلیم نمازگز ارد، وقر اُت بجر خواند و الله م استىقاء بادعیه ما ثورة بخواند و الله م استىقاء بادعیه ما ثورة و تواند و بعد نماز مثل عيد دو خطبه خواند واستعفار كند و دعاء ضارتٍ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ رَائِثٍ مُمُرعَ النّبَاتِ اللّهُ مَ اَسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْدِلُ رَحْمَتَكَ وَانْحِيى بَلَدَكَ الْمَيّتَ وَنَحُو ذَالِكَ وامام جيا درخو دكر داندنه و مَانْزِلُ رَحْمَتَكَ وَاخْدِي بَلَدَكَ الْمَيّتَ وَنَحُو ذَالِكَ وامام جيا درخو دكر داندنه قوم -

## বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা

প্রশ্নঃ বৃষ্টির জন্য রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি আমল করেছেন? উত্তর ্ব্রুপ্টির জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহ্ন আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও শুধু দু'ও আর্বার কখনও শুধু জুম'আর খুংবায় দু'আ করেছেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য মসজিদের বাইরে গমান্ত করেছেন। (নামায পড়েন নি।) এজন্যই ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এই মতে বৃষ্টির জন্য নামায পড়া সুনতে মু'আক্বাদা নয়। তিনি বলেন, মানে হল বৃষ্টির জন্য দু'আ ও ইন্তিগফার করা। এর জন্য নামায পড়তে হবে না। তবে নামায পড়তে চাইলে একা পড়তে হবে। কিন্তু সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্মাণিত আছে যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তাই সাহেবাইন ও অধিকাংশ আলিমের মতে বৃষ্টি চাওয়ার উদ্দেশ্যে মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে ঈদগাহে গমন করবে কোন কাফির তথা অমুসলিমকে সাথে নিবে না এবং দুই রাক'আত নামায জামা'আতের সাথে আদায় করেব। কিরাআত উচ্চস্বরে পড়বে এবং নামায আদায় করার পর্ক কদের ন্যায় দু'ই খুৎবা ও ইন্তিগফার পড়বে। অতঃপর বৃষ্টির জন্য নিম্নোক্ত দু'আ পড়বে যা হাদীসে বর্ণিত আছে।

ٱللَّهُمَّ ٱسُقِنَا غَيُثًا مُغِيُثًا مَّرِيُثًا مُرِيُعًا ۚ نَافِعًا غَيْرَ ضَارِ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ رَائِتٍ مُمْرِعَ النَّبَاتِ ٱللَّهُمَ اَسُقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَٱنْزِلُ رَحُمَتَكَ وَٱحْيِبُ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ وَنَحُو ذَالِكَ

কেবল ইমাম তাঁর নিজ চাদর উল্টে দিবেন অন্যরা উল্টাবে না।

مسكنه فض به شروع واجب شوداگر فاسد كند دوگانه قضا كند ونز دامام الى يوسف اگر نیت چهار گانه کرده بود و پیش از قعدهٔ اولی فاسد کرده چهار رکعت قضاء كند و جمیل خلاف ست در آنکه چهار رکعت نفل گزار دو در هر چهار رکعت قراء ترک كندیا در یک رکعت از شفعه مثانیة قرات كندوبس واگر قرات کرد در دو رکعت اولیین فقط یا در در دو رکعت از اولیین یا در یک رکعت از اولیین یا در یک رکعت از افزیین درین چهار صورت با تفاق دوگانه قضاء كند واگر قرات کرد درین دو صورت نزدمی آل از اولیین نه غیر آل یا دریک رائله واز ترک کردن قعدهٔ اولی نز دمی آنماز باطل شود دوگانه قضاء كند و فزد شخین چهارگانه واز ترک کردن قعدهٔ اولی نز دمی آنماز باطل شود و فرز شخین باطل نود و فرز شود با نوان باطل نود و فرز شخین باطل نود و فرز در بازد و فرز و بازد و بازد و فرز و بازد و فرز و بازد و

প্রশ্ন ঃ নফল নামায শুরু করলে তা শেষ করার হুকুম কি?

উত্তর । নফল নামায শুরু করার পর তা আর নফল থাকে না। তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। অতঃপর যদি কোন কারণে শুরু করার পর নামায ছেড়ে দেয় তাহলে তরফাইনের মতে দু'রাক'আত কাযা করতে হবে, যদিও সে চার রাক'আতের নিয়ত করে। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে যদি চার রাক'আতের নিয়ত করে প্রথম বৈঠকের পূর্বে তা ভঙ্গ করে দেয় তাহলে চার রাক'আতই কাযা করবে। এই ইখতিলাফ নিম্মলিখিত সুরতগুলোতেও বিদ্যমান।

- (ক−১)কেউ চার রাক'আত নফল নামায শুরু করে কোন রাক'আতেই কিরাআত পড়ল না।
- (ক-২) অথবা শুধু শেষের দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরাআত পড়ল। তাহলে চার রাক'আত কাযা করতে হবে।
- (খ-১) কেউ চার রাক'আতের নিয়ত করে শুধু প্রথম দুই রাক'আতে কিরাআত পডল।
- (খ-২) অথবা শেষ দুই রাক'আতে কিরাআত পড়ল।
- (খ-৩) অথবা প্রথম দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরাআত ভঙ্গ করল।
- (খ-৪) অথবা শেষ দুই রাক'আতের এক রাক'আতে কিরাআত ভঙ্গ করল। তাহলে এই চার সুরতে দুই রাক'আত কাযা করবে। এ ব্যাপারে সকলেই একমত।
- (গ-১) আর যদি চার রাক আতের নিয়ত করে প্রথম দুই রাক আতের এক রাক আতে কিরাআত পড়ে এবং অন্য কোন রাক আতে কিরাআত না পড়ে। (গ-২) অথবা প্রথম দুই রাক আতের এক রাক আতে কিরা আত পড়ে এবং শেষ দুই রাক আতের এক রাক আতে কিরাআত পড়ে, তাহলে এই সুরতে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে শুধু দুই রাক আতের কাযা করবে। কিন্তু শায়খাইনের মতে চার রাক আত কাযা করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু শায়খাইনের মতে বাতিল হয় না। বরং ভূলক্রমে প্রথম বৈঠক ছুটে গেলে সিজদায়ে সাহু ওয়াজিব হয়।

नकार्थ : گرداند و वृष्टि ठाउरा - گرداند و उन्हें ठाउरा - گرداند

\_\_\_\_\_\_\_ না ত্রি ক্রিটার করে বে আগামী কাল আমি নফল নামায প্রশ্ন ঃ যদি কোন মহিলা মান্নত করে যে আগামী কাল আমি নফল নামায পড়ব, অথবা নফল রোযা রাখব, আর যদি ঐ দিন সে হায়েযা তথা ঋতুবতী হয়ে যায়, তাহলে এই নামায ও রোযা কি কাযা করতে হবে? উত্তর ঃ যদি কোন মহিলা মানুত করে যে আগামী কাল আমি নফল নামায পড়ব অথবা নফল রোযা রাখব, আর ঐ দিন সে হায়েযা তথা ঋতুবতী হয়ে যায়, তাহলে এ নামায ও রোযা কাযা করা তার উপর ওয়াজিব।

مسکله و نفل نشسته بے عذر باوجو دِ قدرت بر قیام جائز ست، کیکن نشسته بے عذر « خواندن ثواب یک در جه دار د ، واستاده خواندن دو در جه ، واگر استاده شر وع کردونشسته تمام کردهم جائز است ، کیکن با کراهت مگر به عذر ماندگی وجم جائز ست به سبب ماندگی تکیه بردیوارکردن درنفل -

প্রশ্নঃ দাড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম ব্যক্তি যদি বিনা ওযরে বসে নফল নামায পড়ে তাহলে তা জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ দাড়িয়ে নামায পড়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যদি বিনা ওযরে বসে নফল নামায পড়ে তাহলে তা জায়েয আছে। তবে বিনা ওযরে বসে নফল নামায পড়লে একগুন সওয়াব, আর দাড়িয়ে পড়লে দ্বিগুণ সওয়াব পাওয়া যায়। যদি কেউ দাড়িয়ে নামায শুরু করে অতঃপর বসে বসে বাকি নামায পূর্ণ করে তাহলে তা মাকরহের সাথে আদায় হয়ে যাবে। তবে কোন ওযরে এরূপ করলে মাকরহ হবে না। দূর্বলতার কারণে দেয়ালের সাথে হেলান দিয়েও নফল নামায পড়া জায়েয় আছে।

مسکله ۔نفل گزاردن براسپ یا شتر یا مانندآں خارج مصر جائزست باشارہ رکوع وجود کند بہرسو کہ روکندمرکوباو۔

প্রশ্নঃ শহরের বাইরে ঘোড়া, উট এধরনের যানবাহনে আরোহন করা অবস্থায় নামায পড়লে কিবলামুখী হওয়া শর্ত কি না?

উত্তর ঃ শহরের বাইরে ঘোড়া, উট বা এধরনের যানবাহনে আরোহন করা অবস্থায় নামায পড়লে যানবাহন যে দিকে যায় সেদিকে মুখ করে ইশারা করে রুকু সিজদা আদায় করে নফল নামায পড়া জায়েয আছে।

مسئله \_ اگر شروع کر دبراسپ پس برز مین آمد بهان نماز بارکوع و جود تمام کندونز د ابی بوسف ٔ نماز از سر گیرد، واگر برز مین نماز شروع کر دپستر سوار شدنمازش با تفاق باطل شد بنانه کند \_

ঘোড়ার উপর নফল নামায শুরু করার পর অবতরণ করলে বাকী নামায রুকু সিজদা করে পূর্ণ করতে হবে। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে পুনরায় নামায় প্রথম থেকে শুরু করতে হবে। আর যদি মাটিতে নামায় শুরু করার পর যানবাহনে আরোহন করে তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে তার নামায রাতিল হয়ে যাবে, বেনা করা যাবে না।

শব্দার্থ : فردا আগামী কাল। گزارم আদায় করব। فردا শব্দার্থ । আদায় করব। কান্তি। নান্তি - কান্তি। শান্তি - শান্তি। - শান্তি। - শান্তি। শহর।

فصل ہے ورتلاوت واجب شو د ہر کے کہ آیت مجدہ بخواندیا بشنو داگر چہ قصد شنیدن نہ کردہ باشد۔

#### ষষ্ঠ পরিচেছদ ঃ সিজদায়ে তিলাওয়াতের বর্ণনা

প্রশ্নঃ সিজদায়ে তিলাওয়াতের হুকুম কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা শ্রবন করে যদিও সে শ্রবন করার ইচ্ছা না করে তাহলেও সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যাবে।

مسئلہ۔ ازخواندنِ امام اگر چہ آہتہ خواند برمقتدی سجدہ واجب شود وازخواندن مقتدی بر کسے واجب نہ شود مگر بر کسے کہ خارج نماز باشد واز وبشنو دو چینیں کسے کہ در رکوع یا جودیا قومہ یا جلسہ آیتہ سجدہ خواندہ باشد۔

প্রশ্ন ঃ ইমাম সাহেব চুপে চুপে সিজদার আয়ার্ত তিলাওয়াত করলে তা মুক্তাদীর উপর ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ ইমাম সাহেব চুপে চুপে সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলেও মুক্তাদীর উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু মুক্তাদী সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে অন্য কারো উপর ওয়াজিব হয় না। তবে যদি নামাযের বাইরে থাকে এবং মুক্তাদীর থেকে সিজদার আয়াতের তিলাওয়াত শুনতে পায় তাহলে তার উপর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হবে।

এমনিভাবে কেউ রুকু, সিজদা, কওমা ও জলসায় সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করলে তার জন্য একই হুকুম। বিঃ দুঃ কৈউ যদি নামাযের বাইরে থেকে সিজদার আয়াত পাঠ করে এবং কোন নামাযরত ব্যক্তি তা শুনে ফেলে তাহলে সে নামায শেষ করে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করবে। যদি সে নামাযেই সিজদা আদায় করে তাহলে তা সহীহ হবে না। অবশ্য তাতে নামাযও বাতিল হবে না।

مسکله \_اگرامام آیة سجده خواند و کسے خارج نماز آل را به شنید پستر با آل امام اقتدا کرداگر پیش از سجده کردن امام اقتدا کرد همراه امام سجده کند واگر بعد سجده کردن امام در همال رکعت داخل شد اصلا سجده نکند ، واگر در رکعت دیگر داخل شد بعد نماز سجده کند مانند کے کہا قتد انہ کردہ \_

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি নামাযের বাইরে থেকে ইমাম সাহেবের তিলাওয়াতকৃত সিজদার আয়াত শ্রবন করার পর উক্ত ইমামের ইকতিদা করে তাহলে তাকে ইমামের সাথে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতে হবে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি নামাযের বাইরে থেকে ইমাম সাহেবের তিলাওয়াতকৃত সিজদার আয়াত শ্রবন করার পর উক্ত ইমামের ইকতিদা করে তাহলে সে ইমাম সাহেবের সাথে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করবে, যদি সে সিজদা আদায়ের পূর্বে ইকতিদা করে থাকে। আর যদি ইমাম সাহেবের সিজদা আদায় করার পর ঐ রাক'আতেই এসে শামিল হয়, তাহলে আদৌ তাকে সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করতে হবে না। আর যদি সে দিতীয় রাক'আতে শরীক হয় তাহলে নামাযের পর সিজদা আদায় করে নিবে, ঐ ব্যক্তির মত যে ইমামের সাথে ইকতিদা করে না।

مسكله يجدهٔ تلاوت كه درنماز واجب شده بعدنماز قضاءنه شو د\_

বিঃ দ্রঃ (১) নামাযের ভিতর সিজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হলে নামাযের বাইরে তা কাযা করতে হয় না

مسکله \_ اگر کسے آیة تجده خارج نمازخواند و تجده نه کردیس در نماز شروع کرد و باز همال آیة خواند یک تجده کفایت کند واگر تجده کردیس در نماز شروع کرد و باز همال آیت خواند باز تحده کند \_

(২) কেউ যদি সিজদার আয়াত নামাযের বাইরে তিলাওয়াত করার পর উক্ত সিজদা আদায় না করেই নামায শুরু করে দেয় এবং উক্ত নামাযে পূর্বোক্ত সিজদার আয়াত খানাই পূনরায় তিলাওয়াত করে তাহলে এক সিজদা করতে হবেও আর যদি সিজদা করার পর নামায শুরু করে এবং উক্ত নামাযে পূর্বের আয়াত তিলাওয়াত করে তাহলে আবার সিজদা করতে হবে।

مسئله۔اگر شخصے در مجلسے یک آیۃ تجدہ بار ہاخواند یک تجدہ کفایت کند، واگر آیۃ دیگر آ خواندیا مجلسے دیگر شد تجدہ کو میگر کندواگرمجلسِ تلاوت کنندہ متحدست ومجلسِ سامع غیر متحد، برتلاوت کنندہ یک تجدہ واجب شود، وبرسامع دو تجدہ، و بھس آں اگرمجلسِ سامع متحد ماشد نہ مجلس تلاوت کنندہ۔

(৩) একই বৈঠকে একই আয়াত বারবার তিলাওয়াত করলে একটি সিজদাই যথেষ্ট হবে। যদি ভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করে অথবা পূর্বের বসার স্থান পরিবর্তন করে ফেলে তাহলে আর একটি সিজদা করতে হবে। যদি তিলাওয়াতকারীর বৈঠক এক হয় এবং শ্রবনকারীর বৈঠক কয়েকটি, তাহলে তিলাওয়াতকারীর উপর একটি এবং শ্রবনকারীর উপর কয়েকটি (স্থান পরিবর্তন অনুপাতে) সিজদা ওয়াজিব হবে।

আর যদি শ্রবনকারীর বৈঠক এক হয় এবং তিলাওয়াতকারীর বৈঠক কয়েকটি হয় তাহলে শ্রবনকারীর উপর একটি আর তিলাওয়াতকারীর উপর কয়েকটি (অর্থাৎ, যে কয়টি স্থান পরিবর্তন করবে সে কয়টি) সিজদা ওয়াজিব হবে।

مسکله - کیفیت سجده آنست که باشرا کط نماز تکبیر گویاں به سجده رود وتسبیحات گوید وتکبیر گویاں از سجود سربردار دوتحریمه وتشهد وسلام در سجدهٔ تلاوت نیست \_

প্রশ্ন : সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ সিজদায়ে তিলাওয়াত আদায় করার নিয়ম হল- নামাযের যাবতীয় শর্তাবলীসহ তাকবীর বলে সিজদায় যাবে এবং তাসবীহ পাঠ করবে ও পুনরায় তাকবীর বলে সিজদা হতে মাথা উঠাবে। পার্থক্য এতটুকু য়ে, সিজদায়ে তিলাওয়াতে তাকবীরে তাহরীমা, তাশাহহুদ, সালাম ইত্যাদি নেই। কম্মিন তিলাওয়াতে তাকবীরে তাহরীমা, তাশাহহুদ, সালাম ইত্যাদি নেই। কম্মিন তিলাওয়াতে তাকবীরে তাহরীমা, তাশাহহুদ, সালাম ইত্যাদি নেই। কম্মিন তিলাওয়াতে কর্মিন ক্রিলাল ক্রিলা

প্রশ্ন ঃ তথু সিজদার আয়াত বাদ দিয়ে বাকী সম্পূর্ণ সুরা পড়া কিরূপ?

উত্তর ও ওধু সিজদার আয়াত বাদ দিয়ে বাকী সম্পূর্ণ সূরা তিলাওয়াত কা মাকরহ। কিন্তু এর উল্টো করা (অর্থাৎ, ওধু সিজদার আয়াত তিলাওয়া। করা বাকী অংশ না করা) মাকরহ নয়। অবশ্য সিজদার আয়াতের সামে দু-এক আয়াত মিলিয়ে পড়া উত্তম।

অন্যের উপর যাতে সিজদা ওয়াজিব না হয় সে উদ্দেশ্যে সিজদার আয়া।
চুপে চুপে আওয়াজ না করে পড়া উত্তম।

শব্দার্থ ঃ متحد। সাথে। متحد এক। گویاں - বলতে বলতে। خسم। কিলানো। অর বহুবচন। অর্থ শ্রবণকারী। অর্থ শ্রবণকারী। অর্থ শ্রবণকারী। অর্থ শ্রবণকারী। ক্রিয়ে।

# كتاب البحنائز

موت را بمیشه یاد داشتن ووصیت نامه بما وجب بهالوصیة ممراه داشتن متحب مت، ودر وقتِ غلبئه ظنِ بموت واجب ست، درحدیث ست که هر که هرروز بست مرتبه موت رایا دکند درجهٔ شهادت یا بد \_

مسکله به چول مسلمان مشرف بمرگ شود تلقین شهادتین کرده شودسورهٔ یس برسرش خوانده شود و چول بمیر ددبن وچثم او پوشیده شود و در فن اوشتا بی کرده شود به

## চতুর্থ অধ্যায় ঃ জানাযা প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রশ্ন ঃ মৃত্যুকে সারণ রাখার ফ্যীলত ও মৃত্যুর সময় ওসিয়ত ও তৎকালীন সময়ে করণীয় সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ মৃত্যুকে সর্বদা সারণ রাখা এবং যে সকল বিষয়ে ওসিয়ত কর। ওয়াজিব সেগুলো লিখে ওসিয়তনামা সঙ্গে রাখা মুস্তাহাব। কিন্তু মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল হলে তখন ওসিয়তনামা সঙ্গে রাখা ওয়াজিব। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন মৃত্যুকে ২০ বার সারণ করবে সে শহীদের মর্যাদা লাভ করবে। কারো মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে তার নিক্ট বসে কালিমায়ে তাইয়িয়বা ও কালিমায়ে শাহাদাতের তালকীন করবে। তার মাথার কাছে বসে সূরা ইয়াসীন তিলাওয়াত করবে। অতঃপর মৃত্যু হয়ে গেলে তার মুখ ও চোখ দুটো বন্ধ করে দিয়ে দ্রুত কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবে।

مسکلہ۔ چوں عسل دادہ شود تختہ رابعود سوز سہ بار تجمیر کند، ومردہ رابر ہنہ کردہ جورتِ
او پوشیدہ بروئے بیارد، ونجاستِ حقیقی پاک کردہ ہے آ نکہ آب درد بمن و بنی او گردہ
شود وضو کنانیدہ بآبے کہ اند کے در آل برگ کنار یا مانند آل جوش دادہ باشد عسل
دادہ شود، وموئے ریش وموئے سراو رابگلِ خیر و مانند آل بشوید اول بر پہلوے
چپ غلطانیدہ پستر بر پہلوے راست غلطانیدہ بشوید تا کہ آب روال شود و تکیہ دادہ
شکم اورا آہتہ بمالد اگر چیزے برآید پاک کندواعادہ عسل ضرور نیست، پستر از
پار چہ خشک کردہ خوشبو برسروریش و کا فور براعضاء بحدہ او بمالدوکفن پوشاند۔

#### প্রশ্ন ঃ মাইয়্যেতকে গোসল দেয়ার সুরত তরীকা কি?

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার আগে প্রথমে আগরবাতি দ্বারা খাটিয়ায় তিন বার ধোঁয়া দিবে। অতঃপর মৃতের উপর আলাদা কোন কাপড় রেখে তার পরিহিত সমস্ত কাপড় খুলে ফেলতে হবে। অতঃপর লাশটিকে খাটিয়ায় রাখবে এরপর তাকে নাজাসাতে হাকীকী থেকে পাক করবে ও নাকে মুখে পানি দেয়া ব্যতীত ওজু করাবে। অতঃপর বরই গাছের পাতা বা এ জাতীয় কিছু দিয়ে গরম করা পানি দ্বারা তার সমস্ত শরীর ভাল ভাবে ধৌত করবে এরপর দাড়ি ও মাথাকে কর্মিক (অর্থাৎ, সুগন্ধি মাটি) বা এজাতীয় কিছু দ্বারা ধৌত করে দিবে। অতঃপর প্রথমে মুর্দাকে বাম কাতে শায়িত করে ডান দিকে তারপর ডান কাতে শায়িত করে বাম দিক ধৌত করবে, যাতে সমস্ত শরীরে পানি পৌছায়। তারপর মুরদাকে কোন কিছুর উপর হেলান দিয়ে বসিয়ে আস্তে আস্তে পেটে চাপ দিবে। যদি পেট থেকে কোন কিছু বের হয় তবে তা পরিষ্কার করে দিবে। তবে পুনরায় গোসল দেয়ার প্রয়োজন নেই। তারপর শুষ্ক কাপড় দিয়ে শরীর মুছে মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধি আতর ও সিজদার অঙ্গ সমূহের উপর কর্পূর লাগিয়ে দিবে। তারপর কাফন পরিধান করাবে।

শব্দার্থ : مالوصية এরপ বিষয় যা সম্পর্কে অসিয়ত করা জরুরী। যেমন, ঋণ। علبه ظن موت নকটবতী। بعشرف নকটবতী। علبه ظن موت मुजूর প্রবল ধারণা। مشرف নিকটবতী। بالقين সৃত্যু শয্যায় শায়িত ব্যক্তির নিকট তাকে শুনিয়ে কালিমায়ে শাহাদত কলা, যেন তার কান পর্যন্ত পৌছে যায়। شتابی বিশেষ ধরণের কাঠ যা জ্বালালে সুগন্ধি বের হয়, আগরবাতি। عود اند کے الحکانیده الحکان

مردراسه پار چهمسنون ست \_ بقول البي حنيفه ميك كفنه تا نصف ساق ، دو جادر از سرتا قدم و درحد پينو صحح آمده كه نبي صلى الله عليه و سهم را درسه چا در گفن دا ده شد مي مردال نبود ، و دستار بستن بدعت ست واگر سه پار چه ميسرنشو د دو پار چه گفن كفايت ست ، و تمزه رضى الله عنه در يك چا در فن كرده شد ، كه اگر سرمى پوشيد پا بر بهنه مى شد واگر پا مى پوشيد با بر بهنه مى شد واگر پا مى پوشيد از جانب سركوتا بى مى كرد ، آخر بحكم آل سرور عليه السلام بجانب سركشيدند و بر پاگياه انداختند \_ وزن را دو پار چه زياده دا ده شود ، يكه دا منح كه موت سربدال پيچيده برسينه بنهند و يكه سينه بنداز بغل تا زانو واگر ميسرنشو د سه پار چه گفن كفايت ست وعندالضرورت بر چه بهم رسد \_

#### কাফনের বর্ণনা

**প্রিশ্ন ঃ পুরুষ ও মহিলার কাফনের কাপড় কয়টি হবে?** 

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে মৃত পুরুষ ব্যক্তিকে তিনটি কাপড় পরানো সুনুত।

- /(১) কাফনী জামা। গলা থেকে পায়ের নলা অর্থাৎ, অর্ধ পা পর্যন্ত প্রলম্বিত হবে।
- (২) ছোট চাদর যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত হবে।
- 🗸 ৩) বড় চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত, তবে এক হাত বড় হবে।

সহীহ হাদীসে আছে, রাস্লে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তিনখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল, যার মধ্যে কোর্তা ছিলনা। মৃত ব্যক্তিকে পাগড়ি পরানো বিদ্আত। যদি অন্য কাপড় না পাওয়া যায় তাহলে দু'খানা কাপড়ই যথেষ্ট। হযরত হামযা (রাযিঃ) কে শুধুমাত্র একখানা কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছে। আর তা এত ছোট ছিল যে, মাথা ঢাকলে পা খুলে যেত, আর পা ঢাকলে মাথার দিকে কাপড় কম হয়ে যেত। অবশেষে রাস্লে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নির্দেশক্রমে সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মাথার দিকে কাপড় টেনে দিয়ে পায়ের উপর ঘাস ছড়িয়ে দেন। মহিলাদেরকে আরো অতিরিক্ত দুইখানা কাপড় দিতে হবে।

- (১) দামানী (ঘোমটা) যা দ্বারা মাথার চুল পেচিয়ে বুকের উপর রেখে দেয়া হয়।
- (২) সিনাবন্দ যা বগল থেকে হাটু পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়। যদি পাঁচখানা কাপড় না পাওয়া যায়, তাহলে যা পাওয়া যায় তা দিয়েই কাফন দিবে।

مسکله به مرده مسلمان راغسل وکفن دادن ونماز جنازه خواندن ودفن کردن فرض کفایت ست و بدون غسل وکفن نماز جنازه صحح نیست به

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযের হুকুম কি?

উত্তর ঃ মুসলমান মুর্দাকে গোসল দেয়া ও কাফন পরিধান করানো এবং তার উপর জানাযার নামায পড়া ও দাফন করা ফরযে কিফায়া। গোসল এবং কাফন পরানো ব্যতীত জানাযার নামায পড়া জায়েয় নেই।

مسکه به برائے امامت نماز جناز ہ پادشاہ اولی است، پستر قاضی پستر امام محلّہ پستر ولی میت اقر ب پس اقر ب کیکن پدرمیت برائے امامت از پسرش اولی است۔

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামায পড়ানোর জন্য সর্বাধিক উপযুক্ত কে?

উত্তর ঃ জানাযার নামায পড়ানোর জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপ্রধান। অতঃপর বিচারপতি, অতঃপর মহল্লার ইমাম। অতঃপর মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন পর্যায়ক্রমে ইমামতির অধিকারী। কিন্তু ইমামতির জন্য মৃত ব্যক্তির পিতা তার পুত্র অপেক্ষা বেশী হকদার।

প্রশ্নঃ জানাযার নামাযের শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ জানাযার নামাযের শর্ত তিনটি। যথাঃ

- (১) মাইয়্যিত উপস্থিত থাকা।
- (২) জানাযা মাটির উপর থাকা।
- (৩) জানাযা নামাযীর সামনে থাকা।

প্রশ্ন ঃ জানাযার রুকন (ফরয) কয়টি ও কি কি?

উত্তর : জানাযার রুকন হল ২টি। যথা ঃ

- (১) দাঁড়িয়ে নামায পড়া।
- (২) চার তাকবীর বলা।

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযের সুত্রত কয়টি ও কি কি?

উত্তরঃ জানাযার নামাযের সুনুত তিনটি। যথা ঃ

(১) ছানা পড়া। (২) দুরূদ পড়া। (৩) দু'আ পড়া।

শবার্থঃ - برهنه । বাধা - بستن । পাগড়ী - دستار । জামা - فمیص পাগড়ী । بستن - বাধা - برهنه - کوتاهی - کوتاهی - کوتاهی - کوتاهی

مسکله بنماز جنازه چهارتکبیرست بعد تکبیراولی سبحانك اللهم تا آخر خواند ، نز د امام اعظم سورهٔ فاتحه خواندن درنماز جنازه مشروع نیست واکثر علاء برآنند که فاتحه بهم بخواند، وبعد تكبير دوم درود بريغيم صلى الله عليه وسلم خواند وبعد سوم برائ ميت وجميع مسلمانا لله وعا خواند الله مَّ اعُفِرُ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَأَنْثَانَا الله مَّ مَنُ اَحُيئِتَهُ مِنَّا فَاحُيهِ عَلَى الإسلام وَمَنُ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَاحُيهِ عَلَى الإسلام وَمَنُ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَاحُيهِ عَلَى الإسلام وَمَنُ تَوَقَّيْتَهُ مِنَا فَتَوَقَّهُ عَلَى الإيمان وبرجنازة طفل بخواندالله مَ اجْعَلُهُ لَنَا فَرَطًا الله مَّ اجْعَلُهُ لَنَا الله مَّا وبعد تكبير چهارم سلام كويد

প্রশ্ন ঃ জানাযার নামাযের তাকবীর কয়টি এবং এর হুকুম কি? উত্তর ঃ জানাযার নামাযের তাকবীর হল ৪টি এবং এগুলো ফর্য।

প্রথম তাকবীর বলার পর সুবহানাকাল্লাহ্মা শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে জানাযায় সুরা ফাতিহা পড়া জায়েয নেই। কিন্তু অধিকাংশ ফিকাহবিদ বলেন এটা জায়িয় আছে।

আর ২য় তাকবীরের পর দ্রদ শরীফ ও তৃতীয় তাকবীরের পর মাইয়্যিত ও সমগ্র মুসলমানের জন্য নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে। اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِحَيِّنًا وَمُيِّتِنا । কেমগ্র মুসলমানের জন্য নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে। আর অপ্রাপ্ত বয়ক্ষ ছেলেদের জানাযায় নিম্নের দু'আটি পাঠ করবে।

اَللّٰهُمَ اجُعَلُهُ لَنَا فَرَطًا وَاجُعَلُهُ لَنَا اَجُرَّاوَذُخُرًا وَاجُعَلُهُ لَنَا شَافِعًا 1/ وَمُشَفَّعًا\_

আর অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়ে হলে নিম্নের দু'আটি পড়বে-

اَللَّهُمَ اجُعَلُهَا لَنَا فَرَطًا وَاجُعَلُهَا لَنَا اَجُرًاوَذُخُرًا وَاجُعَلُهَا لَنَا شَافِعَةً شَفَّعَةً\_

চতুর্থ তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে।

مسکله- هرکه بعد تکبیرا مام حاضر شود هرگاه امام تکبیر دیگر گوید همراه او تکبیر گفته داخل نماز شود و بعد سلام امام تکبیرات اول که فوت شده قضا کند ونز دا بی یوسف انتظار تکبیر دیگر امام ضرور نیست مانند کسے که وقت تحریمه امام حاضر باشد و همراه امام تکبیر تحریمه نگفت ونماز جنازه سوار براسیال جائز نیست به প্রশ্ন প্রজানাযার নামাযে কোন ব্যক্তি যদি ইমামের প্রথম তাকবীরের পর হাজির হয় তাহলে সে কখন জানাযায় দাখিল হবে?

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তি যদি ইমামের প্রথম তাকবীরের পর জানাযার নামাযে হাজির হয় তাহলে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীর বলার সময় তিনিও তাকবীর বলে নামাযে শামিল হবেন। আর তরফাইনের (আরু হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ) -এর) মতে ইমামের সালাম ফিরাবার পর প্রথম তাকবীরের যতটুকু ছুটে গিয়েছিল তা কাযা করে নিবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে ইমামের দ্বিতীয় তাকবীর বলার জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যেমন, কোন ব্যক্তি ইমামের তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় উপস্থিত ছিল, কিন্তু ইমামের সাথে তাকবীরে তাহরীমা বলতে পারেনি, তার জন্যও ইমামের দ্বিতীয় তাকবীরের অপেক্ষার প্রয়োজন নেই। ঘোড়া বা যানবাহনে আরোহন অবস্থায় জানাযা নামায আদায় করা জায়েয় নেই।

مسکله بنماز جنازه درمسجد مکروه ست به

বিঃ দ্রঃ জানাযার নামায মসজিদে পড়া মাকরহ।

مسئله ـ نماز برمردهٔ غائب و برعضو کمتر از نصف روانیست ـ

শ্রিশ্ন ঃ গায়েবানা জানাযা পড়া এবং লাশের শরীর যদি অর্ধেক অপেক্ষা কম থাকে তাহলে জানাযা জায়েয় হবে কি?

উত্তর ঃ অনুপস্থিত মৃতের গায়েবানা জানাযা এবং যে লাশের শরীর অর্ধেক অপেক্ষা কম থাকে তার উপর জানাযা পড়া জায়েয় নেই।

مسكله يطفل بعدولا دت اگرآ واز كرد بران نماز كرده ثو دوالا نهه

প্রশ্ন ঃ কোন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা গেলে তার জানাযা পড়তে হবে কি?

উত্তর ঃ কোন শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার পর যদি কোন প্রকার শব্দ করে মারা যায় তাহলে তার উপর জানাযার নামায পড়তে হবে, অন্যথায় পড়বে না।

مسکله طفلے که از دار الحرب بدون ما در و پدر بندی کرده شد و یا یکے از پدر و ما درش مسلمان شدیا خو د عاقل بود ومسلمان شد دریں ہر سه صورت اگر آل طفل بمیر دنماز بروے کرده شود۔

বিঃ দ্রঃ (১) যে অবুঝ শিশুকে দারুল হরব (শত্রু কবলিত রাষ্ট্র) থেকে তার পিতা-মাতা ব্যতীত একাকী বন্দি করা হয়েছে,

- (২) অথবা তার পিতা-মাতার যে কোন একজন মুসলমান হয়েছে।
- (৩) অথবা সে বুঝে শুনে নিজেই মুসলমান হয়ে যায়।
- ঐ শিশু যদি উল্লেখিত তিন অবস্থার কোন এক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে তাহলে তার উপর জানাযার নামায পড়তে হবে।

مسکله ۔ سنت آنست که جنازه چہارکس بردارند وجلد رواشو ندنه پویاں وہمراہیائش پس پس جنازه رواں شو ندوتا که جنازه برزمین نہاده نشودنه شیند ۔

### দাফনের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ জানাযার খাটিয়াকে নিয়ে যাওয়ার ছকুম এবং এর নিয়ম কি? উত্তর ঃ জানাযার খাটিয়াকে চারজনে বহন করা সুনুত। জানাযা নিয়ে দ্রুত গতিতে হাঁটবে, তবে দৌড়াবে না। জানাযার সঙ্গে গমনকারী লোকজন জানাযার পেছনে পেছনে চলবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত জানাযা মাটিতে রাখা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত বসবে না।

مسئله الحد در قبر کرده شو دومیت را از جانب قبله داخل قبر کرده شو د ووقت نهادن بسم الله و علی ملهٔ رسول الله گفته شو دورو بسوئے قبله کرده شو دوقبرزن پوشیده شود، وخشت خام یا نے نهاده خاک انپاشته شود، وقبرمثل کو بان شتر کرده شود، وخشت پخته و چونه و چوب درال کردن مکروه است -

#### 🖊 🖈 ঃ কবর কি ধরনের করা সুন্নত?

উত্তর ঃ লাহাদ অর্থাৎ, বগলী কবর তৈরী করা সুন্নত। মৃত ব্যক্তিকে কিবলার দিক দিয়ে প্রবেশ করাবে এবং কবরে রাখার সময় للهِ وَعَلَى مِلْهَ رَسُولُ এ দু'আ পড়বে। মৃত ব্যক্তির মুখমন্ডল (শরীরসহ) কিবলামুখী করে রাখবে। দাফনের সময় মহিলাদের কবরের উপর পর্দা টানিয়ে দিবে। কাঁচা ইট বা বাঁশ কবরে রেখে তার উপর মাটি ফেলবে। আর উটের পিঠের মতো একটু উঁচু করে দিবে। কবরে পাকা ইট, চুনা এবং কাঠ ব্যবহার করা মাকরহ।

مسکله \_آں چه برقبوراولیاءعمارتہاےر فیع بنامی کنندو چراغاں روشن می کنندوازیں قبیل ہر چیمی کنندحرام ست یا مکروہ \_ প্রা ঃ ওলী-আউলিয়াদের কবর পাকা করা ও বাতি জ্বালানোর হুকুম কি?
উত্তর ঃ ওলী-আউলিয়াদের কবরের উপরে উঁচু বিল্ডিং নির্মাণ করা বাতি
জ্বালানো বা আলোকসজ্জাও এ ধরনের যেসব কাজ করা হয়, যেমন, কবরে
গিলাফ লাগানো, গোলাপের পানি বা ফুল ছিটানো ইত্যাদি সব হারাম তথা
নিষিদ্ধ।

مسئله ۔اگر بدون خواندن نماز جناز ه مرده دفن کرده شد برقبرنماز جنازه خوانده شود تاسه روز، وبعدسه روزنماز برقبر جائز نیست نز دامام اعظمٌ، و پیغیبر صلی الله علیه وسلم بعد مفت سال قریب و فات خود برشهدائے احدنماز جنازه خوانده شاید که این خصوصیات شهداء باشد که بدن آنهامنف نمی شود ۔

প্রশ্নঃ যদি জানাযার নামায না পড়ে কবর দেয়া হয় তাহলে তার কবরের উপর জানাযার নামায পড়া জায়েয হবে কি?

উত্তর ঃ যদি কোন মৃত ব্যক্তিকে জানাযার নামায না পড়ে দাফন করা হয়, তাহলে তিন দিন পর্যন্ত তার কবরে জানাযার নামায পড়া যাবে। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে তিন দিন পর আর জানাযার নামায পড়া জায়েয নেই। নবী কারীম সাল্লাল্লাল্থ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সাত বছর পর তার ওফাতের নিকটবর্তী সময়ে উহুদের যুদ্ধে শহীদদের কবরের উপর জানাযার নামায পড়েছিলেন তা ছিল শহীদগণের বিশেষত্ব। কেননা, শহীদগণের মৃতদেহ পঁচে না বা গলে না।

শব্দার্থ : بردارند বহন করবে। روان চলমান। بویان দৌড়ায় এরপ ব্যক্তি। همراهی – همراهی - همراهیان বহুবচন। অর্থ সাথী। مرد – مردان আরু বহুবচন। অর্থ সুরুষ। مقابر এর বহুবচন। অর্থ মহিলা। بنخفیف বহুবচন। অর্থ কবরস্থান। خواستن সহজ করা। تخفیف সহজ করা। سنخته। চাওয়া। خشت یخته প্রা

فصل درشهید کے کہ از دست اہل حرب یا اہل بغی یا قطاع الطریق کشتہ شدیا در جنگ گاہ یا فقل در شہید کے کہ از دست اہل حرب یا اہل بغی یا قطاع الطریق کشتہ ودیت از قل او جنگ گاہ یا فتہ شد ، وآس کس طفل یا دیوانہ یا مجنب یا زن حائضہ نیست و پیش از مردن از خوردن یا آشامیدن یا علاج کردہ شدن یا نظے وشراء یا وصیت کردن منتفع نہ شدہ ونمازے بعد زخمی شدن بروے فرض نہ شدہ آس کس شہیدست ، اوراغسل نہ باید

थ्राखुद्ध मा-ला-वृष्ण मिनक् ১২৮ وادودر بارچه بدنش فن باید کرد، کیکن بروی نماز باید خواند، واگر این شروط نیافته دادودر بارچه بدنش فن باید کنی از باید کنی داده شود،

### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শহীদের বর্ণনা

🖄 শ্লঃ শহীদ কাকে বলে তা কত প্রকার ও কি কি? শহীদের হুকুম কি? উত্তর ঃ শহীদের সংজ্ঞা বুঝতে হলে প্রকারের মাধ্যমে বুঝতে হবে। শহীদ দুই প্রকার। যথাঃ (১) হাক্বীক্বী শহীদ (২) হুকমী শহীদ

#### হাকৃীকৃী বা প্রকৃত শহীদ

- (১) যে মুসলমান যুদ্ধরত অবস্থায় অমুসলিম সৈন্যদের হাতে মারা যায়।
- (২) যে মুসলমান রাষ্ট্রদ্রোহীদের হাতে মারা যায়।
- (৩) যে মুসলমান ডাকাতদের হাতে মারা যায়।
- (৪) যে মুসলমানকে যুদ্ধের ময়দানে আহত অবস্থায় মৃত পাওয়া যায়।
- (৫) যে মুসলমানকে অন্য কোন মুসলমান অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে এবং এই হত্যার কারণে হত্যাকারীর উপর দিয়ত বা রক্তপন ওয়াজিব হয়নি। এবং সেই মৃত ব্যক্তি যদি নাবালেগ, পাগল, জুনুবী (যার উপর গোসল ফরয হয়েছে) বা হায়েয নেফাস ওয়ালী মহিলা না হয় এবং ঐ মৃত ব্যক্তি যদি মৃত্যুর পূর্বে পানাহার, চিকিৎসা গ্রহণ, ক্রয়-বিক্রয়, অসিয়ত করার দ্বারা কোন উপকৃত না হয়ে থাকে এবং আহত হওয়ার পর যদি কোন নামায তার উপর ফরয না হয়ে থাকে, তাহলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে শহীদে হাকীকী বলে।

আর এ ধরনের শহীদের হুকুম হল, তাকে গোসল বিহীন পরিহিত বস্ত্রসহ দাফন করবে। তবে তার জানাযা নামায পড়তে হবে।

#### হুকমী শহীদ

- (১) কোন মুসলমানকে ফাঁসির স্থলে মৃত পাওয়া গেলে অথবা হত্যাকারী কে তা জানা না গেলে।
- (২) পানিতে ডুবে মারা গেলে।
- (৩) আগুনে পুড়ে মারা গেলে।
- (৪) সফর অবস্থায় মারা গেলে।
- (৫) আল্লাহর প্রেমে মারা গেলে।
- (৬) বিধ্বস্ত ঘর-দেয়ালে চাপা পড়ে মারা গেলে।
- (৭) ঝড়-তুফান ইত্যাদিতে মারা গেলে।
- (৮) জুম'আর দিনে বা রাত্রে মারা গেলে।
- (৯) তলবে ইল্ম তথা ইলমে দ্বীন শিক্ষা অবস্থায় মারা গেলে।

- (১o) রাচ্চা প্রসব অবস্থায় মারা গেলে।
- (১১) কোন মুসলমান অন্যায় ভাবে আহত হওয়ার পর মারা গেলে। ু এদেরকে শহীদে হুকমী বলে।

এধরনের শহীদের হুকুম হল, তাকে গোসল ও কাফন ইত্যাদি দিতে হবে।

واگر در حدیا قصاص کشته شد شهید نیست عنسل داده شو دو بروے نماز خوانده شو د واگر قاطع طریق پایاغی کشته شدعنسل داده شو دونماز برویخوانده شو د\_

প্রশ্নঃ কোন কোন মাইয়্যিত শহীদ নয়?

উত্তর ঃ (১) সাধারণ নিয়মে যে ব্যক্তি মারা যায়।

- (২) যে ব্যক্তি হত্যার বদলে নিহত হয়।
- (৩) যে ব্যক্তি ডাকাতি করতে গিয়ে মারা যায়।
- ্(৪) যে ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহীতা করতে গিয়ে মারা যায়।

বর্ণিত প্রথম দুই সুরতের হুকুম হল তাদের গোসল দিবে এবং জানাযা পড়বে।

আর পরবর্তী দুই সুরতের হুকুম হল, গোসল দিবে কিন্তু জানাযা পড়বে না।

শব্দার্থ ঃ - قصاص খুনের বদলা খুন। বুলাত। - ডাকাত। - باغی । কাইদোহী। - ১৮-চিকিৎসা।

فصل \_ در ماتم \_ اگرز نے راشو ہرفوت شد بروے ماتم کردن تا چار ماہ دہ روزایا م عدت واجب ست، زینت نکند و پوشیدن پارچه معصفر وزعفرانی واستعال خوشبو و رغن وسرمہ وحنا ترک کند مگر بعذر واز خانہ شو ہر بر نیا پد مگر روزانہ برائے ضرورت وشانہ ہماں جابا شد مگر درصورت کہ بجبر از خانہ بدر کردہ شود یا خوانہ منہدم شود یا خوف کند برنفس یا بر مال خود واگر سوائے شو ہر دیگر ہے از اقر بائے زن فوت شد سہ روز ماتم کردن جائز ست وزیادہ از سہ روز حرام ست \_

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ শোক পালনের বর্ণনা

**প্রিশ্ন ঃ শোক পালন করার বিধান কি?** 

উত্তরঃ কোন মহিলার স্বামী মারা গেলে ইদ্দতের দিনগুলোতে অর্থাৎ, চার

মাস দৃশ্ব দিন তার উপর শোক পালন করা ওয়াজিব। শোক পালন কালে সাজ্যজ্জা করবে না। রঙিন বা জাফরানী রঙের কাপড় পরিধান করবে না। স্থানির, তৈল, সুরমা ও মেহেদী ব্যবহার করবেনা। তবে ওযর বশতঃ ব্যবহারের অনুমতি আছে। স্বামীর ঘর হতে বের হবে না। তবে প্রয়োজনে দিনের বেলা বের হতে পারবে, কিন্তু রাত্রে স্বামীর ঘরে থাকতে হবে। তবে কেউ জার পূর্বক বের করে দিলে অথবা ঘর ধ্বসে পড়লে বা স্বীয় জান মালের উপর হুমকি দেখা দিলে স্বামীর ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়েয আছে।

প্রশ্ন ঃ মহিলার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন নিকট আত্মিয় মারা গেলে কত দিন পর্যন্ত শোক পালন করতে পারবে?

উত্তর ঃ যদি কোন মহিলার স্বামী ব্যতীত অন্য কোন নিকটাত্মীয় মারা যায় তাহলে তিনদিন পর্যন্ত শোক পালন করা জায়েয আছে। তিন দিনের বেশী শোক পালন করা হারাম।

مسکله غم کردن بدل گریستن از چثم برمرده جائزست، وآ واز بلند کردن وگریاونو حه کردن وگریبان چاک کردن و برسروروز دن حرام ست \_

প্রশ্ন ঃ শোক কিভাবে পালন করবে?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির জন্য অন্তরে ব্যথিত হওয়া, চোখ হতে অশ্রু ঝরানো জায়েয আছে। তবে উচ্চস্বরে ক্রন্দন করা, বিলাপ করে কান্লাকাটি করা, জামা কাপড় ছিড়ে ফেলা, মুখে ও মাথায় হাত চাপড়ানো হারাম।

مسئله اکثرا حادیث صحاح دلالت دارند برآنکه میت به سبب نوحه کردن اہل او عذاب کرده می شود و دریں باب علماراا قوال مختلف اند، ومختار نز دفقیرآنست که اگر مرده در حالت حیاۃ خود بنوحه عادت داشته باشدیا بداں وصیت کرده باشدیا بدال راضی باشدیا می دانست که اہل من برمن نوحه می خوا ہند کردو آنها را از ال منع نه کرد دریں صور تہامیت عذاب کرده شود بنوحه اہل او والا عذاب نه کرده شود۔

প্রশ্নঃ মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হবে কি?

উত্তর ঃ সহীহ হাদীস সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়দের কান্নাকাটির কারণে মৃত ব্যক্তির উপর আযাব হয়ে থাকে। অবশ্য এ ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ রয়েছে। তবে গ্রন্থকারের অভিমত হল, যদি এমন হয় যে, মৃত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় এরূপ বিলাপ করায় অভ্যস্ত ছিল, অথবা উক্তর্যাপারে অসিয়াত করে গিয়ে থাকে অথবা সম্ভুষ্ট থাকে বা সে জানে যে তার মৃত্যুর পর তার পরিবার পরিজন তার জন্য বিলাপ করবে, একথা জানা সত্ত্বেও সে তাদেরকে নিষেধ করেনি, তাহলে এসকল অবস্থায় পরিবার পরিজনের বিলাপের কারণে মৃত ব্যক্তির উপর শাস্তি হবে। অন্যথায় শাস্তি হবে না।

مسكد وسنت آنست كه درمصيبت إنَّا لِلهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ كُويد وصبر كند و مسكه وطعام فرستادن برائ الل ميت روزمصيبت سنت ست و

প্রিশ্নঃ বিপদের সময় কি করবে?

উত্তরঃ বিপদের সময় نا لله وانا اليه راجعون পড়া এবং ধৈর্য্য ধারণ করা সুনুত। মৃত ব্যক্তির পরিবারের জন্য বিপদের দিনে আত্মীয়-শ্বজন, প্রতিবেশীর পক্ষ থেকে খানা পাঠানো সুনুত।

قصل \_زیارت قبورمردان راجائز است نه زنان را ـ وسنت آنست که درمقا بررفته ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمُ يَا اَهُلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيُنَ ٱنْتُمُ لَنَا سَلَفٌ وَنَحُنُ لَكُمُ تَبُعٌ وَإِنَّا إِنْشَاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ يَرُحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيْنَ اَسُأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةِ. يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَيَرُحَمُنَا اللهُ وَإِيَّاكُمُ كُويد ، ازامير المؤمنين سيدناعلى رضى الله تعالى عنه مروى است از يغمبر علیهالسلام که هر که بمقابر گزرد وقل هوالله احدیاز ده بارخوانده به مردگال به بخشد به موافق شارمردگال اورا هم ثواب داده شود \_ واز ابی هریره رضی الله عنه مروی است مرفوعا که ہرکه فاتحه داخلاص وسورهٔ تکاثر خوانده برائے مردگاں ثواب آں گر داند مردگاں برائے اوشفیع باشندواز انس رضی اللہ عنہ مروی است مرفوعا کہ ہر کہ سور ہ لیں درمقابر بخواندآنہاراتخفیف کندحق تعالی وایں را ثواب بعد دآنها باشد \_

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ কবর যিয়ারতের বর্ণনা

www.e.ilm.needy.com প্রিশ্ন ঃ কবর যিয়ারত করা কাদের জন্য বৈধ? কাদের জন্য অবৈধ এবং যিয়ারত করার সুত্রত তরীকা কি?

উত্তরঃ পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত করা জায়েয। মহিলাদের জন্য জায়েয নেই। কবর যিয়ারতের সুনুত তরীকা হল কবরস্থানে গিয়ে নিম্মোক্ত দু'আ পাঠ করা ।

﴿ اَلسَّلَامُ عَلَيُكُمُ يَا اَهُلَ الْقُبُورِ مِنَ الْمُسُلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِيُنَ اَنْتُمُ لَنَا سَلَفٌ ﴿ ا وَنَحُنُ لَكُمُ تَبُعٌ وَإِنَّا إِنْشِاءَ اللَّهُ بِكُمُ لَاحِقُونَ يَرُحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقُدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِيُنَ أَسُأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ\_ يَغُفِرُ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمُ وَيَرُحَمُنَا

🕜 আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সুরায়ে ইখলাস এগারো বার পাঠ করে মৃত ব্যক্তির জন্য তার সওয়াব পৌছাবে, মৃত ব্যক্তির সমপরিমাণ সওয়াব তাকেও দেয়া হবে।

হ্যরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমায়েছেন যে ব্যক্তি স্রায়ে ফাতিহা, স্রায়ে ইখলাস ও সুরায়ে তাকাসুর পড়ে মৃত ব্যক্তির উপর সওয়াব পৌছাবে কিয়ামতের দিন ঐ মাইয়্যেতরাও তার জন্য<sup>`</sup>সুপারিশ করবে।

হ্যরত আনাস (রাঃ) নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি কবরস্থানে গিয়ে সূরায়ে ইয়াসীন পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উসীলায় মৃত ব্যক্তিগণের কবরের আযাব লাঘব করে দেন। আর পাঠকারীকে মৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা পরিমাণ সাওয়াব দান করেন। বিঃ দ্রঃ যিয়ারতকারী ব্যক্তি কবরের পশ্চিম পার্শ্বে পূর্ব মূখি হয়ে দাঁড়িয়ে উক্ত দু'আ পড়বে, যাতে মৃত ব্যক্তি মুখি হওয়া সম্ভব হয়। কেননা, জীবিত ব্যক্তিদের মুখোমুখি হয়ে সালাম করা হয়, তাই মৃত ব্যক্তিকেও এভাবে সালাম দেয়া সুরুত।

مسکہ ۔ اکثر محققین برآ نند کہ اگر کے مرداررا ثواب نماز یاروزہ یا صدقہ یا دیگر عبادت مالی یا بد لی بخشد می رسد ـ

প্রশ্ন ঃ নামায, রোযা ইত্যাদি দৈহিক ও আর্থিক ইবাদতের সওয়াব কি মৃতের নিকট পৌঁছে?

উত্তরঃ অধিকাংশ মুহাক্কিক আলিমের মতে কেউ যদি নামায, রোযা, সাদকা বা অন্যান্য কোন দৈহিক বা আর্থিক ইবাদতের সওয়াব মৃত ব্যক্তিদেরকে

দান ক্রে তাহলে মৃত ব্যক্তি ঐ সওয়াব পেয়ে থাকে।

مسکله به سجده کردن بسوئے قبور انبیاء واولیاء وطواف گرد قبور کردن ودعاء آرا آنها خاستن ونذر برائے آنها قبول کردن حرام ست، بلکه چیز ہاازاں بکفر می رساند، پیغمبر شکسی صلی اللّه علیه وسلم برآنهالعنت گفته، واز آن منع فرموده و گفته که قبر مرابت نکند به

পুর ঃ নবীগণের এবং আলেমগণের কবরকে সেজদা করা এবং তাদের নিকট কোন কিছু চাওয়া জায়েয আছে কি?

উত্তর ঃ নবীগণের এবং আলেমগণের কবরমুখী হয়ে সেজদা করা, তাঁদের কবরের পাশে তাওয়াফ করা, তাঁদের নিকট কোন কিছু প্রার্থনা করা, তাঁদের উদ্দেশ্যে মানুত করা ইত্যাদি হারাম; বরং এর কোন কোনটি কুফর পর্যন্ত পৌছে দেয়। যারা এসব কাজ করে তাদের উপর নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা নত করেছেন। তিনি তা করতে নিষেধ করেছেন। তিনি ইরশাদ করেন, মানুষ যেন আমার কবরকে মূর্তি না বানায়। অর্থাৎ, মূর্তির সামনে গিয়ে যেমন সিজদা করে তারা যেন অনুরূপ না করে।

শব্দার্থ : عافية সুস্থতা, বিপদ থেকে রক্ষা। مقابر এর বহুবচন। কবরস্থান। شفيع সুপারিশ কারী। معصفر রিঙ্গন।

# كتاب الزكوة

رُکنِ دوم از ارکان اسلام زکوۃ است۔ چوں بعضے قبائل عرب بعدو فات رسول الله صلے الله علیه وسلم خواستند که زکوۃ نه د ہندا بو بکرصدیق رضی الله عنه قصد جہاد بآنها فرمود ، و برآں اجماع منعقد شد ، منکر و جوب زکوۃ کا فرست و تارک آں فاسق۔

#### পঞ্চম অধ্যায় ঃ যাকাত

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ যাকাত ফর্য হওয়ার বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ যাকাত কি রুকন? যাকাত অস্বীকারকারী কি কাফির? যাকাত বর্জনকারী কি ফাসিক?

উত্তর ঃ ইসলামের রুকন সমূহের মধ্যে অন্যতম আরেকটি হল যাকাত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর ইন্তিকালের পর আরবের কতিপয় গোত্র যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানালে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। কাজেই সকল ইমাম এব্যাপারে এক্মত যে যাকাত অস্বীকারকারী কাফির এবং যাকাত বর্জনকারী ফাসিক।

مسکله ـ ز کو ة واجب ست برحرمسلم عاقل بالغ که ما لک نصاب باشد وفارغ باشد هسمه آل نصاب از حوائج اصلیه و دین و نامی باشد و بروئے سال تمام گذشته باشد ـ

প্রশ্ন ঃ কাদের উপর যাকাত ওয়াজিব হয়?

্উত্তর ঃ ১. স্বাধীন, ২. মুসলমান ৩. জ্ঞান সম্পন্ন, ৪. প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির উপর যাকাত ওয়াজিব। তবে শর্ত হল তাকে-

- (১) নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হতে হবে,
- (২) উক্ত মাল মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত হতে হবে.
- (৩) ঋণমুক্ত হতে হবে,
- (৪) মাল বর্ধনশীল হতে হবে,
- (৫) এ মালের উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হতে হবে।

مسئله - اگر بعد ملک نصاب پیش از تمام سال زکوق بیک سال یا زکوق چند سال پیشگی ادا کر دا داشود -

প্রশ্নঃ কোন ব্যক্তি যদি নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই যাকাত আদায় করে তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর । যদি নেসার পরিমাণ মালের মালিক হওয়ার পর এক বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই এক বছর বা কয়েক বছরের যাকাত দিয়ে ফেলে তাহলে তা আদায় হয়ে যাবে।

مسکله۔اگر مالک یک نصاب زکو ق چندنصاب داد بعدادائے زکو ق مٰدکو ق مالک چند نصاب شدتا ہم اداجائز باشد۔

প্রশ্ন ঃ যদি কেউ এক নেসাবের মালিক হয়ে কয়েক নেসাবের অগ্রিম যাকাত আদায় করে তাহলে এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ যদি এক নেসাবের মালিক কয়েক নেসাবের অগ্রিম যাকাত আদায় করে এবং উক্ত যাকাত আদায়ের পর কয়েক নেসাবের মালিকও হয়ে যায় তাহলে এই যাকাত আদায় করা সহীহ হবে।

مسئله ـ زکوة در مالِ صبى ومجنون واجب نشو دنز دا بی حنیفه ٌ ونز دائم مثلثه واجب شودوولی از طرف اوا دا کند ـ

প্রশ্ন ঃ নাবালেগ ছেলে-মেয়ে ও পাগল যদি নেসাব পরিমাণ মালের

মালিক হয় তাহলে এই মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে নাবালেগ ছেলে-মেয়ে ও পাগলের মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে বাকী তিন ইমামের মতে ওয়াজিব হবে। তাদের অভিভাবক তাদের পক্ষ থেকে আদায় করবে।

مسئله - در مال صار اليعنى ماليكه كم شده باشد يا در دريا افتاده يا كي غصب كرده باشد وبرآ ل شهود نه باشد يا در صحرا مدفون بود ومكانش فراموش شده باشد يا دين باشد بركيح ومديون منكر باشد وشهود برآ ل نباشند يا بادشاه يا مانندآ ل يعنى كي كفرياداو نزد ديگر ي ممكن نه باشد بمصادره گرفته باشند دري چنيل مال زكوة واجب نيست واگرايل مال بازبدست آيد بابرت ايام گذشته واجب نه شود ۱۰ گردين باشد برمقرا گرچمفلس باشد يا برآل دين شهود باشند يا در علم قاضى باشد يا درخانه مدفون باشد ومكان آل فراموش شده باشد دري چنيل مال زكوة واجب ست بابرت ايام گذشته ومكان آل فراموش شده باشد دري چنيل مال زكوة واجب ست بابرت ايام گذشته برد

প্রশ্ন ঃ কোন্ কোন্ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না? উত্তর ঃ (১) ال ال অর্থাৎ, হত সম্পদ।

- (২) যে মাল পানিতে ডুবে গেছে।
- (৩) ছিনতাইকৃত মাল যার উপর কোন সাক্ষী নেই।
- (8) যে মাল জঙ্গলে পুঁতে রাখা হয়েছিল কিন্তু স্থান ভুলে গেছে।
- (৫) কাউকে ঋণ দেয়া হয়েছিল কিন্তু ঐ ব্যক্তি ঋণ অস্বীকার করে এবং এর উপর কোন সাক্ষী নেই।
- (৬) বাদশাহ বা এ ধরণের কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি যার ব্যাপারে অন্য কারো কাছে মামলা দায়ের করে জোর পূর্বক মাল আদায় করা সম্ভব নয়। এ জাতীয় মালের উপর যাকাত ওয়াজিব নয় এবং পুনরায় হস্তগত হওয়ার পর বিগত দিনগুলোর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

বিঃ দ্রঃ যদি এরূপ লোকের নিকট ঋণ পাওনা থাকে, যে ঋণ স্বীকার করে, যদিও সে গরীব হোক না কেন, অথবা সে ঋণের ব্যাপারে সাক্ষী থাকে . অথবা বিচারকের তা জানা থাকে অথবা ঘরে সে সম্পদ প্রোথিত থাকে কিন্তুর স্থান ভূলে যায় তবে এ সকল অবস্থায় এসব সম্পদের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এমনকি অতীত সময়ের যাকাতও আসবে।

শব্দার্থ 🖋 ضمار এমন মাল যার উপর মালিকানা থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তা দারা উপকৃত হওয়া সম্ভব নয়। কর্মকি। কর্মকিন এর বহুবচন। অর্থ সাক্ষী।

دین । জার পূর্বক হরণ করা ا مقر । জার পূর্বক হরণ করা - مقر স্বীকারকারী ا مقر একমত ।

مسكه دين هرگاه وصول شود زكوة آن داده شود - دين قوى : وگر دين بدل تجارت المسهد باشد بعد قبض چهل درم زكوة د مد - دين وسط : داگر دين بدل مال باشد نه بابت تجارت مثل ضانِ مغصوب ، زكوة آن بعد قبض نصاب داده شود ، دين ضعيف : داگر دين بدل غير مال باشد چون مهر و بدل خلع و ما نندآن بعد قبض مال نصاب وگزشتن سال زكوة داده شود نز دامام اعظم و مز دصاحبين آنچه قبضه كند مطلقا زكوة آن د مدمگر ديت وارش جنايت و بدل كتابت اين را بعد قبض نصاب وگزشتن سال برآن زكوة د مدر د مد

প্রশ্ন ঃ ঋণ কত প্রকার ও কি কি? ঋণের হুকুম কি?

উত্তর : ঋণ তিন প্রকার। যথাঃ (১) দুর্বল ঋণ (২) মধ্যম ঋণ (৩) শক্তিশালী ঋণ।

তথা দুর্বল ঋণ ঐ ু কে বলে যা কোন কর্ম অথবা বিনিময় ব্যতীত মালিকানায় চলে আসে। যেমন মীরাসের মাল, ওসিয়তের মাল অথবা মোহরের অর্থ ইত্যাদি।

ত্র বা মধ্যম ঋণ ঐ ঋণকে বলে যা কোন মালের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়। তবে তা প্রচলিত ব্যবসায়ী মাল নয়। যেমন কেউ কারো পরিধানের বস্ত্র অথবা খেদমতের গোলাম নিয়ে গেল।

ু বা শক্তিশালী ঋণ ঐ ঋণকে বলে যা বানিজ্যের মালের বিনিময়ে ওয়াজিব হয়।

শক্তিশালী ঋণের দৃষ্টান্ত ঃ ঋণ যখনই আদায় হয় তখনই তার যাকাত আদায় করবে। আর যদি ঋণ ব্যবসা বাবদ হয় তাহলে চল্লিশ দিরহাম হস্তগত হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে।

মধ্যম ধরণের ঋণের দৃষ্টান্ত ঃ আর যদি ঋণ ব্যবসার বিনিময়ে না হয়ে মালের বিনিময়ে হয় যেমন, ছিনতাইকৃত মালের ক্ষতিপুরন পাওয়া গেল, তাহলে এক্ষেত্রে নিসাব পরিমাণ মাল হস্তগত হওয়ার পর যাকাত দিতে হবে।

দূর্বল ঝণের দৃষ্টান্ত ঃ আর যদি মাল ছাড়া অন্য কিছুর বিনিময়ে পাওয়া

যায় বিষমন ঃ মোহর বা খোলা ইত্যাদি, তাহলে ইমাম আ'জম (রহঃ) -এর
মতে নিসাব পরিমাণ মাল হস্তগত হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত হলে
থাকাত ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইনের মতে যে পরিমাণ মালই হাতে
আসুক, তার উপর এক বছর অতিবাহিত হোক বা না হোক এর যাকাত
আদায় করতে হবে। তবে দিয়ত (রক্তপণ), অঙ্গহানির জরিমানা ও মুকাতাব
গোলামের বিনিময় তথা চুক্তিনামা, বা প্রাপ্য মাল নেসাব পরিমাণ হাতে
আসার পর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

مسکله به برائے ادائے زکوۃ نیت وقت ادایا وقت جدا کردن زکوۃ از دیگر مال شرط

প্রিশ্র ঃ যাকাত আদায় বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কখন নিয়ত করা শর্ত?

উত্তর ঃ যাকাত আদায় সহীহ হওয়ার জন্য যাকাত আদায়ের সময় কিংবা অন্যান্য মাল হতে যাকাতের মাল আলাদা করার সময় যাকাত আদায় করার নিয়ত করা শর্ত।

শব্দার্থ : دیت রক্ত পণ, হত্যার বিনিময়। اَرش - দৈহিক ক্ষতির জরিমানা। جنایت - শারীরিক ক্ষতি। جنایت - মুক্ত হওয়ার জন্য মুনিবের সাথে গোলামের চুক্তিপন। خلع - মোহরানা কিংবা মালের বিনিময়ে স্বামী থেকে তালাক নেয়া।

مسئله اگر بدون نیت زکو ه تمام مال راصدقه کرد زکو ه ساقط شود واگر بعض مال را صدقه کرد نز دا بی پوسف می ساقط نه شود ونز دمچر مرقد رکه صدقه کرد زکو ه حسهٔ آن ساقط شد

প্রশ্নঃ যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত সমস্ত মাল সাদকা করে দিলে যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ যাকাতের নিয়ত করা ব্যতীত কেউ যদি সমস্ত মাল সাদকা করে দেয় তাহলে তার যাকাতের দায়িত্ব শেষ হয়ে যাবে। আর যদি মালের কিছু অংশ সাদকা করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে কোন অংশের যাকাত আদায় হবে না। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) এর মতে যতটুকু দান করবে ততটুকু থেকে যাকাত আদায় হয়ে যাবে।

مسئله به اگراولِ سال وآخرِ سال نصاب کامل بود و درمیان سال ناقص شو د زکوة تمام

سال داجب شود ونقصان میانه معتبر نیست \_

— -/০ সুস্পর্যার পরিমাণ মাল থাকে এবং
ক্রম্ম বছরের শুরুতে কিংবা শেষে যদি নেসাব পরিমাণ মাল থাকে এবং
ক্রম্ম বছরের মাঝে যদি ক্রমে সাম ভারত

উত্তরঃ বছরের শুরুতে এবং শেষে যদি নেসাব পূর্ণ থাকে এবং বছরের মাঝে কমে যায় তথাপি পূর্ণ বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। বছরের মাঝে সম্পদের ঘাটতি ধর্তব্য নয়।

مسكه \_ مال نامي كه درآل زكوة واجب شود ساقتم ست يكي نقد لعني زروسيم خواه مسكوك بوديا تبريازيوريا ظروف طلاء ونقره ،نصاب زربست مثقال ست كه هفت ونيم توله باشدونصاب سيم دوصد درم ست كه پنجاه وشش روپيه سكه د بلی وزن آل می شود، ومقدارز کوة واجب هر دوجنس چهلم حصهاست، واگرکم از نصاب زر باشد و چنین سيم نز دامام اعظم مر دورا باعتبار قيمت يك جنس كرده نصاب اعتبار كرده شود ومنفعت فقیر مرعی داشته شود نز د صاحبین ٌ باعتبار اجزاء نصاب کامل کرده می شود، پس اگر صد درم سیم وده مثقال زر باشد با تفاق زکوة واجب شود واگر صد درم سیم و پنج مثقال زرصد درم ست زكوة نز دامام اعظمُ واجب شود نهز دصاحبينٌ \_ .

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ বর্ধনশীল মাল যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় প্রিশ্নঃ মালে নামী (বর্ধনশীল মাল) যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় তা কত প্রকার ও কি কি? এর আহকাম কি?

উত্তরঃ যে সকল বর্ধনশীল মালে যাকাত ওয়াজিব হয় সেগুলো তিন প্রকার। যথাঃ

(১) নকুদ অর্থাৎ, স্বর্ণ ও রৌপ্য। চাই সেটা সরকারী সীল মোহরকৃত মুদ্রার আকারে হোক বা সীল মোহর বিহীন হোক। খাঁটি স্বর্ণ এবং রৌপ্য টুকরা আকারে হোক অথবা পাত্র আকারে, সর্বাবস্থায় নেসাব পরিমাণ মাল হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।

ম্বর্ণের নেসাব হচ্ছে বিশ মিসকাল অর্থাৎ, সাড়ে সাত তোলা, আর রৌপ্যের নেসাব হচ্ছে ২০০ দিরহাম যার ওজন দিল্লীর ছাপ্পানু টাকার পরিমাণ হয়। উভয় প্রকার মালে যাকাত ফর্য হওয়ার পরিমাণ হলে ৪০ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে।

যদি স্বর্ণ বা রৌপ্য উভয়টি নেসাব অপেক্ষা কম হয় তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে মূল্য অনুপাতে উভয়টিকে এক জিন্স তথা এক জাতীয় ধরে নেসাব হিসাব করতে হবে। মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে গরীব-দুঃখীর উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর সাহেবাইনের মতে পৃথক পৃথক ভাবে প্রতিটির নেসাব পূর্ণ হতে হবে। সূতরাং কারো নিকটে যদি ১০০ দিরহাম রৌপ্য এবং ১০ মিসকাল স্বর্ণ থাকে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি ১০০ দিরহাম রৌপ্য এবং ৫ মিসকাল স্বর্ণ থাকে আর ঐ ৫ মিসকাল স্বর্ণের মূল্য যদি ১০০ দিরহাম হয় তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। সাহেবাইনের মতে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

مسكله\_اگرزريا نقره مغثوش باشد هم زرونقر ه خالص دارداگر عشق درآ ل مغلوب باشد هم عروض دارد فتم دوم از مال نامی مال تجارت ست ـ باشد هم عروض دارد فتم دوم از مال نامی مال تجارت ست ـ विः দ্রঃ কোন স্বর্ন বা রৌপ্যে যদি ভেজাল থাকে এবং ভেজালের পরিমাণ যদি কম থাকে তাহলে তা খাঁটি বলেই গণ্য হবে। আর যদি ভেজালের পরিমাণ বেশী হয় তাহলে তা আসবাব পত্রে গণ্য হবে। অর্থাৎ, তা দ্বারা যদি ব্যবসা করে তাহলে যাকাত দিতে হবে। অন্যথায় দিতে হবে না। ত্রাজিব হয় তার দ্বিতীয় প্রকার হল ব্যবসার মাল।

শব্দার্থ : مسكوك সরকারী সীলমোহর মারা সোনা রপা। تبر সোনা রপার টুকরা যাতে সীল করা হয় না। كلك সোনা। نقره রপা। مثقال রপা। حووض রপা। مثقال সাড়ে চার মাশা পরিমাণ। مثقال খাদমিশ্রত। مثقال উপক্ত। তিপক্ত। مغشوش উপক্ত। তেজাল।

مسکله - ہر مال که به نیت تجارت خریده شود درآ س زکوة واجب می شوداگر کسے اور ا بخشیده باشدیا وصیت کرده باشدیاز ن را درمهر مالے بدست آمده باشدیا مردرا درخلخ یا درصلح از قصاص مال بدست آمده باشد، ووقت ما لک شدن نیت تجارت کر دنز دا بی پوسف درال زکوة واجب شود نه نز دمجمراً - প্রশ্ন ঃ ক্রয় করা ব্যতীত যদি কেউ কোন মালের মালিক হয় তাহলে ঐ মালের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে যে মাল ক্রয় করা হয় তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি দান সূত্রে অথবা অসিয়ত সূত্রে কিংবা মহিলা তার মোহরের বিনিময় অথবা পুরুষ খোলা এর বিনিময় বা হত্যা মিমাংসায় কোন মালের মালিক হয়, আর ঐ মালের মালিক হওয়ার সময় ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে ওয়াজিব হবে না।

مسکله ـ اگر در میراث مالے بدست آمدہ باشد اگر چه وقت مردن مورث نیت تجارت کرد مال تجارت نشود ـ

বিঃদ্রঃ কেউ যদি মীরাস সূত্রে কোন মালের মালিক হয় এবং মুরিস ব্যক্তি মৃত্যুর সময় যদিও ঐ মাল দ্বারা ব্যবসার নিয়ত করে তথাপিও তা ব্যবসার মালে পরিণত হবে না। ফলে সর্ব সম্মতিক্রমে সেই মালের যাকাত আদায় করতে হবে না।

مسکله۔اگرغلامے رابرائے تجارت خرید کر دپستر نیت استخد ام کر د مال تجارت نماند واگر برائے استخدام خرید کر دپستر نیت تجارت کر د مال تجارت نه شود تا که آں را نفروشد۔

প্রশ্ন ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গোলাম ক্রয় করে যদি খিদমতের নিয়ত করে অথবা খিদমতের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে ব্যবসার নিয়ত করে তাহলে এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ ব্যবসার উদ্দেশ্যে গোলাম ক্রয় করে যদি তা দ্বারা খিদমত করা হয় অথবা খিদমতের উদ্দেশ্যে ক্রয় করে যদি ব্যবসার নিয়ত করা হয় তাহলে তা বানিজ্যিক মালে পরিণত হবে না. যতক্ষণ পর্যন্ত তা বিক্রি না করবে।

প্রশ্ন ঃ بَا لَوْت র অর্থাৎ হীরা, মনিমুক্তা এন্তলোর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি?

উত্তর ঃ হীরা, মনি-মুক্তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।

مسئله به مال تجارت را برز ریاسیم در آنچه نفع فقرا باشد قیمت کرده شود پس اگر بمقد ار نصاب یکے از ہر دوجنس رسد چہلم حصهٔ آس در زکوۃ ادا کندقسم سوم از مال نامی سوائم اند یعنی شتران یا گاوان یا بز بان مخلوط نروماده که اکثر سال برچ بیدن در صحرا کفایت کنندو چنین غلهٔ اسپان \_ قفصیلِ نصابِ اجناسِ سوائم وقد رِ واجب آن طول دارده ودرین دیار این اموال بفتدر وجوب زکو ه نمی باشد لهذا مسائل زکو ه آن ندکور نه کرده شد و چنین احکامِ عشر، زمین عشری که درین دیار نیست ومسائل عاشر که بر طرق و شوارع باشد ندکورنه کرده شد \_

প্রশ্ন ঃ ব্যবসার মালের যাকাত হিসাব করার নিয়ম কি?

উত্তর ঃ ব্যবসার মালে যাকাত হিসাব করার নিয়ম হল যে, স্বর্ণ রৌপ্যের যেটির সাথে মিলিয়ে মূল্য হিসাব করলে গরীবদের উপকার হবে তার সাথে মিলিয়ে যাকাত হিসাব করবে। সূতরাং উভয়টির যে কোন একটির নেসাবে পরিণ্ত হলে চল্লিশ ভাগ্রের এক ভাগ যাকাত আদায় করতে হবে।

বর্ধনশীল মাল যার উপর যাকাত ওয়াজিব হয় এর তৃতীয় প্রকার হল বিশ্ব অর্থাৎ, উট, গরু, বকরী নর-মাদি উভয়টি মিলে, যেগুলো বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে বিচরণ করে চলে, তদ্রুপ ঘোড়া, এসবের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর মাঠে বিচরণকারী পশুর নেসাবের বিস্তারিত ব্যাখ্যা এবং যে সকল জানোয়ারের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় এগুলোর ব্যাখ্যা অনেক দীর্ঘ। যেহেতু আমাদের দেশে যাকাত ওয়াজিব হয় এ পরিমাণ পশুর সংখ্যা পাওয়া যায় না। সেহেতু সেসবের যাকাতের মাসআলা মালাবুদ্দা কিতাবে লেখা হল না। তদ্রুপ আমাদের দেশে উশরী জমি না থাকার কারণে এর বিধি-বিধান ও উশর আদায়কারীর বিধি-বিধান যা সাধারণত সড়ক ও রাজপথের উপর ভিত্তি করে হয়ে থাকে তাও উল্লেখ করা হল না।

مسکله ۔ اگرمسلمان یا ذمی کان از زر یا نقر ه یا آئن یامس یا ما نندآں درصحرایافت پنجم حصهٔ از ال گرفته شود و چهار حصه یا بنده راست اگر زمین مملوک کے نیست واگر مملوک ست چهار حصه ما لک راست ۔ واگر درخانه کنود یافت نز دامام اعظم دراں به خمس واجب نیست ونز دصاحبین واجب ست اگر در زمینِ زراعتی خود یافت دراں دو

প্রশ্নঃ যদি কোন মুসলমান অথবা জিম্মি ব্যক্তি স্বর্ণ, রৌপ্য বা লোহা,

তামা ইত্যাদির খনি এমন কোন জমিনে পায় যা কারো মালিকানায় নয় তাহলৈ এর হুকুম কি?

উত্তর ঃ কোন মুসলমান অথবা জিন্মি ব্যক্তি যদি স্বর্গ-রৌপ্য, লোহা-তামার খনি এমন কোন জমিনে পায় যা কারো মালিকানায় নয়, তাহলে এর হুকুম হল, ঐ খনির প্রাপ্ত মাল হতে সরকার পাবে এক ভাগ এবং প্রাপক বা আবিষ্কারক পাবে অবশিষ্ট চার ভাগ। আর যদি উক্ত জমিন কারো মালিকানায় থাকে তাহলে মালিক পাবে চার ভাগ এবং সরকার পাবে এক ভাগ। আর উক্ত খনি যদি নিজ ঘরে পাওয়া যায় তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে সাহেবাইনের মতে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে, আর নিজ ফসলি জমিনে উক্ত খনি পাওয়া গেলে এব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর দুটি অভিমত আছে।

এক পঞ্চমাংশ আবিদ্ধারক পাবে, অবশিষ্ট অংশ জমিনের মালিক পাবে।
 এক পঞ্চমাংশ সরকার পাবে, অবশিষ্ট অংশ জমিনের মালিক পাবে।

مسکله - کسے شنج یافت اگر دراں علامت اسلام ست مثل سکه اہل اسلام آل راحکم لقط ست مالکش را تلاش کردہ باید رسانید واگر درآل علامت کفر باشدخس گرفته شود وما قی ما بندہ راست -

বিঃ দ্রঃ কেউ যদি প্রোথিত মাল পায় এবং এর মধ্যে ইসলামের সীল মোহর থাকে তাহলে তা হারানো মালে গণ্য হবে এবং এর মালিককে খোঁজ করে তা পৌছে দিতে হবে। আর যদি উক্ত মালে কুফরের সীল মোহর থাকে তাহলে তার এক পঞ্চমাংশ সরকার পাবে। অপর চার ভাগ পাবে প্রাপক বা আবিষ্কারক।

শব্দার্থ : استخدام - খুনের বদলে খুন। استخدام - খিদমত তলব করা বা নেয়া। جهلم - চল্লিশ ভাগের এক ভাগ। سائمة - سوائم - এর বহুবচন। অর্থ বছরের অধিকাংশ সময় মাঠে-ময়দানে চরে আহারকারী পশু। - شوارع - এর বহুবচন। অর্থ রাজপথ, বড় পথ। خمي - যে অমুসলিম কোন ইসলামী দেশের নাগরিক হয়ে বসবাস করে। آهن - লোহা। مس - তামা। - কিন পঞ্চমাংশ। - خمس ক্রিবর্তে ব্রু করিমানা করাকে দিয়ত বলে। - শুলা।

مسئلہ مصرف زکوۃ افقیرست کہ مالک کم از نصاب باشد ۲۔ومسکینے کہ مالک چچنہ باشد ۳۔ومکا تبست برائے ادامے مال کتابت ۴۔ومدیون ست کہ مالک نصاب ست کیکن نصاب او فاضل از دین نیست ۵\_ و غازی که اسباب غز وه ندوار د از اسپ و براق ۲ \_ و کسے که مال دار د دروطن واو درسفرست بعید از وطن مال همراه نه دار د \_ وازیں اصناف یک صنف را بدیدیا همه شاں را ،

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ মাসরাফে যাকাতের বিবরণ

প্রিশ্নঃ কোন্ কোন্ লোক معرف زکوة বা যাকাতের ব্যায় খাত হিসেবে বিবেচিত হবে?

উত্তর ঃ ক্র্রেটিত হবে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ-

- (১) ফকীর অর্থাৎ, যার নিকট নেসাব পরিমাণ মাল নেই,
- (২) মিসকীন অর্থাৎ, যার নিকট দৈনন্দিন চলার মত কোন মাল নেই,
- (৩) গোলামে মুকাতাব, তথা চুক্তিবদ্ধ গোলাম- যে মালিককে চুক্তি অনুযায়ী টাকা দিতে পারলে মুক্তি পাবে,
- (৪) এমুন বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি অর্থাৎ, এমন ব্যক্তি যার নিকট নেসাব পরিমাণ মাল আছে, কিন্তু উক্ত মাল ঋণের সমান। যা আদায় করলে তার কিছুই থাকবে না।
- (৫) মূজাহিদ যার নিকট পরিবহনের জন্য ঘোড়া ইত্যাদি বাহন নেই।
- (৬) ঐ ধনী ব্যক্তি যার নিজ বাড়ীতে প্রচুর ধন-সম্পদ রয়েছে, কিন্তু সে বাড়ী থেকে বহু দূরে সফরে রয়েছে এবং তার নিকট চলার মত কোন সম্পদ নেই।

উপরোল্লেখিত যে কোন একজনকে বা সকলকে যাকাতের মাল সেয়া যাবে।

لیکن زکوة د مهنده مالِ زکوة ۱\_ باصول وفروع ۲\_وزوج خود یا ۳\_زوجه خود ۷\_و بندهٔ خودومکا تب خودومد بروام ولدخو درانه د مد\_۵\_وغلا مے را که بعض اوازاد باشد ہم ند مد، ۲\_وکا فررا ند مد، ۷\_و بنی ہاشم وموالی آنهاں را ند مد، مگر صدقه نفل ۸\_ودر بنائے مسجد ۹\_وکفن میت ۱۰وادائے قرض میت خرچ مکند اا\_وبندهٔ غنی ۱۲\_وپسر صغیرغنی رانه د مد\_

প্রিন্ন ঃ কোন্ কোন্ লোককে যাকাত দেয়া যাবে না?
উত্তর ঃ (১) যাকাত দাতার উসূল ফুরু (মুল-শাখা) অর্থাৎ, পিতা-মাতা,
দাদা-দাদী, সন্তান ও সন্তানদের সন্তানদেরকে যাকাত দেয়া যাবে না।

(২) নিজ স্বামীকে যাকাত দেয়া যাবে না।

- (৩) নিজ স্ত্রীকে দেয়া যাবে না।
- (৪) على صفاع অর্থাৎ নিজ গোলাম غلام مكاتب অর্থাৎ, অর্থের বিনিময়ে চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও خلام مدير অর্থাৎ, মনিবের মৃত্যুর পর আযাদ্ধকৃত দাস ও উন্মে ওয়ালাদকে দেয়া যাবে না।
  - (৫) যে গোলামের কিছু অংশ আযাদ হয়ে গেছে তাকে যাকাত দেয়া যাবে না।
  - (৬) কাফিরদেরকে দেয়া যাবে ना।
  - (৭) বনী হাশেম এবং এদের গোলামদেরকে দেয়া যাবে না। তবে দান করা যাবে।
  - (৮) মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যায় করা যাবে না।
  - (৯) মৃত ব্যক্তির কাফনের জন্য দেয়া যাবে না।
  - (১০) মাইয়্যিতের ঋণ পরিশোধে দেয়া যাবে না।
  - (১১) धनी গোলামকে দেয়া যাবে না।
  - (১২) नावालिश धनी ছেलেকে দেয়া যাবে ना।

مسئله ـ اگرمصرف زکوة گمان کرده زکوة داد پستر ظاهر شد که غنی بودیا باشمی یا کافریا پدر یا پسر زکوة د هنده نز دامام اعظم ً اعادهُ آل لازم نیست، ونز دا بی پوسف ً اعاده لازم ست واگر ظاهر شد که بنده یا مکاتب او بوداعا ده لا زم ست \_

প্রশ্ন ঃ কাউকে যদি যাকাতের ব্যায় খাত মনে করে যাকাত দেয়ার পর জানতে পারে যে, যাকাত গ্রহীতা ধনী, হাশেমী বংশের কিংবা কাফির অথবা যাকাত প্রদানকারীর পিতা বা ছেলে ছিল, তাহলে উক্ত যাকাত আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি মাসরাফে যাকাত মনে করে কাউকে যাকাত দিয়ে থাকে, অতঃপর প্রকাশ পায় যে, উক্ত যাকাত গ্রহীতা ব্যক্তি ধনী, হাশেমী বংশের বা কাফির অথবা যাকাত প্রদানকারীর পিতা বা ছেলে ছিল, তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে উক্ত যাকাত আদায় সহীহ হয়ে যাবে। তবে ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে উক্ত যাকাত পুনরায় আদায় করতে হবে। আর যদি প্রকাশ পায় যে, যাকাত গ্রহীতা তার নিজের গোলাম বা চুক্তিবদ্ধ গোলাম ছিল তাহলে পুনরায় যাকাত দিতে হবে।

مسکلہ مستحب آنست کہ یک فقیررا آں قدر دہددراں روزمختاج سوال نباشد۔ مسکلہ ۔مقدارنصاب یاا کثر بیک فقیر غیر مدیون دادن یاازشہرے بہشہرے دیگر مال প্রিশ্ন ঃ ফকীরকে কি পরিমাণ যাকাত দিবে? অন্য শহরের লোককে যাকাত দেয়ার হুকুম কি, অন্যের নিকট চাওয়ার হুকুম কি?

উত্তরঃ (১) একজন ফকীরকে এ পরিমাণ যাকাত দেয়া উচিত যাতে কমপক্ষে একদিন চলার মতো ব্যবস্থা হয়ে যায়।

(২) নেসাব পরিমাণ অথবা নেসাবের বেশী যাকাত এমন ব্যক্তিকে দান করা যার কোন ঋণ নেই, অথবা এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাতের মাল প্রেরণ করা মাকরহ; কিন্তু যদি নিকটাত্মীয় অথবা দরিদ্রতম লোক তথা অধিক মুখাপেক্ষী অন্য শহরে থাকে তখন অন্য শহরে যাকাত প্রেরণ করা মাকরহ নয়, আর যার নিকট এক দিন চলার মত খোরাক থাকে তার জন্য অনেরে নিকট না চাওয়া উলম।

-فاضل ا अरर्थत विनिभार भुक्ति जना हुक्तिवम्न लानाभ - مكاتب -فروع । اصول वरশের মূল ব্যক্তিগণ, যেমন বাপ, দাদা, মা। -فروع বংশের শাখা লোকজন। যেমন পুত্র-কন্যা ইত্যাদি। مولى -موللي -এর বহুবচন। অর্থ আযাদ কৃত গোলাম। هاشمي -হাশেম বংশীয় লোক। -محتاج تر । श्वतं कता -فرستادن । व्यतं कता -فرستادن । व्यतं कता -مديون

مسّله مصدقهٔ فطرواجب است بر هرحمسلم که ما لک نصاب باشد، وآل نصاب فاضل باشداز دیون وحوائج اصلیه ونامی بودن نصاب شرط نیست، وبر ما لک این چنین نصاب گرفتن صدقه حرام ست،

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ সাদকায়ে ফিতরের বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি? উত্তর ঃ সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার শর্ত চারটি। যথা- (১) মুসলমান হওয়া।

- (২) স্বাধীন হওয়া।
- (৩) নেসাবের মালিক হওয়া।
- (8) উক্ত নেসাব وانح اصلي অর্থাৎ, ঋণ এবং মৌলিক প্রয়োজন থেকে 70-

কিন্তু উক্ত নেসাব বর্ধনশীল হওয়া সাদকায়ে ফিতরের ক্ষেত্রে শর্ত নয়।
মোটকথা, এ পরিমাণ নেসাবের সাহিত্য অতিরিক্ত হওয়া। তাহলে ঐ ব্যক্তির উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে.

মোটকথা, এ পরিমাণ নেসাবের মালিকের জন্য সাদকায়ে ফিতর গ্রহণ করা হারাম।

صدقهُ فطرازنفس خود د مد وفرزندانِ صغيرخود اگر ما لکِ نصاب نه باشند، واگر باشنداز مال آنها داده شود ـ واز بندگانِ خدمتی خود بد مدنه از بندگانِ تجارتی اگر چه بنده مدبرياام ولدباشد\_

⁄ প্রশ্নঃ কার কার পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর দেয়া ওয়াজিব?

উত্তর ঃ নিজের পক্ষ হতে এবং নাবালেগের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করতে হবে. যদি এ নাবালেগ নেসাবের মালিক না হয়। আর যদি নেসাবের মালিক হয় তাহলে তার মাল হতে আদায় করবে। নিজ খেদমতের জন্য রাখা গোলামের পক্ষ হতে সাদকায়ে ফিতর আদায় করবে। তবে ব্যবসায়ী গোলামের পক্ষ থেকে আদায় করবে না, যদিও উক্ত গোলাম মুদাব্বার বা উন্মে ওয়ালাদ হয়ে থাকুক না কেন।

نه از زوجه بخود وفرزندانِ بالغِ خودوم کاتبِ خود ونه از بندهٔ گریخته ،مگر بعد باز آمدان

বিঃ দ্রঃ স্ত্রীর সাদকায়ে ফিতর স্বামীর উপর দেয়া ওয়াজিব নয়। বালেগ সন্তানের ফিতরাও পিতা দিবে না এবং অর্থের বিনিময়ে মুক্তির জন্য চুক্তিবদ্ধ গোলাম ও পলাতক গোলামের ফিতরা মালিক দিবে না। তবে ফিরে আসার পর আদায় করবে।

واگریک بنده یا چند بنده در چندکس مشترک باشندنز دامام اعظم صدقه فطرآن بنده برکسے واجب نشود۔

প্রশ্ন ঃ এক গোলাম অথবা একাধিক গোলাম যদি একাধিক মালিকানায় থাকে তাহলে গোলামের ফিতরা দিতে হবে কি?

উত্তর : এক গোলাম অথবা একাধিক গোলাম যদি একাধিক মালিকানায় থাকে তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে তার ফিতরা দিতে হবে না।

مسکلہ ۔صدقہ ُ فطرواجب می شود بہ طلوع فجر روزعید پس کے کہ پیش از صبح عید بمردیا بعد شبح زائيده شدويااسلام آور دصدقهُ آل واجب نه شود ـ প্রশ্ন ঃ সাদকায়ে ফিতর কখন ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ ঈদের দিন সুবহে সাদিক উদিত হওয়ার সাথে সাথে সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়। সুতরাং সুবহে সাদিকের পূর্বে কোন ব্যক্তি মারা গেলে অথবা সুবহে সাদিকের পর জন্মগ্রহণ করলে বা ইসলাম গ্রহণ করলে এদের উপর সাদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে না।

و پیش از عید ہم ادائے صدقہ ُ فطر جا ئزست کیکن مسنون آنست کہ پیش از خروج بہ صلی ادا کندا گررو زِعید صدقہ نخطرادانہ کرد ہرگاہ خواہد قضا کند۔

প্রশ্ন ঃ সাদকায়ে ফিতর কখন আদায় করা সুন্নত?

উত্তর ঃ ঈদের দিন ঈদগাহে রওয়ানা করার পূর্বে সাদকায়ে ফিতর আদায় করা সুনুত। তবে ঈদের কয়েক দিন পূর্বে আদায় করতে চাইলে তা জায়েয আছে। কোন কারনে যদি ঈদের দিন আদায় করা সম্ভব না হয় তাহলে পরে আদায় করতে পারবে।

উত্তর ঃ সাদকায়ে ফিতরের পরিমাণ হল অর্ধ সা' অর্থাৎ, গম, আটা, ছাতু হলে এক সের সাড়ে বার ছটাক। আর খেজুর অথবা যব দ্বারা দিলে এক সা' অর্থাৎ, ৮০ তোলা সের হিসেবে সাড়ে তিন সের দিতে হবে। তবে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে কিসমিস গমের তুল্য, আর সাহেবাইনের নিকট যব তুল্য।

صاع ظرفے باشد کہ دراں ہشتِ رطل از عدس یا ماش یا ما نندآں گنجد ونز دا بی یوسف ؓ بنج رطل یا وثلث رطل ۔ ورطل بست استار باشد ہراستار چہارو نیم مثقال پس وزن کیک رطل برابری وشش رو پییسکه ٔ دہلی است، دادن قیمت عوضِ صدقه ُ فطر حائز ست۔

প্রশ্নঃ সা' এর পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর ঃ সা' এমন এক পাত্রকে বলে যার মধ্যে আট রতল মণ্ডরের ডাল বা । মাসকলাই অথবা এ জাতীয় বস্তুর সঙ্কুলান হয়। ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে সা' বলা হয় এমন পাত্রকে যার মধ্যে সোয়া পাঁচ রতল বস্তুর সক্ষুলান হয় (২৩৪ তোলা)। আর বিশ আস্তারে এক রতল হয় এবং সাড়ে চার মিসকালে এক আস্তার হয়। সুতরাং এক রতলের ওজন হল দিল্লীর হিসেবে তৎকালীন ছত্রিশ টাকার বরাবর। তাই বস্তুর পরিবর্তে মূল্য দ্বারা সাদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয আছে।

শব্দার্থ : بندگاں - এর বহুবচন। অর্থ দাস। بنده – بندگاں - य গোলাম তার মুনিবের মৃত্যুর পর মুক্ত হয়ে যায়। ام ولد - य বাদীর গর্ভে মুনিবের সন্তান জন্মলাভ করেছে। بنده گریخته পলাতক গোলাম। بنده گریخته নারা গিয়েছে। بنده شد ভূমিষ্ট হয়েছে। آرد। আটা - سویق । আটা - آرد। ভূমিষ্ট হয়েছে। ماش - আটা - سویق নাত্রর ডাল। سویق - মাত্রের ডাল। گنجد الما সন্তান। ماش নাত্রের ডাল। مثقال الما ক্ষমতা রাখে। ধরে বা ধারণ ক্ষমতা রাখে।

فصل \_ ویگر صدقهٔ نافله است، صدقه نافله بوالدین واقربین ویتای و مساکین و دیون و فقات و حقوق واجبه باشد بدید و در معصیت خرج نکند، پنیمبر صلی الله علیه و ساله فتح خیبر نفقه یک ساله پیشگی به از واج مطهرات داد، و دیگر برائ نفس خود آج ذخیره نمی کردند برچه میسری شد در راه خدامی دادند و فرمودند انفق یا بلال و لا تحش من دی العرش افرش اندیشهٔ فقر مدار، و مال را بیبوده خرج نه کند که میز ر راحق تعالی برا در شیطان گفته .

## পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ নফল সদ্কার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ নফল সাদকা কোন কোন লোককে দেয়া যাবে? উত্তর ঃ নফল সাদকা, পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, পড়শী, ভিক্ষককে দেয়া যাবে।

তবে মৌলিক প্রয়োজন, ঋণ, হুকুকে ওয়াজিবাহ অর্থাৎ, বিশেষ বিশেষ হক আদায়ের পর সম্ভব হলে নফল সাদকা করা উত্তম। উক্ত সাদকা শুনাহের কাজে দান করা যাবে না। কেননা, রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার বিজয়ের পর তার পুত-পবিত্র স্ত্রীগণকে এক বৎসরের প্রয়োজনীয় খোরাক অগ্রিম দিয়েছিলেন এবং তার নিজের জন্য কোন সম্পদই জমা করে রাখেননি। যখন যে পরিমাণ অর্থ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর নিকট আসত সব মালই আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে দিতেন। তিনি বলতেন, হে বেলাল! আল্লাহর রাস্তায় মাল খরচ কর

এবং আরশের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে হাসের আশংকা করো না। তবে অহতেক কাজে মাল খরচ করা যাবে না। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ্অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

## خرچ بیهوده آنست که در آن ثواب نه باشد دمنفعت در دنیا ـ

প্রশ্ন ঃ কোন খরচকে বেহুদা অর্থাৎ, অহেতুক খরচ বলে? উত্তর ঃ অহেতুক খরচ বলা হয়, যে খরচের দ্বারা দুনিয়ার লাভ তো নাই বরং প্রকালেও সওয়াব নেই।

# وحظنفس زياده ازحق نفس معتبرنيست \_

বিঃ দ্রঃ নফ্সের হক আদায় না করে নফসকে খুশি করার ব্যাপারকে প্রাধান্য দেয়া গ্রহণযোগ্য নয়।

مسئله ـ اول صدقهٔ نافله به بنی باشم بد مد که زکوهٔ برآنها حرام ست و به تواضع واحترام نظر به برقرابتِ رسول الله صلی الله علیه وسلم بگزارند \_

প্রশ্ন : নফল সাদকা কাদেরকে দেয়া বেশী উত্তম?

উত্তর ঃ নফল সাদকা হাশেমী গোত্রের লোকদেরকে দেয়া অতি উত্তম। কেননা তাদের উপর যাকাতকে হারাম করে দেয়া হয়েছে। তাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আত্মীয়দের প্রতি সু-দৃষ্টি কল্পে বিনয়ের সাথে নফল সাদকা পেশ করতে হবে।

مسكه وصدقه نافلهذمي رادادن جائزست ندحر بي را

িবিঃ দ্রঃ জিম্মিদেরকে নফল সাদকা দেয়া যাবে কিন্তু কখনও হরবী অর্থাৎ, শক্র কবলিত অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফিরদেরকে দেয়া যাবে না।

مسكه ـ ضيافتِ مهمال تاسه روزسنتِ مؤكده است وبعداز المستحب \_

ৰ্পিঃ দ্রঃ কারো বাড়ীতে কোন মেহমান আসলে উক্ত মেহমানকে উর্ধের তিন দিন পর্যন্ত মেহমানদারী করা সুনুত। এর অধিক দিন থাকলে মেহমানদারী করা মুস্তাহাব।

শব্দার্থ : والدين -পিতা-মাতা। قربين - আত্মীয়-স্বজন। والدين -প্রবৃত্তির স্বাদ। خط نفس - বিনয়। আত্মীয়তা। حقواضع - হাশেম বংশীয় লোক। بنى هاشم - ত্রিংশার - ত্রিয়-স্বজন। حقوق واحبه - বিশেষ বিশেষ হক। - ত্রিংশার দেশের অমুসলিমগণ যারা সরকারকে টেক্স দেয় তথা সরকারী আইন মেনে চলে।

# كتاب الصوم

کے از ارکانِ اسلام روز ہ ماہِ مبارکِ رمضان ست، فرض ست قطعی ہر ہر مسلم ملکّف منکر آں کا فر بود، و تارکِ بے عذر فاسق، در صحیحین ست کہ ابو ہر برہ از رسولِ کریم صلے اللہ علیہ وسلم روایت کردہ کہ ہر عملِ حسنہ ابن آ دم زیادہ دادہ می شود و تو اب آں دہ چند تلفت صد چند، حق تعالی فرمود مگر صوم بدرستیکہ روزہ برائے من است ومن خود جزائے روزہ مستم (الحدیث)

## ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ রোযা

## প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ রোযা ফর্য হওয়ার বিবরণ

প্রশ্ন ঃ রোযা কি ফরয? কার উপর? এ ফরযকে অস্বীকার করলে বা ভঙ্গ করলে কি হবে?

উত্তরঃ ইসলামের রুকন সমূহ হতে একটি রুকন হল পবিত্র রমযান মাসের রোযা। আর উক্ত রোযা প্রত্যেক আকেল, বালেগ, মুসলমানদের জন্য ফরযে আইন এবং রোযার ফরিয়াতকে অস্বীকারকারী কাফির। বিনা ওযরে রোযা ভঙ্গকারী ফাসিক। বুখারী ও মুসলিম শরীফে আছে, হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, বনী আদমের সকল আমলের সওয়াব ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তবে রোযা এর ব্যতিক্রম। নিশ্চয় রোযা আমার জন্য, আর আমি নিজেই রোযার প্রতিদান হব। (আল-হাদীস)

مسکله یشرط ادائے روز ہنیت ست وطہارت از حیض ونفاس ۔

প্রশ্নঃ রোযা আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত কি কি? উত্তরঃ রোযা আদায় করা সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হল, যথা-

- (১) নিয়ত করা।
- (২) হায়েয নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া।

مسکله ـ روزه برشش فتم ست ، یکےروز هٔ رمضان دوم روزهٔ قضاسوم روزهٔ نذر معین چهارم روزهٔ نذرغیر معین ، پنجم روزهٔ کفارت ، ششم روزهٔ نفل ،

প্রশ্ন ঃ রোযা মোট কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর ঃ রোযা মোট ছয় প্রকার। যথা-

- (১) রম্যানের রোযা।
- ন্দ্র (২) ক্বাযা রোযা।
  - (৩) নির্দিষ্ট মানুতের রোযা।
  - (৪) অনির্দিষ্ট মানুতের রোযা।
  - (৫) কাফ্ফারার রোযা।
  - (७) नक्न त्राया।

نزدامام اعظم روزه رمضان اله به مطلق نیت ۲ فرض وقت ۳ و دنیت نقل ادا شود، واگر نیت قضایا کفارت کرداگر شخی مست فرض وقت ادا شود لاغیر واگر مریض یا مسافرست آنچ نیت کرداز قضایا کفارت ادا شود ونز دصاحبین تا ہم فرض وقت ادا شود و رزد ما لک و شافع واحمد برائے روزه رمضان ہم تعیین نیت فرض وقت ضرورست -

প্রশ্ন ঃ রোযার নিয়ত কি ভাবে করতে হবে? উত্তর ঃ রমযানের রোযা আদায় করার জন্য

- (১) সাধারণ নিয়ত,
- (২) রমযানের নিয়ত,
- (৩) নফল নিয়ত।

এ তিন ধরনের যে কোন এক প্রকারের নিয়ত করলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে রমযানের রোযাই আদায় হবে। এমন কি রমযানে কোন সুস্থ মুকীম ক্বাযা বা কাফ্ফারার নিয়তও যদি করে তথাপিও রমযানের রোযাই আদায় হবে। অন্য কোন রোযা আদায় হবে না। আর যদি ঐ ব্যক্তি মুসাফির বা রোগি হয় তাহলে সে ক্বাযা কাফ্ফারার যে নিয়ত করবে তাই আদায় হবে। আর সাহেবাইনের মতে রমযানে যে কোন নিয়তই করুক না কেন শুধু রমযানের রোযাই আদায় হবে। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ), মালেক (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে রমযানের রোযার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ত করতে হবে।

ونذرمعین نز دامام اعظمٌ چنانچه به نیت نذ را داشود، نهم به مطلق نیت ا داشود، و نهم به نیت نفل، واگر نیت ِ واجبِ آخر کر ده واجبِ آخر ا داشود، ونز دا کثر ائمه نذر معین بدونِ تعیین نیت نذ را دانه شود وففل به نبیت مطلق ادا شود بالا تفاق چنانچه به نبیت نفل به ونذ رِ غیرمعین وقضا و کفارت را با تفاق تعیین نبیت شرطست به

প্রশ্ন ঃ নজরে মুআইয়্যান অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মান্নতের রোযা আদায়ের জন্য নিয়ত কিভাবে করতে হবে?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে নির্দিষ্ট মানুতের রোযা আদায়ের জন্য শুধুমাত্র মানুতের রোযা অথবা নফল রোযা অথবা নিছক নিয়ত করলে নির্দিষ্ট মানুতের রোযাই আদায় হবে। আর যদি অন্য ওয়াজিবের নিয়ত করে তাহলে অন্য ওয়াজিবই আদায় হবে। আর অধিকাংশ ইমামের মতে নির্দিষ্ট মানুতের রোযার জন্য নির্দিষ্ট নিয়ত করা আবশ্যক। তবে নফল রোযার জন্য সাধারণ নিয়তই সকল ইমামের নিকট যথেষ্ট হবে। আর অনির্দিষ্ট মানুতের রোযা, ক্বাযা ও কাফ্ফারা রোযার জন্য সর্বসম্মতিক্রমে নির্দিষ্ট নিয়ত করা আবশ্যক।

مسئله وقتِ نیت روزه ازغروبِ آفتاب ست تاطلوع صبح و بعد طلوع صبح نیت روانباشد گرروزهٔ نفل تا پیش از زوال نز دشافعی واحراً و ونز د ما لک بعد طلوع صبح نیت نفل ہم درست نیست، ونز دامام اعظم نیت روزهٔ رمضان ونذ رمعین نفل تا پیش از زوال صبح ست، ونیت قضاو کفارت ونذ رغیر معین بعد طلوع صبح با تفاق جائز نیست، ونز دامام ونز دائمه ثلثه هری روزهٔ رمضان را هرشب نیت علیحده علیحده شرط ست، ونز دامام مالک برائے تمام رمضان شب اول یک نیت کافی است ۔

প্রশ্ন ঃ রোযার নিয়ত করার সময় কখন হয়?

উত্তর ঃ ফরয রোযার নিয়ত করার সময় হল, সূর্য অন্ত যাওয়ার পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত। এর মধ্যবর্তী সময়ে নিয়ত করতে হবে। আর ইমাম শাফিঈ ও আহমদ (র.) -এর মতে সুবহে সাদিকের পর থেকে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা জায়েয নেই। কিন্তু নফল রোযা এর ব্যতিক্রম।

ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে সুবহে সাদিকের পর নফল রোযারও নিয়ত করা জায়েয নেই। ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে রমযানের রোযা নির্দিষ্ট মানুতের রোযা এবং নফল রোযার জন্য সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করা জায়েয় আছে। আর সুবহে সাদিকের পর ক্বাযা, কাফ্ফারা, অনির্দিষ্ট মানুতের রোযার নিয়ত করা সর্ব সম্মতিক্রমে নাজায়িয়। আর ইমাম আজম (রহঃ), ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মত হল রম্যানের প্রতিটি রোযার জন্য আলাদা আলাদা নিয়ত করতে হবে। তবে ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে পূর্ণ রম্যানের জন্য প্রথম রাত্রের নিয়তই যথেষ্ট।

اگراول شبِ ماه نیت روزه کرد ودرمیانِ رمضان مجنون شد و چندروزه در جنون گذشت ومفطر ات صوم از و به وقوع نیامدنزد ما لک روز بائ او صحیح شد، ونز دائمه ثلثه ایام جنون را روزه قضا کند برائ فوت نیت، واگر جنون تمام ماهِ رمضان را درگرفت روزه ساقط شود قضا و اجب نه گردد، واگر یک ساعت از رمضان مجنون را افاقت شدایام گذشته را قضا کنداگر چه در حالتِ بلوغ مجنون بود یا بعد از ال مجنون شد۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি রমযানের প্রথম রাত্রে পূর্ণ রমযানের নিয়ত করার পর কিছুদিন পাগল অবস্থায় থাকে তাহলে এর রোযার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কেউ যদি রমযানের প্রথম রাত্রে ত্রিশ দিন রোযা রাখার নিয়ত করার পর কিছু দিন পাগল অবস্থায় থাকে এবং তার নিকট রোযা ভঙ্গের কোন কারণ না পাওয়া যায়, তাহলে ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে রোযা সহীহ হয়ে যাবে। অন্য তিন ইমামের মতে তার রোযা সহীহ হবে না। কেননা, তার থেকে নিয়ত ছুটে গেছে। তাই হুশ হওয়ার পর রোযার কাযা করতে হবে। আর যদি আল্লাহ না করুন পূর্ণ রমযানই জ্ঞান শুন্য হয়ে থাকে তাহলে তার দায়িত্ব থেকে রোযার হুকুম রহিত হয়ে যাবে। ক্বাযা করতে হবে না। তবে এর মধ্যে যদি কোন এক সময়ও জ্ঞান ফিরে আসে তাহলে বিগত দিনগুলোর রোযা ক্বাযা করতে হবে, যদিও সে বালেগ হওয়ার সময় অথবা বালেগ হওয়ার পর পাগল হয়ে থাকে।

শব্দার্থ : قطعي فرض - অকাট্য ও সুনিশ্চিত ফরয, যা ফরয হবার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই - مكلف - শরীয়তের আহকাম পালন করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত - حسحيحين - বুখারী ও মুসলিম শরীফ - حده جند - দশগুণ । - নিঃসন্দেহে - جنون - পাগলামী - بدرستيكه কার্যাবলী - بدرستيكه কার্যাবলী - ভান ফিরে পাওয়া । مسکله- بدیدنِ ماهِ رمضان یا به تمام شدن می روزِ شعبان روزه واجب شود و برائے شہادت ماه رمضان اگر آسان ابر یا مانند آس وارد یک مرد یا یک زنِ عادل کافی است حرباشد یارقیق و برائے شہادت شوال دریں چنیں حال دومر دِ تُحِرِّ عادل کا یک مرد ودو زنِ احرارِ عدول بالفظ شہادت شرط ست واگر مطلع صاف باشد ورمضان وشوال جماعتے عظیم می باید۔

প্রশ্ন ঃ রোযা কখন ওয়াজিব হয়?

উত্তর ঃ রমযানের চাঁদ দেখার দারা অথবা শা'বান মাসের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ হওয়ার দ্বারা রোযা ওয়াজিব হয়। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অথবা ধুলোয় ধুসরিত হয়ে থাকে তাহলে চাঁদের সাক্ষ্যের জন্য একজন ন্যায় পরায়ণ প্রকৃষ অথবা মহিলার সাক্ষ্যই যথেষ্ট হবে। চাই স্বাধীন হোক বা গোলাম। বস্তুতঃ সাক্ষ্যদান কালে স্পষ্ট ভাষায় আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, এমন শব্দ উল্লেখ করা শর্ত। আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে রমযান ও শা'বানের চাঁদের জন্য বৃহৎ দলের দর্শন আবশ্যক।

مسئله \_ اگر رمضان بشهادتِ یک کس ثابت شده باشد وروزی ام ماه نه دیده شد افطار جائز نبیت وگر بشهادتِ دومرد ثابت شدوی روز گذشت افطار جائز شداگر حه ماه نه دیده شد ...

বিঃ দ্রঃ (১) যদি কোন এক ব্যক্তির সাক্ষ্য দ্বারা রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হয়ে থাকে এবং রমজানের ত্রিশ তারিখে শাওয়াল তথা ঈদের চাঁদ না দেখা যায়, তাহলে এরপর দিনের রোজা ভঙ্গ করা জায়িয নেই। এবং আকাশ মেঘাচ্ছন্র বা ধুলায় ধুসরিত থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাঁদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য দুইজন ন্যায়পরায়ন স্বাধীন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ দুইজন ন্যায় পরায়ন স্বাধীন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন হবে। তারিখের চাঁদ দেখা দেয় তাহলে রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয নেই। আর যদি দুই জনের সাক্ষ্য দ্বারা রমজানের চাঁদ প্রমাণিত হয়ে থাকে তাহলে ত্রিশ তারিখ পেরিয়ে গেলে শাওয়ালের চাঁদ দেখা না গেলেও রোয়া ভঙ্গ করা জায়েয আছে।

 বিচারকের নিকট সাক্ষ্য দেয়ার পর কাজি উক্ত সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করে তাহলে উভয় সুরতে তার জন্য রোযা রাখা ওয়াজিব। আর যদি সে উক্ত রোযা ভঙ্গ করে ফেলে তাহলে রোযা ক্বাযা করতে হবে, কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না।

مسئله ـ در روز شک یعنی می ام شعبان چول ماه ندیده شود و مطلع صاف نباشد روزه ندارد مسئله ـ در روز شک یعنی می ام شعبان چول ماه ندیده شود و مطلع صاف نباشد روزه ندارد مروزه دارند، وعوام بعد زوال افطار کنند نزدام مطلم ، وآل روز به نیت رمضان یا به نیت واجب آخر روزه داشتن مکروه است به تر دید نیت که اگر رمضان باشد از رمضان ست والا از نفل یا واجب دیگر \_ و بهر تقدیر و هرنیت که روزه داشت چول رمضان ثابت شود آل روزه نزدام اعظم از رمضان اداشود \_

প্রশ্ন ঃ সন্দেহের দিনে, অর্থাৎ, ২৯শে শা'বান যদি আকাশ পরিষ্কার না থাকার কারণে রমযানের চাঁদ দেখা না যায় তাহলে এর পরদিনের রোযা রাখার হুকুম কি?

উত্তর ঃ সন্দেহের দিবসে অর্থাৎ, ২৯ শে শা'বান যদি আকাশ পরিস্কার না থাকার না থাকার কারনে রমযানের চাঁদ দেখা না যায় তাহলে উক্ত দিন অর্থাৎ, ৩০শে শা'বান রোযা রাখবে না। তবে কারো নফল রোযার পূর্বাভ্যাস অনুযায়ী এ তারিখ হলে, সে নফলের নিয়তে উক্ত দিনের রোযা রাখতে পারবে। অন্যথায় ইমাম আজম (রহঃ)-এর মতে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উক্ত দিনে রোযা রাখতে পারবেন। আর সাধারণ লোকেরা সূর্য হেলে যাওয়ার পর ইফতার করবে। তবে ঐ দিন রমযানের নিয়তে বা অন্য ওয়াজিবের নিয়তে রোযা রাখা মাকরহ। তেমনিভাবে নিয়তের দ্বন্দ্বের সাথে রোযা রাখা মাকরহ। যেমন কেউ নিয়ত করল, যদি আজ রমযান হয়ে থাকে তাহলে রমযানের নতুবা নফল বা অন্য কোন ওয়াজিব রোযা রাখলাম। সর্বাবস্থায় সে যে রোযার নিয়ত-ই করুক না কেন যদি ঐ দিন রমযান প্রমাণিত হয় তাহলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে রমযানের রোযাই আদায় হবে।

শব্দার্থ : صيى - ত্রিশ। رقيق - গোলাম। عدل عدول - এর বহুবচন। অর্থ শরীয়তের অনুসারী নিষ্ঠাবান লোক, যার সাক্ষ্য শরীয়তে গ্রহণযোগ্য। - مطلع উদয়স্থল। خواص - বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এখানে এমন সব লোক উদ্দেশ্য যারা কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছাড়াই রোযা রাখতে সক্ষম। بهر تقدير সর্বাবস্থায়।

فصل به درموجباتِ قضا و کفارت به اگر کے در روز ہ رمضان ا بیماع کرد یا ۲ بیماع کردہ شدعمدا درقبل یا ۳ دبریا خوردیا ۴ به اشامیدعمدا غذایا دواروز هٔ او فاسدشود، بروئے قضاو کفارت واجب شود،

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ কাযা ও কাফ্ফারার বিবরণ

綱 ঃ কি কি কাজ করলে রোযার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয়?

উত্তরঃ (১) রোযা অবস্থায় সামনের অথবা পেছনের রাস্তায় সঙ্গম করলে।

- (২) ইচ্ছাকৃত সঙ্গমকৃতা হলে।
- (৩) ইচ্ছা পূর্বক কিছু ভক্ষণ করলে, চাই তা খাদ্য হোক বা ঔষধ
- (৪) কোন কিছু পান করলে। উল্লেখিত কারণে রোযার কাযা ও কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়।

ا۔ وہردہ آزاد کند، ۲۔واگر میسرنشود دو ماہ پے در پے روزہ دارد کہ درآل رمضان وایام عیدین وتشریق نباشد واگر درمیانہ آل روزہ فوت شود به عذریا ہے عذر، روزہ از سرگیردمگر بضر ورت حیض ونفاس اگرافطار واقع شودمضا کقه ندارد ۳۔ واگر مقد ورروزہ نداشتہ باشد به شصت مسکین طعام دید ہریک رامثل صدقهٔ فطر، ونز دشافعیؓ واحمدٌ بدون جمع کفارت واجب نشود۔

अर्द्भ : কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি ৩টি। যথা, (১) গোলাম আযাদ করে দেয়া। (২) গোলাম আযাদে অক্ষম হলে লাগাতার ভাবে ৬০টি রোযা রাখা। আর এই রোযা আদায়ের ক্ষেত্রে তার মাঝে রমযান অথবা দুই ঈদের দিন অথবা তাকবীরে তাশরীকের দিনগুলো থাকতে পারবে না। তবে কোন কারণে অথবা অকারণে তার মাঝে কোন রোযা ভঙ্গ হয়ে গেলে আবার পুনরায় নতুনভাবে দুই মাস রোযা রাখতে হবে। কিন্তু হায়েয ও নিফাসের কারণে রোযা ভঙ্গ হলে এতে কোন ক্ষতি নেই।

(৩) রোযা রাখতে অক্ষম হলে ৬০জন মিসকিনকে সাদকায়ে ফিতর পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। আর ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও ইমাম আহমদ (রহঃ) -এর মতে সুহবাস ব্যতীত কাফ্ফারা উভয়টি ওয়াজিব হয় না।

وازافساد روز هُ قضايا كفارت يا نذر كفارت واجب نشود با تفاق،

ক্রিঃ দ্রঃ ক্বাযা কাফ্ফারা অথবা মানুতের রোযা ভঙ্গ করার কারণে সর্বসম্মতি
-ক্রমে পুনরায় কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না।

واگر دریک رمضان دو روز هٔ یا چندروز ه فاسدگر دد بو جهے که کفارت واجب شود اگر بعدا فسادِ روز هٔ اول کفارت داده شدروز هٔ ثانی را کفارت علیحد ه بدېد، وچنیں در ثالث ورابع وبعدآ ں۔

اگرروزهٔ اول را کفاره نه داده باشدتا آخر رمضان برائے افسادِ چندروزه کی اگرروزهٔ اول را کفاره نه داده باشدتا آخر رمضان برائے افسادِ چندروزه کا ایک و شافعی بر ہر تقدیر چندروزه راچند کفارت کی باید طبع : যে সব কারণে রোযা ভঙ্গ করলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে যদি রম্যানের একাধিক রোযা ভঙ্গ করে তাহলে সেই একাধিক রোযার কাফ্ফারা আদায় করার তুকুম কি?

উত্তর ঃ যে সব কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় সেসব কারণে যদি একাধিক রোযা ভঙ্গ করে এরপর প্রথম রোযার কাফ্ফারা আদায় করে ফেলে তাহলে দ্বিতীয় রোযার কাফ্ফারা ও তৃতীয় রোযার কাফ্ফারা এবং এর পরবর্তী রোযার বিধানও তাই। আর যদি প্রথম রোযার কাফ্ফারা না দিয়ে থাকে তাহলে রমযানের শেষ পর্যন্ত একাধিক রোযা নষ্ট করার কারণে এক কাফফারাই যথেষ্ট।

তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এ ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে যতগুলো রোযা ভঙ্গ করেছে প্রতিটি রোযার জন্য আলাদা আলাদা কাফ্ফারা দিতে হবে।

واگراز دورمضان دوروز ه فاسد کرده و کفارتِ روز هٔ اول نداده در یں صورت با تفاق کفارت علیجد ه علیجد ه واجب ست \_

বিঃ দ্রঃ কেউ যদি দুই রমযানের দুই রোযা ভঙ্গ করে থাকে এবং প্রথম রোযার কাফ্ফারা না দিয়ে থাকে তাহলে সর্ব সম্মতিক্রমে পৃথক কাফ্ফারা দিতে হবে।

শব্দার্থ ঃ - مضائقه। পান করল। برده গালাম। حفذا ক্ষতি। - ক্ষমতা। شصت শাট। همچنیی مینید ক্ষমতা। ক্ষমতা। ক্র واگر ۲- بخطا یا ا به باکراه افطار کردگو بجماع یا ۳ حقنه کرده شد یا ۴ درگرش یا ۵ در بینی دواچکانیده شدیا ۲ درزخم شکم یا درزخم سردواچکانیده شد پس دوابد ماغ یا در بیش دوا چکانیده شدیا ۲ درزخم شکم یا درزخم سردواچکانیده شد پست از حلق شکم او رسید یا ۷ سنگریزه یا ۸ سآ بنے یا چیز بے که از جنس دوا وغذا نیست از حلق فرو بردیا ۹ سبق سری دبن قے کر دیا ۱۰ سبگمان شده بود یا ۱۲ سطعام بفراموشی صبح بود یا ۱۱ سبگمان غروب افطار کرده حالا نکه غروب نشده بود یا ۱۲ سطعام بفراموشی خورد و گمان کرد که روز هٔ من فاسد شد پستر عمداخورد یا ۱۳ ساست در حلق خفته ریخته شد یا ۱۳ سرحالت دیوانگی یا بیهوشی جماع کرده شد در می صورتها قضا واجب شود نه کفارت در مفار و بوتوع نیامد فضا واجب شود نه کفارت در مفار ات صوم از و بوتوع نیامد فضا واجب شود نه کفارت در مفار ات صوم از و بوتوع نیامد فضا واجب شود نه کفارت در مفار ات صوم از و بوتوع نیامد فضا واجب شود نه کفارت در مفار ات صوم از و بوتوع نیامد فضا واجب شود نه کفارت در مفار ات صوم از و بوتوع نیامد فضا واجب شود نه کفارت در مفار ات صوم از و بوتوع نیامد فضا واجب شود نه کفارت در مفار ات صوم از و بوتوع نیامد فضا واجب شود نه کفار ت

প্রশ্নঃ কোন কোন কারণে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয় না, তথু ক্বাযা ওয়াজিব হয়?

উত্তরঃ (১) ভুল বশত সঙ্গমের মাধ্যমে রোযা ভঙ্গ করলে।

- (২) কারো চাপ সৃষ্টিতে বাধ্য হয়ে রোযা ভঙ্গ করলে।
- (৩) ইনজেকশন পুশ করালে। (তবে ফতওয়া হল ইনজেকশন দিলে, ঢুস করালে রোজা ভঙ্গ হয় না। -সম্পাদক্ -আলাতে জাদীদাঃ ১৫৩-১৫৪)
- (8) কানে ঔষধ প্রয়োগ করালে।
- (৫) নাকে ঔষধ প্রয়োগ করালে।
- (৬) পেট অথবা মাথার ক্ষতস্থানে ঔষধ প্রয়োগ করার পর উক্ত ঔষধ পেটে বা মস্তিক্ষে চলে গেলে।
- (৭) পাথর কনা বা লৌহ জাতীয় কোন কিছু কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেলে।
- (৮) ঔষধ বা খাদ্য জাতীয় বস্তু ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেলে।
- (৯) ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভর্তি বমি করলে।
- (১০) সেহরীর সময় আছে মনে করে সেহরী খাওয়ার পর সুবহে সাদেক প্রমাণিত হলে।
- (১১) সূর্য ডুবে গেছে মনে করে ইফতার করার পর ইফতারের সময় হয়নি বলে প্রমাণিত হলে।

- (১২) দিনের বেলায় ভূলে কোন কিছু খাওয়ার পর রোযা ভেঙ্গে গেছে মনে করে ইচ্ছাকৃত ভক্ষণ করলে।
- ্রিও) ঘুমন্ত অবস্থায় কণ্ঠনালীর ভিতর পানি প্রবেশ করলে।
  - (১৪) কোন মহিলা ঘুমন্ত অবস্থায় পাগল বা বেহুশ অবস্থায় থাকলে তার সাথে সঙ্গম করলে।
  - (১৫) কেহ যদি রমযানে রোযা রাখা বা না রাখার কোন নিয়ত-ই না করে এবং তার থেকে রোযা ভঙ্গের কোন কর্মই প্রকাশ না পায়, তাহলে এ সকল অবস্থায় কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

واگر در رمضان نیت روزه نه کرد وطعام خورد ونز دامام اعظم گفارت واجب نشود ونز دصاحبین واجب شود \_

বিঃ দ্রঃ কোন ব্যক্তি যদি রমযানের রোযার নিয়ত না করে খানা খেয়ে ফেলে তাহলে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর সাহেবাইনের মতে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে।

শব্দার্থ ঃ -خطا তুল। নিধ্য করা। خفنه পছনের রাস্তায় ঢুশ দেয়া। گوش কান। بینی কান। گوش করাল বস্তু ফোটা ফোটা করে ফেলা। سنگریزه কংকর। নিধ্য লোহা। নিধ্য কোটা করে ফেলা। سنگریزه গালা হয়েছে। دهن ঢালা হয়েছে। سحور دهن गावा حفته

واگر روزه را فراموش کرد ودر حالت ۱\_فراموشی طعام یا ۲\_آب خورد یا سے جماع کردروزه فاسدنشود وقضا واجب نه گرددو پختیں ۴\_احتلام و۵\_انزال بنظر شہوت و ۲\_روغن بربدن مالیدن و ۷\_سرمه درچشم کشیدن و ۸\_غیبت کے کردن و ۹\_جامت کردن و ۱۰\_ بےقصد قے آمدن اگر چه کثیر باشد واا بقصد قے اندک کردن و ۱۲\_آب درگوش چکانیدن روزه رافاسد نکند \_

প্রশ্নঃ কোন কোন কারণে রোযা ভঙ্গ হয় না? উত্তরঃ (১) রোযার কথা ভুলে গিয়ে খানা খেলে।

- (২) রোযার কথা ভুলে গিয়ে পান করলে।
- (৩) রোযার কথা ভুলে গিয়ে সঙ্গম করলে।
- (8) স্বপুদোষ হলে।

- (৫) কাম দৃষ্টির দারা বীর্যপাত হলে।
- (৬) শরীরে তৈল মালিশ করলে।
- ্রা (৭) চোখে সুরমা ব্যবহার করলে।
  - (৮) কারো গীবত করলে।
  - (৯) শিঙ্গা লাগালে।
  - (১০) অনিচ্ছায় বমি করলে, চাই তা বেশী হোক বা কম।
  - (১১) ইচ্ছাকৃত অল্প বমি করলে।
  - (১২) कात्न পानि जानला । এসব कात्रल त्त्राया ७ इ २ इ ना ।

واگردر ذَكر روغن يا چيزے ديگر چكانيد نز دامام اعظم ٌ روزه فاسدنشود ونز دالي يوسفٌ فاسدشود،

## প্রশ্ন ঃ পতুরুষাঙ্গে তৈল ঢুকালে রোযা ভঙ্গ হবে কি?

উত্তরঃ প√রুষাঙ্গে তৈল বা এ জাতীয় কোন কিছু ঢুকালে ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হয় না। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়।

واگر ا\_بازن مرده یا ۲\_ جہار یابہ یا۳\_درغیر سبیلین جماع کردیا ۳\_زن را بوسه کردیا۵ مس بشهوت کردا گرانزال شدروز ه فاسد شود والا فاسدنه شود ،

বিঃ দ্রঃ (১) মৃত মহিলার সাথে সঙ্গম করলে।

- (২) চতুশ্পদ জন্তুর সাথে সঙ্গম করলে।
- (৩) غيرسبيلين অর্থাৎ, সামনের বা পেছনের রাস্তা ছাড়া অন্য প্রকারে সহবাস করলে।
- (৪) ব্রীকে চুম্বন করলে।
- (৫) যৌন উত্তেজনার সহিত স্পর্শ করার দ্বারা যদি বীর্যপাত ঘটে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে। অন্যথায় হবে না।

اگر در دندان چیز سے از طعام باقی ماندہ وآں را از دست برآ وردہ خورد روزہ فاسد شود و کفارت واجب نشو د واگراز نوک زبان برآ ورده خور داگر مقدارنخو د باشد قضاوا جب شود واگرا زنخو د کمتر باشدروز ه فاسد نه شود، واگر دانه کنجد دردېن انداخته از حلق فروبردروزه فاسد شود، واگر در د بان خائیدروزه فاسدنه شود قے بری دہن در د ہن آ مدوباز آ ں رایہ قصدفر و بر دروز ہ فاسد شود واگر قے قلیل در دہن آ مدو بے قصد فرورفت روزه فاسدنشود،اگر پوری دبن بےقصد فرورفت نز دا بی پوسف فاسد شود نه نز دمچر ّ،اگر قلیل بقصد رفت نز دمجر ّ فاسد شود نه نز دا بی پوسف ّ ۔

প্রশ্ন ঃ দাঁতের ফাঁকে আটকানো খাদ্য যদি হাত দ্বারা বের করে খেয়ে ফেলে এতে রোযা ভঙ্গ হবে কি?

উত্তর ঃ দাঁতের ফাঁকে আটকানো খাদ্য কনা হাতে বের করে পুনরায় ভক্ষণ করলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। তবে কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। আর জিহ্বার অগ্রভাগ দ্বারা বের করে খেলে তা যদি ছোলা বুট পরিমাণ হয়, তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে, কাষা ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে কম হলে নষ্ট হবে না।

বিঃ দ্রঃ (১) তিলের বীজ তথা এ পরিমাণ স্বল্প বস্তু মুখে দেয়ার পর কণ্ঠনালীর ভিতর চলে গেলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি মুখের ভিতর রেখে চর্বণ করে তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

বিঃ দ্রঃ মুখ ভর্তি পরিমাণ বমি মুখে আসার পর পুনরায় যদি স্বেচ্ছায় গিলে ফেলে তাহলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অল্প বমি মুখে আসার পর তা নিজে নিজেই পেটের ভিতর চলে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয় না। আর যদি মুখ ভর্তি বমি নিজে নিজেই পেটের ভিতর চলে যায় তাহলে ইমাম আরু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) কিনত রোযা ভঙ্গ হবে না। আর অল্প বমি স্বেচ্ছায় গিলে ফেললে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) -এর মতে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। ইমাম আরু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে রোযা ভঙ্গ হবে না।

শবাপ । روغن । নালশ করা । بوغن । ক্রিল করা । بوغن । ক্রিল করা । الدك । ক্রিল ভা । ক্রিল নাম - دندان । ক্রিল নাম - نوك زبان । অল্প - اندك । ক্রিল নাম ভার । دندان المين چيز ب يا المين المين بي عذر درروز و مكروه است وطعام برائي طفل خائين درصورت ضرورت جائز باشد و سامضمضه و ساستشاق برائي دفع كرمی و الما بارچهٔ تر پيچيدن نزدامام اعظم مكروه است تنزيها كه برجزع دليل ست ونزدا بي يوسف مكروه نيست در برجزع دليل ست ونزدا بي يوسف مكروه نيست -

প্রশ্ন ঃ রোযা অবস্থায় কোন কোন কাজ করা মাকরূহ? উত্তর ঃ (১) রোযা অবস্থায় বিনা ওযরে কোন কিছুর স্বাদ গ্রহণ করা। (২)রোযা অবস্থায় কোন কিছু চর্বণ করা মাকরূহ। তবে বাচ্চার জন্য কোন কিছু চর্বণ করা তথা চিবানো প্রয়োজনের কারণে জায়েয়।

- (৩) উত্তাপ নিবারণের জন্য গড়গড়া করা।
- (৪) গরম নিবারণের জন্য নাকে পানি দেয়া।
- ক্রিক ক্রিক্স করা।

  (৫) গরম নিবারণের জন্য গোসল করা।

  (৬) জিজা ক্রিক্স কর (৬) ভিজা কাপড় শরীরে জড়ানো ইত্যাদি মাকরহ। তবে উক্ত ভিজা কাপড় শরীরে জড়ানো ইমাম আজম (রহঃ) -এর নিকট মাকর্রহে তান্যীহী। কেননা এটা ধৈর্যহীনতার পরিচায়ক। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে মাকরহ নয়।

مسكه \_ اگر بهشب مجنب شدومبح كردصائم درحالتِ جنابت روزهُ اوتيج ست كيكن مستحب آنست كه پیش ازطلوع صبحنسل كند ـ

বিঃ দ্রঃ (১) কারো উপর যদি রাত্রে গোসল ফর্ম হয় এবং গোসল ফর্ম হওয়া অবস্থায় সকাল হয়ে যায় তাহলে তার রোযা ঠিক থাকবে। তবে সুবহে সাদেকের পূর্বে গোসল করা মুস্তাহাব।

مسکلہ۔علماءا تفاق دارند برآ نکہ درروز ہ دروغ گفتن یاغیب کے کردن یا بہ کسے نا ىمزاگفتن روز ە فاسدنمى كند<sup>ر</sup>ىيكن سخت مكروه است، ونز داوزا <sup>ى</sup>ڭ روز هُ او فاسد شود <sub>-</sub> رسول فرمود صلے اللّٰہ علیہ وسلم ہر کہ ترک نہ کرد شخن دروغ وعملِ معصیت پس حق تعالے محتاج روز ۂ اونیست یعنی روز ہُ اومقبول نیست ۔

(২) আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা বলে বা কারো গীবত করে অথবা গালি দেয় এতে তার রোযা নষ্ট হয় না। কিন্তু তা কঠোর মাকরহ কাজ। আর ইমাম আওযাঈ (রহঃ) -এর মতে এতে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। কেননা, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা বলে এবং নাফরমানী কাজ পরিত্যাগ না করে আল্লাহ তা'আলা তার রোযার মুখাপেক্ষী নন। অর্থাৎ, তার রোযা কবুল হবে না।

مسكله \_ اگر شخصے طعام می خور دیا جماع می كند وفجر طلوع كر د بجر دِطلوع فجر طعام از دیاں انداخت وذ کراز جماع برکشیدنز دجمهورروز هٔ اقیح باشد ونز د ما لکٌ باطل شود \_

প্রশ্নঃ আহার বা সঙ্গম করা অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে গেলে সে রোযার হুক্ম কি?

উত্তর ঃ কোন ব্যক্তির আহার বা সহবাস করা অবস্থায় ফজরের সময় হয়ে

গেলে এবং ফজরের সময় হওয়ার সাথে সাথে মুখ হতে খাদ্য ফেলে দিলে বা সঙ্গম বন্ধ করলে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিমের মতে তার রোযা সহীহ হয়ে যায়। তবে ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে তার রোযা বাতিল হয়ে যায়।

مسئله مریض که بصوم خوف زیادت مرض داشته باشد و مسافر که بالاتفیرآل گفته شدآ نهال راافطار جائزست، پس اگر مسافر را روزه مضرنه باشد بهترآنست که روزه داردواگر مسافر در جها د باشد یا روزهٔ او رامضر باشد او راافطار بهترست واگر بهلاکت رساند افطار واجب ست، از روزه عاصی شود و مریض و مسافر که افطار کرده بودنداگر در حالت بهال مرض یا سفر مردند قضا واجب نه شود واگر بعد صحت واقامت مردند به قدرایام که بعد صحت واقامت در یافتند بهال قدر روزه را قضا واجب شود، چول قضا نه کردند برولی از ثلث مال آنها بشرط و صیت واجب ست که فدید د به عوض برروزه طعام یک مسکین بفتر صدقهٔ فطر، و بدون و صیت واجب نیست واگر تبرع کند صححح شود -

প্রশ্নঃ কোন কোন অবস্থায় রোযা ভঙ্গ করা জায়েয, আর কোন অবস্থায় ওয়াজিব?

উত্তর ঃ রোগীর জন্য রোযা রাখার ফলে রোগ বৃদ্ধির আশংকা হলে এবং মুসাফিরের জন্য রোযা ভঙ্গ করা জায়েয়। তবে মুসাফিরের রোযা রাখাতে কোন ক্ষতি না হলে তার জন্য রোযা রাখাই উত্তম। আর যদি মুসাফির জিহাদে থাকে বা রোযা তার জন্য ক্ষতিকর হয় তবে তার জন্য রোযা না রাখাই উত্তম; কিন্তু প্রাণ নাশের আশংকা হলে তার জন্য রোযা ভঙ্গ করা ওয়াজিব। এমতাবস্থায় রোযা রাখলে গোনাহগার হবে। আর রোগী বা মুসাফির যারা রোযা ভঙ্গ করেছিল যদি উক্ত রোগে সুস্থ বা সফরে মৃত্যুবরণ করে তাহলে এ রোযার ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। আর যদি মুকীম হওয়ার পর মৃত্যুবরণ করে তাহলে সুস্থ বা মুকীম হওয়ার পর যে কয়দিন অতিক্রান্ত হয়েছে সে কয়দিনের রোযার ক্বাযা ওয়াজিব হবে। যেহেতু সে তার ক্বাযা আদায় করে যেতে পারেনি তাই ওসিয়ত করে গিয়ে থাকলে ওলীর জন্য তার পরিত্যাক্ত সম্পত্তির মধ্য থেকে এক তৃতীয়াংশ হতে তার ফিদিয়া তথা জরিমানা দেয়া ওয়াজিব। আর প্রতি রোযার বিনিময়ে একজন মিসকিনকে

সাদকায়ে ফিতর পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। আর ওসিয়ত না করে থাকলে ওয়াজিব নয়। কিন্তু ওলী নিজের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ স্বরূপ আদায় করে দিলে তাও বৈধ হবে।

مسئله و قضائے رمضان اگرخواہد ہے در بے گزارد واگرخواہد متفرق ، اگرتمام سال قضانه کرد و رمضانِ و مگرآ مدروز هٔ رمضان دیگرادا کند پستر بابتِ رمضانِ اوّل قضا کند، ودریں صورت ہیج فدیدواجب نیست ۔

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি রম্যানের ক্বাযা রোযা বিচ্ছিন্নভাবে আদায় করে তাহলে তা আদায় হবে কি?

উত্তর ঃ রমযানের ক্বাযা রোযা ইচ্ছা করলে একাধারে রাখতে পারে আবার ইচ্ছা করলে বিচ্ছিন্ন ভাবেও রাখতে পারে। যদি পূর্ণ এক বছরেও ক্বাযা না করে এবং অপর রমযান এসে যায় তাহলে আগে বর্তমান রমযানের রোযা আদায় করবে। অতঃপর পূর্বের রমযানের ক্বাযা রোযা আদায় করবে। তবে এক্ষেত্রে কোন ফিদিয়া তথা জরিমানা ওয়াজিব হবে না।

مسکله۔شخ فانی که از روزه عاجز باشدافطار کندوعوضِ ہرروزه بقدرصدقه ً فطراطعام کندپستر اگر قدرت روزه بهم رسیدقضا بروے واجب شود۔

বিঃ দ্রঃ শায়খে ফানী অর্থাৎ, অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তি যে রোযা রাখতে সম্পূর্ণ অক্ষম সে রোযা ভঙ্গ করবে এবং সে প্রতি রোযার পরিবর্তে মিসকিনকে এক ফিতরা পরিমাণ খাদ্য দিবে। অতঃপর কখনও সক্ষম হলে তার উপর রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

مسکله۔زنِ عامله یا شیر د ہندہ اگر برنفسِ خود یا بچهٔ خودخوف کندافطار کند وقضا کند فدیہ داجب نیست۔

বিঃ দ্রঃ গর্ভবতী অথবা দুগ্ধদানকারীনী নারী যদি নিজের অথবা শিশুর জীবন নাশের আশংকা করে তাহলে রোযা ভঙ্গ করবে। পরে তার ক্যাযা করবে। এর জন্য ফিদিয়া দেয়া ওয়াজিব হবে না।

শব্দার্থ : پیچیدن চিবানো। پیچیدن প্রান নকর্ম। নকর্মী অর্থাৎ যে ব্যক্তির উপর গোসল ফরয। নক্ষেপ করেছে। নিক্ষেপ করেছে। مضمضه - পূর্বতী। مضمضه - দুধদানকারিনী। مضمضه - ব্যজ্য করা।

فصل \_روز هُ نفل به شروع واجب شودمگر روز هٔ ایامِ منهیه ، وافطار روز هٔ نفل سیج عذر روانیست و به عذر رواست ، وضیافت جم عذرست ،افطار کند وقضالا زم شود \_

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ নফল রোযার বর্ণনা

প্রশ্ন ঃ নফল রোযা পূর্ণ করা কি ওয়াজিব?

উত্তর ঃ নফল রোয়া শুরু করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব। তবে যেসব দিনে রোযা রাখা হারাম,সেসব দিনে নফল রোযা রাখা শুরু করলে তা শেষ করা ওয়াজিব নয় এবং বিনা ওযরে নফল রোযা ভঙ্গ করা জায়েয় নেই; কিন্তু ওযরের কারণে নফল রোযা ভঙ্গ করলে তা জায়েয়। আতিথেয়তাও একটি ওযর। আর আতিথেয়তার কারণে রোযা ভঙ্গ করলে এই রোযার ক্বাযা করতে হবে।

مسکله - اگر در رمضان طفل بالغ شدیا کا فرمسلمان گشت یا مسافرمقیم شدیا حائضه پاک شدامساک باقی روز واجب شود وامساک کردیا نه کر د در هرصورت قضا واجب نه شود مگر برمسافر وحائض -

প্রশ্ন ঃ রমযানের দিনে সন্তান বালেগ হলে, কাফির মুসলমান হলে, মুসাফির মুকীম হলে কাযা ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর ঃ রমযানের দিনে কোন সন্তান বালেগ হলে বা কাফির মুসলমান হলে অথবা মুসাফির মুকীম হলে বা ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হলে তাদের জন্য উক্ত দিনের বাকী অংশ পানাহার থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব, আর পানাহার থেকে বিরত থাক বা না থাক, কোন অবস্থাতেই এর ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। তবে ঋতুবতী নারী বা মুসাফিরের জন্য ক্বাযা ওয়াজিব হবে।

مسکله ـ روزِعیدالفطروعیدالاضی وایاً مِ تشریق روز ه حرام ست از شروع درال روز روزه واجب نه شود ولیکن اگرنذ رکر دروزهٔ این ایام را یا تمام سال را در هر دوصورت درین روز باافطار کندوقضا کندواگرروزه داشت عاصی شود وقضانیاید ـ

প্রশ্ন ঃ কোন কোন দিন রোযা রাখা হারাম?

উত্তর ঃ ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা, আইয়্যামে তাশরীক তথা ১১, ১২, ১৩ যিলহজু সর্বমোট পাঁচ দিন রোযা রাখা হারাম। আর উক্ত দিনগুলোতে নফল রোযা রাখা শুরু করলে এর ক্বাযা ওয়াজিব হবে না। তবে যেদি কেউ এসব
দিনে বা পূর্ণ বৎসর রোযা রাখার মান্নত করে উভয় অবস্থায় সে উক্ত দিনের
রোযা ভঙ্গ করবে। পরে এর ক্বাযা করবে। কিন্তু এরপরও যদি কেউ রোযা
রাখে তাহলে সে গুনাহ্গার হবে, তবে এগুলোর ক্বাযা করতে হবে না।

فائده - درحدیث آمده هرکه بعدِ رمضان در شق ال شش روزه داردگویا که تمام سال روزه داشته باشد، بعضی علماء گفته اند که شش روزه در شق ال متفرق دارد تصل عیدالفطر نه دارد تا تشبهٔ به نصاری نه شود، لهذا متصل را مکروه داشته اند، وفتوی برآنست که مکروه نیست و پنجیم صلے الله علیه وسلم در شعبان اکثر روزه داشتے ودر بعضے احادیث بعد نصف شعبان ازروزه نهی آمده بجهت آنکه ضعف مانع صوم رمضان نه شود -

প্রশ্ন ঃ শাওয়ালের ছয় রোযার ফযীলত বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রমযানের পর শাওয়াল মাসে ছয়টি রোযা রাখবে সে যেন পূর্ণ এক বছর রোযা রাখল। আর কোন কোন আলিম বলেছেন, শাওয়াল মাসের ছয়টি রোযা ঈদুল ফিতরের সাথে মিলিয়ে না রেখে পৃথক পৃথক রাখবে। যাতে খ্রীষ্টানদের সাথে সামঞ্জস্য না হয়ে যায়। এ কারণে মিলিয়ে রাখাকে তাঁরা মাকরূহ বলেন। তবে ফতওয়ার দৃষ্টিতে তা মাকরূহ নয়।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শা'বান মাসে অধিক পরিমাণ রোযা রাখতেন। কোন কোন হাদীসে শা'বানের দ্বিতীয়ার্ধে রোযা রাখতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে এর দরুন দূর্বলতা সৃষ্টি হয়ে রমযানের রোযার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক না হয়।

শব্দার্থ ঃ ايام منهيه - রোযা রাখার জন্য নিষদ্ধ দিনসমূহ অর্থাৎ, রমযানের ঈদ, কুরবানীর ঈদ এবং এর পরবর্তী তিন দিন। امساك - বিরত থাকা ايام - যিলহজ্জে মাসের ৯ তারিখ হতে ১৩তম তারিখ পর্যন্ত পাঁচ দিন। - تشريق - সাদৃশ্যপূর্ণ।

مسکله ـ در ہر ماه سه روزه داشتن مسنون ست، گاہے پیغمبر صلے الله علیه وسلم روزهٔ ایاً م بیض سیز دہم، چہار دہم، پانز دہم داشته، وگاہاوّل ماه وگاہے آخرِ ماه، گاہدر ہرعشره یک روزه، وگاہے پنجشنبه و دوشنبه و پنجشنبه یا دوشنبه و پنجشنبه و دوشنبه، وگاہے در يك ماه شنبه يك شنبه دوشنبه ودر ماهِ دوم سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه،

🚀 ঃ প্রতি মাসে কতদিন রোযা রাখা সুন্নত?

উত্তর ঃ প্রতি চন্দ্র মাসে তিনটি রোযা রাখা সুন্নত। (আর এটাকে ايًام بيض (১৩,১৪,১৫ তারিখ) -এর রোযা বলা হয়।) রাসূল সাল্লাল্লাহু আর্লাইহি ওয়াসাল্লাম এ তিন রোযা কখনো ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে রাখতেন। আবার কখনো রেখেছেন মাসের প্রথম ভাগে। আবার কখনও প্রতি দশকে এক রোযা, আবার কখনও বৃহস্পতিবার, সোমবার, বৃহস্পতিবার অথবা সোমবার, বৃহস্পতিবার, সোমবার, আবার কখনও এক মাসে শনি, রবি, সোম এই তিন দিন এবং অপর মাসে গিয়ে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি এই তিন খদন রোযা রেখেছেন।

روزِعرفه هرکه روزه دارد دوساله گناه او بخشیده شودسالے گذشته وسالے آینده، واگر روز عاشوره روزه دارد یک ساله گذشته گناه او بخشیده شود، ومستحب آنست که باعاشوره یک روز اول یا یک روز بعد از ال روزه داشته باشد وروزهٔ روز جمعه تنها نزد بعض علماء کروه است ونز دالی حنیفهٔ و محمد محمر کرده نیست \_

প্রশ্নঃ আরাফার দিনের রোযার ফ্যীলত ও হুকুম বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ আরাফার দিন অর্থাৎ, ৯ই যিলহজ্জ তারিখে যে ব্যক্তি রোযা রাখবে তার এক বছর আগে ও পরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি আগুরা অর্থাৎ, ১০ই মুহর্রম রোযা রাখবে তার ও এক বছরের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে। আগুরার রোযার সাথে আগের দিন বা পরের দিন মিলিয়ে মোট দুটি রোযা রাখা মুস্তাহাব। তবে কোন কোন আলিমের মতে শুধু শুক্রবারে একটি রোযা রাখা মাকরহ। কিন্তু তরফাইনের মতে মাকরহ নয়।

مسکله۔صومِ دہر وصومِ وِصال مکروہ است وبہترین صیام صیام داؤدست که یک روز روزہ داردو یک روز افطار کند بشر طیکه مداومت برآں تواں کرد که عبادت دوام بہترست۔

প্রশ্ন ঃ সারা বছর রোযা রাখার হুকুম কি? উত্তর ঃ প্রত্ব অর্থাৎ, সারা বছর রোযা রাখা তুল অর্থাৎ, ইফতার বিহীন লাগাতার রোযা রাখা মাকরহ। তবে নফল রোযার মধ্যে সর্বোত্তম হল হ্যরত দাউদ (আঃ) এর তরীকায় রোযা রাখা। আর তা হল একদিন রোয়া রাখা আর একদিন ভঙ্গ করা। তবে শর্ত হল, এসব আমলের উপর সর্বদা অটল থাকতে হবে। কেননা, যে আমলের উপর সব সময় অটল থাকা যায় সেটাই উৎকৃষ্ট আমল।

مسكله ـ زن رابدون اذن شوم و بنده رابدون اذن ما لكروز و نفل نه بايد داشت ـ বিঃ দ্রঃ স্ত্রীর জন্য স্বামীর অনুমতি ছাড়া এবং চাকরের জন্য তার মুনিবের অনুমতি ছাড়া নফল রোযা রাখা মাকরেহ।

শব্দার্থ ঃ ایام بیض উজ্জল দিনগুলো অর্থাৎ, মাসের তের, চৌদ্দ ও পনের তারিখ। এ কয় রাতে চাঁদ যেহেতু অধিক উজ্জল থাকে, সেহেতু এ গুলোকে আইয়ামে বীয বা উজ্জল দিন বলা হয়। بنجشنبه বৃহস্পতিবার। دو شنبه সারা বছরের রোযা। صوم وصال ইফতার না করেই লাগাতার রোযা রাখা। اذن অনুমতি। شوهر সামী।

فصل \_ اعتكاف درمسجد عبادت ست ودرمسجدِ جامع اولی، وواجب می شود اعتكاف به واجب می شود اعتكاف به واقل آل يک اعتكاف به نذر، وآل عبارت ست از ماندن درمسجد به نيت اعتكاف، واقل آل يک روز ست نز دامام اعظم واكثر روز نز دالی پوسف و يک ساعت نز دمجر ، واعتكاف عشر هٔ اخير هٔ رمضان سنت مؤكده است ، وروزه دراعتكاف واجب شرط ست و چنيس در نفل در رواية وزن درمسجدِ خانه اعتكاف كند \_

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ ই'তিকাফের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ ই'তিকাফ কাকে বলে? এবং ই'তিকাফ কোথায় করবে ও কতদিন করবে?

উত্তর ঃ সওয়াবের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করাকে ই'তিকাফ বলে। আর ই'তিকাফ মসজিদে করার নাম ইবাদত। ই'তিকাফ জামে মসজিদে করা উত্তম। আর এতে মানুত করলে তা আদায় করা ওয়াজিব হয়ে যায়। ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ই'তিকাফের সর্বনিম্ন সময়সীমা একদিন। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে দিনের অধিকাংশ সময়। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে সর্বনিম্ন সময়সীমা এক ঘন্টা বা সামান্য সময়ের জন্যও হতে পারে। আর রমযানের শেষ দশদিন ই'তিকাফ করা সুনুতে মু'আক্লাদাহ। ওয়াজিব ই'তিকাফের জন্য রোযা রাখা শর্ত। তদ্রুপ এক বর্ণনা মতে নফল ই'তিকাফের ক্ষেত্রেও রোযা রাখা ওয়াজিব। মহিলারা স্বীয় গৃহেনামাযের স্থানে ই'তিকাফ করবে।

مسكه معتكف ازمسجد برنيايد مگر برائے بول ياغا ئط يانمازِ جمعه در وقتيكه جمعه كاباسنت توال يافت ودرمسجدِ جامع زيادہ ازاں درنگ نه كند واگر درنگ كرداء كاف فاسمه نشود

বিঃ দ্রঃ (১) ই'তিকাফকারী পেশাব-পায়খানা ও জুমার নামায ছাড়া অন্য কোন কারনে মসজিদের বাইরে যেতে পারবে না। জুম'আর জন্য এমন সময় যাবে যাতে সুনুতসহ জুম'আর নামায আদায় করা যায়; কিন্তু জামে মসজিদে এসে বেশী দেরী করবে না। তবে দেরী করলে ই'তিকাফ ভঙ্গও হবে না; কিন্তু দেরী করা ওয়াজিব নয়।

مسکله به اگر معتکف بے عذر یک ساعت از مسجد برآمد اعتکاف فاسد شد ونز د صاحبین تا که اکثر روز بیرونِ مسجد نه باشد فاسد نه شود وخوردن ونوشیدن وخفتن و بیج وشراء بدون احضارِ متاع معتکف را جائز ست نه غیر معتکف را ـ

(২) বিনা প্রয়োজনে ই'তিকাফকারী এক মুহূর্তের জন্য মসজিদের বাইরে গেলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের মতে যদি দিনের অর্ধাংশের বেশী সময় বাইরে না থাকে তাহলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হবে না। ই'তিকাফকারীর জন্য মসজিদে পানাহার করা ও ঘুমানো এবং ব্যবসার মাল উপস্থিত না করে বেচাকেনা করা জায়েয। আর অন্য কারো জন্য জায়েয নেই।

مسئله \_معتکف راوطی و دواعی وطی حرام ست واز وطی اگر چه به شب باشد یابفراموثی باشداعت کاف فاسد شود، وازمس و قُبله اگر انزال کنداعت کاف فاسد شود والانه، در اعتکاف سکوت بالکلیه مکروه است و کلام بیهوده مکروه تر، کلام بخیر کند \_

(৩) ই'তিকাফকারীর জন্য সহবাস বা কামোদ্দীপক কর্ম হারাম। সহবাসের ফলে ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যায়। রাত্রে হোক বা দিনে, ঐচ্ছিক হোক বা ভুলবশতঃ ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। স্পর্শ ও চুম্বনের দ্বারা যদি বীর্যপাত ঘটে তাহলেও ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে। নতুবা নয়। আর ই'তিকাফ কালে সম্পূর্ণ নিবর থাকা মাকরহ। তদ্রুপ বাজে আলাপ করাও মাকরহ। উত্তম তথা দীনী আলাপ করতে পারবে।

مسکلہ۔اگراعتکاف چندروز را نذر کردشبہائے آں روز ہا ہم اعتکاف لازم شود و ہمچنیں درنذ رِاعتکاف ِدوروزاعتکاف ِدوشب لازم ۔ ونز دا بی پوسف ؓاعتکاف یک عرب المارة على المارة اگرچەتھل نەگفتە باشد ـ

مسكه \_اعتكاف بشروع لازم شودمگرنز ومحرُّ \_

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি একাধারে কয়েকদিন ই'তিকাফ করার মান্নত করে তাহলে কি রাত্রেও থাকতে হবে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ! একাধারে কয়েকদিন ই'তিকাফ করার মানুত করলে রাতও এর অন্তর্ভুক্ত হবে। অর্থাৎ, রাত্রে থাকাও ওয়াজিব। তদ্রুপ দু'দিনের ই'তিকাফের মানুত করলে দুই রাত মিলিয়ে থাকা জরুরী। আর ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এর মতে দু'দিনের মানুতে একরাত্র থাকতে হবে। কিন্তু যদি একমাস ই'তিকাফ করার মানুত করে তাহলে রাত্রের কথা উল্লেখ করুক আর নাই করক এক্ষেত্রে একাধারে একমাস ই'তিকাফ করতে হবে। আর নফল ই'তিকাফ শুরু করার কারণে শেষ করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর মতে ওয়াজিব হয় না।

عشرة । प्रतत्र नामारयत ञ्चान - مسجد خانه । अवरहरा कम - اقل ا - اخيره ( श्राया - غائط ( श्राया - بول ( श्राय - اخيره - اخيره - اخيره يك - मान- পত - خفتن - स्पि याथया احضار - अशह्य कता - خفتن - मान- পত ا ब्हा करा। अक मुक्छ - ساعة - ساعة

یکے از ارکانِ اسلام حج ست وآں فرضِ عین ست اگر شرا کطِ وجوبِ آں یافتہ شود۔ ومنکرِ آں کا فراست، وتارکِ آں باوجود شرا کطِ وجوب فاسق، لیکن از بسکہ

প্রশুঃ হজ্জ কোন সালে এবং কখন ফরজ হয়?

উত্তর ঃ ৫ম হিজরীতে এবং মদীনায়ে তাইয়্যিবায় হজ্জ ফরজ হয়।

প্রশুঃ হজ্জের ফযীলত কি?

উত্তর ঃ হজ্জের ফ্যীলত এই যে, নবী কারীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রেজামন্দী ও সম্ভট্টির উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে, সে ব্যক্তি সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের ন্যায় পাপ মুক্ত অবস্থায় বাড়ী ফিরবে।

প্রশু ঃ হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?

১৭১ প্রশোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনছ
درین دیارشرا نظ کمتر موجود می شود، ودرغمر یکبار واجب است، وقوع آن بار بارکی درین دیار تمرا لط مسر تو بودن در رربه برین. شودعندالحاجة مسائلِ آ**ن می توان** آموخت لهذامسائلِ حج درین رساله مختصر ذکر شهر مسلم سروعندالحاجة كرده شد\_والتداعلم

## সপ্তম অধ্যায় ঃ কিতাবুল হজ্জ

ইসলামের একটি গুরুতুপূর্ণ বুনিয়াদ হল হজ্জ। আর হজ্জের শর্তাবলী পাওয়া গেলে তা পালন করা ফর্নেযে আইন । হজ্জ ফর্ম হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির। হজ্জ ফরয হওয়ার সকল শর্ত পাওয়া যাওয়া সত্তেও তা পরিত্যাগকারী ফাসিক। কিন্তু যেহেতু এর শর্তাবলী এদেশে কম পাওয়া যায় এবং জীবনে মাত্র একবার ফর্য হয় অন্যান্য ইবাদতের ন্যায় বার বার ফর্য হয় না, তাছাড়া প্রয়োজনের সময় এর মাসআলা শিক্ষা করা সম্ভব বিধায় এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকায় হজ্জের মাসআলা আলোচনা করা হয় নি।

-عند الحاجة । यरहजू-ازبسكه । शाखरा याग्न -يافته شود ؛ मद्मार्थ প্রয়োজনের সময়। -مختصر শিক্ষা করা সম্ভব। -مختصر সংক্ষিপ্ত; ক্ষুদ্র । 실 , じ-পরিতত্যাগকারী ।

# كتابُ الثقوٰ ي

بعد اتيانِ اركانِ اسلام دانستنِ حرام ومكروه ومشتبَه و پر بيز ازمُشتَبِهات بنا بر احتياط از وتوع درحرام ومكروه ازضروريات ِ اسلام ست \_

## অষ্টম অধ্যায় ঃ তাকওয়ার বর্ণনা

ইসলামের রোকনগুলো পালন করার পর হারাম, মাকরাহ ও সন্দেহজনক উত্তর ঃ হজ্জ ফরজ হওয়ার শর্ত ৬টি। যথা- ১. মুসলমান হওয়া, ২. জ্ঞানী হওয়া, ৩. স্বাধীন হওয়া. ৪. বালেগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া. ৫. সময় হওয়া অর্থাৎ হজ্জ কর্ম সম্বাদন করতে স্বাভাবিক পর্যায় খরচ বহনে সক্ষম হওয়া।

প্রশু ঃ হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত ৫টি। যথা- ১. সৃস্থ হওয়া, ২. বাধা নিষেধ না থাকা, ৩, রাস্তা নিরাপদ হওয়া, ৪, মহিলাদের ইন্দতের সময় না হওয়া, ৫, মাহরামের সাথে যাওয়া।

প্রশুঃ হজ্জের ফরজ কয়টি ও কি কি?

উত্তর ঃ হজ্জের ফরজ তিনটি- ১. ইহরাম বাঁধা, ২. আরাফার ময়দানে অবস্থান করা, তওয়াফে জিয়াবতত কবা ।

বিষয়াদি সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং হারাম ও মাকরহের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার আশংকায় সন্দেহযুক্ত কার্যাদি হতে বেঁচে থাকাও ইসলামের জরুরী স্বতঃসিদ্ধ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত।

فصل ، درخوردن \_خوردنِ میته یعنی جانورے که خود بخو دمرده باشد و جانورے که آ آں را کا فرغیر کتا بی ذنح کرده باشد حرام ست ، وچنیں جانورے که آں رامسلمان یا کتا بی ذنح کرده باشد وعمداً بسم الله ترک کرده باشد حرام ست واگر بنسیان ترک کرده باشد نزد مالک ٔ حرام ست ونز دامام اعظم ٔ حلال ست \_

### প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ পানাহার প্রসঙ্গে

প্রশ্ন ঃ কোন কোন প্রানী ভক্ষন করা হারাম?

উত্তর ঃ (১) মৃত প্রাণী তথা যে সমস্ত প্রাণী স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করে।
(২) যে সব প্রাণীকে আহলে কিতাব ব্যতীত অন্য কোন বিধর্মী লোক জবাই করে সেগুলো ভক্ষন করা হারাম। অনুরূপভাবে যে প্রাণীকে কোন মুসলমান বা কোন কিতাবী জবাই করে এবং জবাইয়ের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ তরক করে সেগুলোও ভক্ষণ করা হারাম। আর যদি ভূলে বিসমিল্লাহ তরক করে তাহলে ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে তা ভক্ষন করা হারাম, আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে হালাল।

مسئله ـ خوردنِ درنده از چہار پائگاں و پرندگاں اگر چه کفتار ورُ و باہ باشد وقیل وخر واستر وخزند ہاے زمین مثلِ موثِ اہلی ودثتی وابن عرس وغیرہ حشرات چوں زنبور وسنگِ پُشت و مانندِ آ ں، و جانورے کہ غالبِ قوتِ و بے نجاست باشد حرام ست ،

প্রশাঃ গাধা, খচ্চর, খেকশিয়াল ইত্যাদি ভক্ষণ করার হুকুম কি? উত্তরঃ হিংস্র প্রাণী চাই চতুম্পদ হোক বা পাখি জাতীয় হোক এবং খেকো প্রাণী হোক বা খেক শিয়াল হোক, হাতি, গাধা, খচ্চর হোক বা গর্তের প্রাণী হোক, যথাঃ ঘরের বা বনের ইঁদুর, বেজী ইত্যাদি কীট-পতঙ্গ যেমন, ভীমরুল, কেচো প্রভৃতি এবং যে সব প্রাণীর খাদ্যের বেশীর ভাগ অংশ নাপাক ঐ সকল প্রাণী খাওয়া হারাম।

وزاغ که دانه ونجاست هر دومی خور دمکروه است، واسپ حلال ست ونز دامام اعظم مکروه ، وزاغ زراعت که فقط دانه می خور دو خر گوش و دیگر حیواناتِ برّ ی حلال اند واز حیواناتِ دریا نز دامام اعظم م سوائے ماہی به جمیع اقسام خود ہیج جانور حلال نیست، وماہی اگر در دریا مرد و برروئے آ ب آمد حرام ست نز دامام اعظم کی

প্রশ্ন : কোন কোন জানোয়ার ভক্ষণ করা মাকরহ ও হালাল?

্রিউত্তরঃ যে সব কাক নাপাক ও শস্য দানা উভয়টিই খায় সেগুলো খাওয়া মাকর্রহ। আর ঘোড়া খাওয়া হালাল। তবে ইমাম আজম (রহঃ) এর মতে মাকর্রহ।

এবং শস্যদানা আহরণকারী কাক, খরগোশ, অন্যান্য বন্য প্রাণী (অহিংস্র) খাওয়া হালাল। আর ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর মধ্যে মাছ ছাড়া অন্যসব প্রাণী ভক্ষণ করা হারাম। আর আপদ-বালা ব্যতীত কোন মাছ স্বাভাবিক ভাবে মরে পানিতে ভেসে উঠলে তা ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে খাওয়া হারাম।

و ماہی وجراد راذ بح شرط نیست \_

প্রশ্ন ঃ কোন কোন প্রাণী ভক্ষন করার জন্য জবাই করা শর্ত নয়? উত্তর ঃ মাছ ও পঙ্গপাল ভক্ষণ করার জন্য জবেহ করা শর্ত নয়।

مسئله \_خوردن بقدرے که قوامِ زندگی باشد فرض ست، وبقدرے که بدال نماز استاده توال خواند وقوّت برروزه حاصل شودمتحب ست، وتانصف شکم مسنون، وتا پری شکم مباح ست، واگر به نبّیت قوت بر جهاد و تحصیلِ علوم دینی بخوردمتحب ست، وزیاده از پوری شکم حرام ست، مگر بقصد روزهٔ فردایا بخاطرِ مهمان \_

🕬 🛠 ঃ কতটুকু পরিমাণ আহার করা ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাব?

উত্তর ঃ যে পরিমাণ আহার করার দ্বারা জীবন ধারণ করা সম্ভব সে পরিমাণ আহার করা ফরয। আর যে পরিমাণ আহার করার দ্বারা দাড়িয়ে নামায পড়া যায় এবং রোযা রাখার শক্তি অর্জিত হয় সে পরিমাণ আহার করা মুস্তাহাব। অর্ধ পেট আহার করা সুন্নত। পেট ভরে খাওয়া মুবাহ। তবে জিহাদ বা ইলমে দীন অর্জনের জন্য বেশী খাওয়া মুস্তাহাব।

পেট ভরা বা তৃপ্ত হওয়ার পর অতিরিক্ত আহার করা হারাম। তবে রোযার উদ্দেশ্যে বা মেহমানের খাতিরে হলে তা জায়েয।

مسكله ـ در حالتِ مخمصه لعنى وقت انديشهُ مرگ از گر سنگى اگر ما كولے حلال نيابد مية و مانندِ آں محرّ مات حلال شود بلكه فرض شود خور دنِ آں نز د امام اعظم ٌ، اگر نخور د প্রশ্নঃ জীবন বিপন্ন হওয়ার সময় হারাম খাদ্য খাওয়ার হুকুম কি? উত্তরঃ জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা হলে অর্থাৎ, ক্ষুধার কারণে মৃত্যুর

আশিংকা দেখা দিলে যদি হালাল কোন খাদ্যদ্রব্য না পাওঁয়া যায়, সে মুহুর্তে মৃত প্রাণী বা এ জাতীয় অন্য কোন বস্তু ভক্ষন করা জায়েয়। বরং ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে ফর্য। আর ভক্ষণ না করে মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হবে।

لیکن بقدرسدِ رمق خوردشکم سیرنخوردنز دا بی حنیفهٌ، ودر قولے از شافعیٌّ واحمهٌ ونز د مالک شکم سیر خورد \_ درایں چنیں حالت اگر مالِ غیر مقدارِ سدِ رمق خورد به نیت ادائے قیمت آل رواباشد، کیکن اگراحتیاط کر دو نمر د ماجور شود آثم نه شود \_

প্রশ্ন ঃ জীবন বিপন্ন অবস্থায় কতটুকু পরিমাণ হারাম খাবার খাওয়া জায়েয?

উত্তর ঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে জীবন বিপন্ন অবস্থায় জীবন ধারণ পরিমাণ হারাম খাদ্য খাওয়া জায়েয হবে, তবে পেট ভরে খাবে না। অন্য একটি বর্ণনায় ইমাম শাফেঈ (রহঃ), আহমদ (রহঃ) ও মালেক (রহঃ) -এর মতে পেট ভরে খাবার খাওয়া জায়েয। এমতাবস্থায় অন্যের মাল বিনা অনুমতিতে জীবন ধারণ পরিমাণ গ্রহণ করাও জায়েয। তবে পরে তার মূল্য পরিশোধের নিয়ত রাখতে হবে। এতদসত্ত্বেও যদি তা হতে বিরত থাকে এবং মৃত্যুবরণ করে তাহলে আল্লাহ তা'আলার দরবারে সওয়াবের অধিকারী হবে, গুনাহগার হবে না।

শব্দার্থ - আসমানী কিতাবের দাবীদার। যেমন ইয়য়দী, খ্রীষ্টান। حزندهائے زمین - খচর। استر শ্বাল। - روباه - روباه - کفتار যেকশিয়াল। حزندهائے زمین - খচর। استر জঙ্গলে বসবাসকারী প্রাণী। ابن - জঙ্গলে বসবাসকারী প্রাণী। ابن - কাক। حرائے - কেঁচো। خائے - ভীমরুল। حرائے - কেঁচো। - خمصه - سدِّ رمق। گرسنگی - گرسنگی - گرسنگی - খুআবস্থার কারণে মৃত্যুঅবস্থা। - گرسنگی - শুবার কারণে মৃত্যুঅবস্থা। - مشتبه - گرسنگی - শাহণার। اتبان - গাহগার। انبیان - মাহ্শাপ্ণ্য। حروشی ابلی - ساز - ماهی - دروی - انبیان - اتبان - اتبان - ساز - موشی ابلی - ساز - موشی ابلی

مسکله به دوا خوردن در بیماری جائز ست واجب نیست اگر دوانه خورد و بمرد آثم نه شود به

প্রশ্নঃ ঔষধ সেবন, সুস্বাধু খাবার, দামী ফল খাওয়ার হুকুম কি? উত্তরঃ অসুখে ঔষধ সেবন করা জায়েয়ে, ওয়াজিব নয়। সুতরাং কেউ অসুখে ঔষধ গ্রহণ না করার কারণে মারা গেলে গুনাহগার হবে না। مسئله ـ خوردنِ انواعِ فوا كه واطعمهُ لذيذه جائز ست كيكن إسراف درال وإفراط ممنوع ست ـ

ভালো ভালো দামী ফল ও সুস্বাধু খাবার খাওয়া জায়েয়। তবে এতে অপচয় বা অহেতুক খরচ করা নিষেধ।

مسّله \_استعالِ ظروف ِطلاونقره برمردوزن حرام ست \_

প্রশ্ন ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বাসনপত্র ব্যবহার করা নারী পুরুষ সকলের জন্য হারাম।

مسکله \_ شراب انگوری از آب خام انگور که مسکر شود و کف آردنجس ست به نجاست غلیظ و حرام ست قطعی ، منکر آس کا فرست و شراب که از خرمائے تر سازندیا از کشمش که مسکر شود و کف آرد و طلاء که آب انگور به پرند چوس کمتر از دو ثلث خشک بگذارند تا مسکر شود و کف آرد و این برسه تیم نجس ست بنجاست خفیفه ، و نجینین دیگر اشر به از تمریا زبیب بعد پختن یا از عسل یا انجیریا گندم یا جو یا جوار و غیر آس آنچه مسکر باشد و پختین که آب انگور بعد پختن یک ثلث باقی مانده باشد این بهمه مسکرات نزدامام مشتب عنبی که آب انگور بعد پختن یک ثلث باقی مانده باشد این بهمه مسکرات نزدامام محد شرام ست اگر چه یک قطره از ان خورد ، نجس ست ، نجاست خفیفه \_ رسول فرمود مسلم بر چه کثیر آس سکر آرد قطرهٔ از ان حرام ست ، و بر چه مسکرات نمرست بعنی به به و خر ست در حرمت و نجاست و نزدامام ابی حنیفهٔ شوائے چهار شراب سابقه از العنی به به وخر ست در حرمت و نجاست و نزدامام ابی حنیفهٔ شوائے چهار شراب سابقه از العنی به به و که رست دونوی برقول محد شربهٔ لاحقه آنچه بقصد له و خورد حرام ست ، و اگر بقصد قو ت خورد جائز باشد کین این قول امام مروک ست و فتوی برقول محد شد .

### প্রশ্ন ঃ মদ ব্যবহার করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ (ক) আঙ্গুরের তাজা রস দারা প্রস্তুতকৃত মদ যদি নেশা সৃষ্টি করে এবং তাতে ঝাঁজ পাওয়া যায় তবে তা নাজাসাতে গলীজা বা মারাত্মক নাপাক। তথা অকাট্য হারাম। উহা অস্বীকারকারী কাফির।

(খ) আর ভিজা খেজুর (গ) কিসমিস দ্বারা তৈরী মদ যদি মাদকতা সৃষ্টি করে ও তাতে বাাজ ওঠে.

(ঘ) 此 তথা এমন প্রক্রিয়ায় আঙ্গুরের জ্বালানো রস যার দুই তৃতীয়াংশের বেশী শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পর তা মাদকতা সৃষ্টি করে ও ঝাঁজ বিশিষ্ট হয়। এ ্রতিন প্রকারের মদ নাজাসাতে খফীফা ও হারাম। তেমনি ভাবে যে মদ ভিজা আঙ্গুর বা শুকনা খেজুর জ্বালিয়ে তৈরী করা হয় বা মধু, আনজীর (ডুমুর), গম, যব, মাওয়ার (দানা জাতীয় ফল বিশেষ) ও অন্যান্য বস্তু দারা তৈরী করা হয় যা নেশা সৃষ্টি করে অথবা যে আঙ্গুরের জ্বালানো রস জ্বাল দিয়ে দুই তৃতীয়াংশ শুকিয়ে ফেলা হয় এবং এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকে এ জাতীয় মাদকতা সৃষ্টিকারী শরাব ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে নাজাসাতে খফীফা ও হারাম। এর এক ফোটাও পান করা হারাম। কারণ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, যে বস্তুর বেশীর অংশ নেশা সৃষ্টি করে তার এক ফোটাও হারাম। অর্থাৎ, হারাম ও নাপাক হওয়ার দিক দিয়ে শরাবের ন্যায়। আর ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে পূর্বে উল্লেখিত চার প্রকার ছাড়া বাকী শরাব ও পরবর্তী শরাব সমূহ যা (সাধারণত চিত্ত বিনোদনের জন্য পান করা হয়) তাও হারাম তবে শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে পান করা জায়েয়। প্রকাশ থাকে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর এই উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতের উপরেই ফতওয়া।

প্রশ্ন ঃ شراب বা পূর্ববর্তী মাদকদ্রব্য বলতে কোন প্রকার আর شراب বলতে কোন প্রকার মদকে বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : شراب الله বলতে شراب الكوراز خام الكور، شراب كه ازخر مائخ ترسازند، از تشمش كه سكرشود، طلاكه آب شراب الكوراز خام الكور، شراب كه ازخر ماغة ترسازند، از تشمش كه سكرشود، طلاكه آب قراب لاحقه المام مام مام مام مام مام مام شراب لاحقه مام مام مام مام شراب لاحقه

। त्रुताता करस्रा केने केने ویگراشر به ازتمریاز بیب ، یا از عسل یا نجیریا گندم یا جوار مسئله ۔ از خمر ہیج نفع گرفتن جائز نیست پس چہار پاییررا ہم از ان تداوی نباید کرد وطفل را ہم دادہ نشود و درمر ہم زخم ہم نینداختہ شود ۔

প্রশ্ন ঃ মদ দারা উপকৃত হওয়া কি জায়েয?

উত্তর ঃ মদের দ্বারা কোন ধরনের উপকারিতা লাভ করা জায়েয নয়। এমনকি কোন প্রাণীকেও তা দ্বারা চিকিৎসা করা নাজায়েয়। শিশুদের ক্ষেত্রেও তাই। কোন জখমের ব্যান্ডেজের উপর ও তা প্রয়োগ করা যাবে না। مسکله \_ وفت خوردن طعام وآب سنت آنست که اول بسم الله گوید وآخرش الحمد له واول و آخرش الحمد له واول و آب به سه کرت بنوشد و هر باربسم الله والحمد لله گوید \_ است

গশ্নঃ পানাহার করার সময় কি কি কাজ করা সুন্নত?

উত্তর ঃ পানাহার করার সময় সুনুত হল-

- (১) আহারের আগে ও পরে হাত ধোয়া,
- (২) আহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা,
- (৩) আহারের শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলা,
- (৪) পানীয় বস্তু তিন শ্বাসে পান করা,
- (৫) প্রতিবার বিসমিল্লাহ ও আলহামদু লিল্লাহ বলা সুনুত।

مسئله ـ گوشت که ازمسلمان ما کتابی خریده شود حلال است وآ نکه از بت پرست خریده شودحرام ست ـ

প্রশ্ন ঃ মুসলমান, কিতাবী ও মূর্তি পুজক থেকে গোশত ক্রয় করা জায়েয কি না?

উত্তরঃ মুসলমান বা কিতাবী লোকের নিকট থেকে গোশত ক্রয় করা জায়েয। আর মূর্তি পূজারী থেকে ক্রয় করা জায়েয নয়।

مسكه ـ برقبول مديةول عبدوامة وطفل مقبول ست ـ

প্রশ্ন ঃ হাদিয়া কবুল করার ব্যাপারে গোলাম, দাসী, নাবালেগ কার কথা গ্রহণযোগ্য?

উত্তর ঃ হাদিয়া কবুল করার ক্ষেত্রে গোলাম, দাসী, নাবালেগের কথাও গ্রহণযোগ্য।

مسكه بشيراس بسبب سكروبول ماكول اللحم حرام ست \_

বিঃ দ্রঃ মাদকতা সৃষ্টি করার কারণে ঘোড়ার দুধ এবং যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেগুলোর পেশাব হারাম।

مسئله - اگرعادل بطهارت یا بنجاستِ آب خبر د مدقبول کرده شود واگر فاسق یا مستور الحال بنجاستِ آب خبر د مدتح سی کند و به غالب رائع ممل کند پستر اگر در غلبهٔ ظن صادق داند آب راریخته تیم کند واگر در غلبهٔ ظن کاذب داند وضو و تیم م ردواگر کند بهتر باشد والا وضو کند - প্রশ্ন ঃ র্য়িদি এমন জায়গায় পানি পাওয়া যায় যে, পানি পাক বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়, তখন সে কিভাবে পবিত্রতা অর্জনকরবে?

উত্তর ঃ পানি পাক বা নাপাক হওয়ার ব্যাপারে কোন ধার্মিক ব্যক্তি অবহিত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে, তবে কোন ফাসিক বা হাল অজানা ব্যক্তি পানি নাপাক বলে সংবাদ দিলে অন্তরে চিন্তা ভাবনা করে তার যে দিকে প্রাধান্য পায় তার উপর আমল করতে হবে। যদি সত্য নাপাক বলে প্রবল ধারণা হয় তাহলে পানি বাদ দিয়ে তায়াম্মুম করবে। আর মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হলে উজু তায়াম্মুম উভয়টা করা উত্তম। নতুবা শুধু উজু করবে।

مسكله ـ از بندهٔ تاجر قبولِ ضيافت جائز باشد، وگرفتنِ پارچه يازر يانقدياغله بدون احازت مولى حائز نيست ـ

বিঃ দুঃ (১) ব্যবসায়ী গোলামের আতিথেয়তা কবুল করা জায়েয। তবৈ প্রদত্ত বস্তু যেমন কাপড়, স্বর্ণ, টাকা বা অন্য কোন মাল হলে মুনিবের অনুমতি ছাড়া গ্রহণ করা না জায়েয।

مسئلہ۔قبولِ ضیافت وہدیہ اُمرائے ظالم وزنِ رُقاً صه دمغنّیہ ونا تحدکہ اکثر مال اواز حرام باشد جائز نیست واگر داند کہ اکثر مال اواز حلال ست جائز ست۔

বিঃ দ্রঃ (২) জালেম শাসক, নৃত্য শিল্পী, গায়িকা, শোক প্রকাশে পেশাধারীনী মহিলার আতিথেয়তা ও হাদিয়া গ্রহণ করা জায়েয় নয়। কেননা তাদের মালের অধিকাংশই হারাম। তবে যদি মালের বেশীর ভাগ অংশ হালাল পথে উপার্জন সম্পর্কে জানা থাকে তাহলে গ্রহণ করা জায়েয়।

শব্দার্থ : مرهم চিকিৎসা। مرهم বার। تداوى নার। بيرست সূর্তি و পূজারী। مرهم সম্ভূষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্মানার্থে প্রদেয় বস্তু ماكول ماكول সম্ভূষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্মানার্থে প্রদেয় বস্তু اللحم زبيب বারায় কেসমিস। مسكر হারাম।

فصل درلباس ـ پارچه پوشیده بقدرسترعورت ودفع سر ماوگر مائے مہلک فرض ست و مسنون مزیاد هازال برائے زینت مامور وا ظہار نعمت خداوادائے شکر مستحب ست ومسنون منابعت که اباس انگشت نما نپوشد و دامن دراز تا نصف ساق باشد و دامن تاشتالنگ باند ت و فروتر ازال حرام ست و شمله یک و جب به نیت سنت مستحب ست و زیاده

# تکلف درلباس بنابراسراف وتکبرحرام ست یا مکروه و بدون آل مباح ست کید

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ পোশাকের বিবরণ

প্রশ্ন ঃ কি ধরণের পোশাক পরিধান করা ফর্য, মুন্তাহাব, জায়েয ও হারাম?

উত্তর ঃ ছতর আবৃত করা পরিমাণ ও জীবন বিপন্নকারী ঠান্ডা-গরম নিবারনের পোশাক পরিধান করা ফর্য।

সৌন্দর্য বর্ধনের জন্য এর অধিক পরিধান করা জায়েয। আর আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতের বহিঃপ্রকাশ ও শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

এমন পোশাক পরিধান করা যা দেখলে মানুষ আঙ্গুল দিয়ে তার দিকে ইশারা করে দেখায় তা পরা মাকরহ। আর জামা, লুঙ্গি নিসফে সাক্ব তথা অর্ধ হাটু পর্যন্ত টেনে পরিধান করা সুনুত। পায়ের গিরা পর্যন্ত পরিধান করা জায়েয। এর নিচে পরিধান করা হারাম। আর সুনুতের নিয়তে পাগড়ীর আঁচল (শামলা)অর্ধ হাত পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখা মুস্তাহাব। লৌকিকতার উদ্দেশ্যে দামী পোশাক পরিধান করা ও অহংকার প্রদর্শন করা হারাম এবং মাকরহ। তবে এর বিপরীত হলে তা জায়েয।

مسئله یه مُعصفر ومُزعفر مردان راحرام ست نه زنان راو بروایتے رنگ سرخ مردان را مطلقا مکروہ است مگر مُخطَّطُ مثلِ سوی ۔

প্রশ্ন ঃ পুরুষের জন্য কি রঙের পোশাক ব্যবহার করা হারাম?

উত্তর ঃ পুরুষের জন্য হলুদ ও জাফরানী রংয়ের পোশাক পরিধান করা হারাম। তবে মহিলার জন্য হারাম নয়। অন্য এক রেওয়ায়াত মতে পুরুষের জন্য লাল বর্ণের কাপড় ব্যবহার করা সর্বক্ষেত্রে মাকরহ। তবে সূচী জাতীয় কাপড়ের ন্যায় লাল ডোরা বিশিষ্ট হলে মাকরহ নয়।

শব্দার্থ : معصفر কুসুমী রঙে কিরা। وجب বিঘত। معصفر কুসুমী রঙে রঞ্জিত। مخطط জা'ফরানী রঙে রঙ্গিন। مخطط ডোরা বিশিষ্ট।

مسئله به پارچه که تارو بودِ آن آبریشم باشد زنان را حلال ست ومردان راحرام ست گرمقدارِ چهارانگشت چون عکم و آنچه بودِ آن آبریشم و تارآن از پنبه یاصوف باشد در حرب جائز ست و آنچه بودِ آن از پنبه است و تارآن آبریشم مشروع ست در حال প্রশ্ন থকে বন্তু পরিধানের হুকুম কি?

উত্তর । যে কাপড়ের তানা ও বানা উভয়টি রেশমের তা মহিলার জন জায়েয, পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ হারাম। তবে পাড় বা পট্টির ন্যায় মাত্র চার আঙ্গুল পরিমাণ হলে তা নাজায়েয নয়, বরং জায়েয়। আর যে কাপড়ের বান রেশমের আর তানা সুতি বা পশমী যুদ্ধের ময়দানে তা পরিধান কর জায়েয়।

আর যে কাপড়ের বানা সৃতি আর তানা রেশমী সর্বক্ষেত্রে তা পরিধান করা জায়েয ।

مسکله ـ از پارچهٔ آبریشی خالص فرش و تکمیه ساختن جائز ست نز دامام اعظم ً ونز د صاهبین جائز نیست ـ

বিঃ দ্রঃ ইমাম আজম (রহঃ) -এর মতে খালেস রেশমের বস্ত্র দ্বারা বিছানা চাদর ও বালিশের কভার বানানো জায়েয। কিন্তু সাহেবাইনের মতে জায়েয নয়।

مسکله ـ زنال را زِیورِزرونقره بوشیدن جائزست ومردال را جائز نیست مگرانگشتری نقره و کندن زرگر دِنگیینه ـ

প্রশ্নঃ পুরুষ ও মহিলার জন্য অলংকার ব্যবহার করার স্থকুম কি? উত্তরঃ মহিলার জন্য স্বর্গ ও রৌপ্যের অলঙ্কার পরিধান করা জয়েয়, আর পুরুষের জন্য নাজায়িয়। তবে পুরুষের জন্য রৌপ্যের আংটি ও পাথরের চতুর্পার্শ্বে স্বর্ণ মোড়ানো আংটি পরা জায়েয়।

مسکه بستن دندان شکته به تارنفره جائزست نه به تارزر ونز دصاحبین به تارزر بم حائزست به

প্রশ্ন ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের দারা দাঁত বাধানোর হুকুম কি?

উত্তর ঃ রৌপ্যের দ্বারা দাঁত বাধানো জায়েয। আর স্বর্ণের তার দ্বারা জায়েয নয়। কিন্তু সাহেবাইনের মতে স্বর্ণের তার দ্বারাও দাঁত বাধাই করা জায়েয।

مسكه \_انگشترى از آنهن وسنگ ورَ ونيس جائز نيست \_

विঃ দ্রঃ লোহা, পাথর, পিতল দারা বানানো আংটি ব্যবহার করা জায়েয নয়।

مسكِه \_ بادشاه وقاضى را انگشترى برائے مهر داشتن سنت ست وديگر را ترك آل

افضل ست \_

প্রশ্লীঃ আংটি ব্যবহার করা কাদের জন্য সুত্মত আর কাদের জন্য সুত্মত নম?

উত্তর ঃ রষ্ট্রেপ্রধান ও বিচারপতির জন্য সীল মোহর প্রদান কল্পে আংটি ব্যবহার করা সুনুত। আর অন্যদের তা থেকে বিরত থাকা শ্রেয়।

مسکله ـ طعام خوردن درظر فے که کوفتِ نقر ہ برآ ں باشد نشستن برایں چنیں کری جائز ست بشرطیکه از موضعِ نقر ہ احتیاط کند ونز دا بی پوسف گمروہ است وازمحرؓ دو

روایت ست به

বিঃ দ্রঃ রূপার পেরেক লাগানো, রূপার পাত্রে আহার করা বা এধরণের চেয়ারে বসা জায়েয। তবে পেরেকের স্থান হতে সতর্কতা অবলম্বন করা শর্ত। আর আবু ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে তা মাকরূহ। আর মুহাম্মাদ (রহঃ) থেকে দুই ধরনের বর্ণনা আছে। এক বর্ণনায় জায়েয অন্যটিতে নাজায়েয।

## مسكله ـ طفلِ نررابوشيدنِ حرير وزرحرام ست ـ

বিঃ দ্রঃ নাবালেগ ছেলেকে রেশমী কাপড় ও স্বর্ণ পরিধান করানো হারাম জায়েয নেই।

শবার্থ ঃ - খাড়, কাপড়। تار । তানা। علم । বানা। حلم পাড়, কিনারা। - তানা। بارچه সূতা। - তিলা - کوفت । উল। - کوفت । তাহা। - بنبه পিতল।

فصل \_ دروطی ودواعی آل \_ جماع کردن بازن منکوحه ومملوکه خود در دبریا در حالت حیض حرام ست \_

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সহবাস ও কামোত্তেজক কার্যকলাপ

প্রশ্ন ঃ নিজ স্ত্রী ও দাসীর পায়ুপথে ও হায়েযকালে সহবাস করার হুজুক কি? উত্তর ঃ নিজ স্ত্রী ও দাসীর পায়ুপথে ও হায়েয কালে সহবাস করা হারাম।

مسكه ـ لواطت حرام ست قطعي ، منكر حرمت آ ل كافرست ـ

مسکله - دیدن زن اجنبیه را یا امر درا به شهوت حرام ست، و پختین دست باجنبیه شهوت رسانیدن دست باجنبیه شهوت رسانیدن واز پاحر کت نامشروع کردن، در حدیث آمده که زنائے چنم نظر ست وزنائے دست گرفتن وزنائے زبال شخن گفتن وفروج تصدیق یا تکذیب سند آنهامی کند۔

প্রশ্ন ঃ সমকামিতা বা পুং মৈথুন, বেগানা নারী ও শশ্রু বিহীন বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত ইত্যাদির হুকুম কি?

উত্তর है पार्थि वा পুং মৈথুন করা সুনিশ্চিতরূপে হারাম। তা অস্বীকারকারী কাফির, আর বেগানা নারী ও শশ্রু বিহীন বালকের প্রতি কামদৃষ্টি করা হারাম। তদ্রুপ বেগানা নারীর শরীর শুপর্শ করা হারাম। আর হারাম সিদ্ধির মতলবে পদচারণা করাও হারাম। কারণ, হাদীসে আছে, চোখের যিনা হল দর্শন, হাতের যিনা স্পর্শ, মুখের যিনা হল আলাপ-আলোচনা করা, আর লজ্জাস্থান হয়তো তাকে সত্যায়ন করে নয়তো তাকে মিথ্যায় প্রতিপন্ন করে। কন্মিন হার্টিক বিল্লা ক্রিন্দ্র করে। ক্রিক্তা ক্রিক্তা ক্রিন্দ্র ক্রিন্দ্র

## প্রশ্ন : অন্যের সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ অন্যের গুপ্তাঙ্গ তথা সতরের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। তবে প্রয়োজন বশতঃ সে পরিমাণ দর্শন করতে পারবে। যেমন, চিকিৎসক, খতনাকারী, ধাত্রী ও পিছকারী প্রয়োগকারী। আর একজন পুরুষের জন্য অপর পুরুষের সতর ব্যতীত বাকী অঙ্গ দেখা জায়েয। অর্থাৎ, নাভি হতে হাটু পর্যন্ত দেখতে পারবে না এবং একজন মহিলার জন্য অপর মহিলার নাভি হতে হাটু পর্যন্ত দেখা নাজায়েয। আর বাকি অঙ্গ দেখা জায়েয। তদ্রুপ মহিলার জন্য পুরুষের সতর ছাড়া বাকি অঙ্গ দেখা জায়েয যদি কামভাব না থাকে। আর কামভাব থাকলে কোন অঙ্গই দেখতে পারবে না।

ومر درااز زن اجنبیه اصلا دیدن جائز نیست مگر زنے که برائے حوائج بیروں می

آید روئے ودو دست او جائز ست اگر شہوت نہ باشد والا جائز نیست۔ ورقر آن آمدہ بگو ائے محمطیطی مردان مسلمانا را کہ از زناں چٹم بپوشند وفروج را نگاہ دارندہ وبگوزنان مسلمانا را کہ از مردال چٹم بپوشند وفروج را نگاہ دارند۔ ودر حدیث آمدہ ہر کہ زن اجنبیہ را بہ شہوت بہ بیندسرب درچٹم اوروز قیامت ریختہ شود۔

বিঃ দ্রঃ পুরুষের জন্য বেগানা মহিলার কোন অঙ্গই দেখা জায়েয নয়। তবে যে সব মহিলা প্রয়োজনের তাগিদে বাইরে আসে তাদের চেহারা ও উভয় হাতের প্রতি যৌন কামনা ছাড়া হলে দেখা জায়েয। আর যৌন কামনা থাকলে দেখা জায়েয নেই। কারণ, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- হে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)! আপনি মু'মিনদেরকে বলে দিন, তারা যেন মহিলা থেকে দৃষ্টি নিম্মগামী রাখে এবং লজ্জাস্থান (যিনা-ব্যাভিচার হতে) হেফাজত করে। আর মু'মিন নারীদেরকে বলে দিন, তারা যেন বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টি করা থেকে স্বীয় নজরকে নিচু রাখে এবং স্ব-স্ব লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি যৌন কামনার সাথে কোন বেগানা নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে কিয়ামত দিবসে তার চোখে সীসা ঢেলে দেয়া হবে। (নাউযুবিল্লাহ)

مسئله ۔ از زن منکوحه ومملو که خودتمام بدن دیدن جائز ست کیکن مستحب آنست که شرمگاه را نه بیندواز زن محرمه کنوداز کنیز اجنبی سروروئے وساق وباز و به بیند، وس کردن ہم جائز ست اگر از شہوت مامون باشد وشکم و پشت وران نه بیند وبنده از مالکهٔ خودمثلِ اجنبی ست ۔

### প্রশ্ন ঃ নিজ ন্ত্রী ও নিজ দাসীর অঙ্গ দেখার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আপন স্ত্রী ও নিজ দাসীর সকল অঙ্গ দেখা জায়েয আছে। তবে লজ্জাস্থান না দেখা মুস্তাহাব। কিন্তু স্বীয় মাহরাম ও বাঁদীর মাথা, চেহারা, পায়ের গোছা ও বাহু দেখা জায়েয। যৌন কামনা থেকে নির্ভয় থাকলে স্পর্শ করাও জায়েয। কিন্তু পেট, পিঠ ও রান দেখা জায়েয নয়। তেমনিভাবে গোলামের মনিব যদি মহিলা হয় তাহলে তার জন্য সে পর পুরুষের ন্যায়।

भकार्थ : وطي अহবাস कরा। داعية - دواعي अহবাস कরा। داعية - এর বহুবচন। المحامد المجاهبة - امرد المجاهبة المجاهبة

মোঁচ বিহীন ছেলে। انگشتری লাহা। - লোহা। سنگ লাহা। - পাথর। পাথর। - سُرب পাথর। - کوف

مسکلہ۔ دیدن بسوئے زنِ اجنبیہ وقتِ ارادۂ نکاح یا شرائے آل باوجو دِشہوت ہم مہمری جائزست و پینیں شاہدرانز دخل شہادت وادائے آل وحاکم رانز دھکم۔

প্রশ্নঃ বিয়ে বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীর প্রতি নজর দেয়া জায়েয় কি না?

উত্তর ঃ বিয়ে বা ক্রয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীর প্রতি কামভাব থাকা সত্ত্বেও তাকানো জায়েয। তদ্রুপ সাক্ষীর জন্য সাক্ষ্যদান কালে এবং বিচারপতির জন্য বিচার কালে তাকানো জায়েয।

مسکله ـ خوجه وآخته راحکم مردست ـ

প্রশ্ন ঃ লিঙ্গহীন ও অন্তকোষহীন ব্যক্তির হুকুম কি?

উত্তর ঃ লিঙ্গহীন ও অভকোষহীন ব্যক্তি স্বাভাবিক মানুষের ন্যায়।

مسکله ـ عُز ل ازمنکوحه حرّه لیعنی منی بیروں انداختن تا علوق نشود بے اذن او جائز نیست، واگرمملو کهٔ غیرمنکوحهاو باشد بغیراذ ن سیداو جائز نیست وازمملو که خودرا بے اذن جائز ست ـ

## প্রশ্ন ঃ শরীয়তের দৃষ্টিতে আযল করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ শরীয়তের নিয়ম হল স্বাধীন স্ত্রীর সাথে তার অনুমতি ব্যতীত আযল করা অর্থাৎ, যোনীর বাইরে বীর্যপাত ঘটানো জায়েয নেই। আর অন্যের বাঁদীকে বিবাহ করলে মালিকের অনুমতি ছাড়া তার সাথে আযল করা জায়েয নয়। কিন্তু নিজের বাঁদীর সাথে তার অনুমতি ছাড়া আযল করা জায়েয।

مسئله۔اگر کے کنیزرا بشرایا ہبہ یاارث یا ما نندآں ما لک شدوطی آں جائز نیست ونہ دواعی وطی تا کہ در ملک او یک حیض کامل یا فتہ شود واگرصغیرہ یا آئسہ باشد بعد یک ماہ وطی جائزست۔

প্রশ্ন ঃ বাঁদীর মালিক হওয়ার পর কতক্ষণ পর্যন্ত তার সাথে মিলন বা যৌন আচরণ করা অবৈধ?

উত্তর ঃ ক্রয়, দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে অথবা এ জাতীয় কোন উপায়ে কোন দাসির মালিক হলে তার মালিকানায় আসার পর এক ঋতু পূর্ণ না হওয়া পূর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা বা যৌন আচরণ করা না জায়েয।

আর সে দাসি যদি না বালেগা বা বৃদ্ধা হয় তথা ঋতুহীনা হয় তাহলে একমাস অতিবাহিত হওয়ার পর সহবাস করা জায়েয।

مسکلہ۔اگر دوکنیز در ملک کے باشند کہ نکاح آں ہر دوجع نتواں کر دآں کس اگر با کیے وطی کرد دیگر بروے حرام باشد تا کہآں رااز ملک خود خارج نہ کندیا نکاح کردہ . . .

ومبرس

বিঃ দ্রঃ কারো মালিকানায় যদি এমন দুজন দাসি জমা হয় যাদের পরস্পরে বিবাহ নাজায়েয়, তাদের একজনের সাথে সহবাস করলে অপর জনের সাথে সহবাস করা হারাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্বীয় মালিকানা থেকে বিচ্ছিন্ন না করবে বা বিবাহ না দিবে।

فصل \_ درکسب و تجارت واجاره \_ درحدیث آمده که طلب حلال فرض ست بعد فرائض، وبهترین کسب عمل دست خودست، دا وُ دعلیه السلام عمل از دست خودی کرد وی خورد، زره می ساخت دیگر بیع مبر ور بهتر ست یعنی بیع که پاک باشد از فساد وکراهیت \_

#### চতুর্থ পরিচেছদ ঃ উপার্জন, ব্যবসা ও ইজারা

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, অন্যান্য ফরয আদায়ের পর হালাল রুজি উপার্জন করাও ফরয। স্ব-হস্তের রোজগারই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট। হযরত দাউদ (আঃ) স্বহস্তে রোজগার করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি স্ব-হস্তে লৌহ বর্ম তৈরী করতেন। উৎকৃষ্ট উপার্জন হল খাঁটি ব্যবসা। অর্থাৎ, যে ব্যবসা সর্বপ্রকার ক্রট্রি ও অপছন্দনীয় কারবার হতে পবিত্র।

مسکله ۔ اگر مبیع مال نه باشدمثلِ مَبیۃ یا خون یاحر بیع آں باطل ست وجینیں اگر مال باشد کیکن متقوم نباشد مانند پرندہ در ہوایا ماہی در دریا و مانند خمر وخوک ۔ প্রশ্ন ঃ বিক্রয়ের দ্রব্য মাল না হলে কি বিক্রি করা নিষেধ?

উত্তর ঃ বিক্রয়ের বস্তু যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে মাল বিবেচিত না হয়, যেমন ঃ মৃতদেহ, রক্ত বা স্বাধীন মানুষ, তাহলে তা বিক্রি করা নিষেধ। তদ্রপ যদি কোন মাল মূল্যহীন হয়। যেমনঃ শূণ্যে উড়ন্ত পাখী, নদীর মাছ, মদ, শুকর প্রভৃতি।

مسئله - مال غيرمتقوم اگرعوض مبلغ فروخته شود بيع باطل گردد ، وا گرعوض رخت فروخته شود بيع عرض فاسد باشد و بيع خمرو ما نندآن باطل ست ،

প্রশ্নঃ মূল্যহীন বস্তু বিক্রি করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ (শরী'আতের দৃষ্টিতে) মূল্যহীন এমন কোন মাল যদি টাকা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি হয় তাহলে তা বাতিল। আর যদি অন্য কোন আসবাবের বিনিময়ে বিক্রি হয় তাহলে তা ফাসিদ বলে গণ্য হবে। সূতরাং মদ বা এজাতীয় বস্তুর বেচাকেনা করা বাতিল। কেননা, ইহা শরীয়তে মাল বলে গণ্য নয়।

শব্দার্থ ঃ - নুর্ব না - নুর্বালিকর তৈরী করতেন। সৎ কর্ম-বিক্রের; সৎ ব্যবসা। কুর্ন-বিক্রের; সৎ ব্যবসা। কুর্নার্মবোগ্য। ক্যাসিদ হওয়া। ক্যান্ত প্রাণী। কুর্নান্ত শ্রকর। ক্রান্ত করে। ক্রান্ত করে। ক্রান্ত ক্রান

مسئله ـ از بيع باطل مشترى ما لك نشوداز بيع فاسد بعدِ قبضِ ما لك شودليكن فنخ آں واجب ست ـ

अर्द्धाः বাতিল ও ফাসিদ ক্রয়ের মাধ্যমে ক্রেতা মালিক হয় কি না? উত্তরঃ ابيع باطل এর দ্বারা ক্রেতা মালের মালিক হয় না। আর ফাসেদ বিক্রয়ের দ্বারা মাল হস্তগত হওয়ার পর মালের মালিক হয় বটে কিন্তু মালিক হওয়ার পর চুক্তি ভঙ্গ করে দেয়া ওয়াজিব।

مسكله \_ بيج شير در بيتان باطل ست كه مشكوك الوجودست احمّال ست كه ريح باشد \_

প্রশ্নঃ স্তনে দুধ থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রি করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ দুধ স্তনে থাকা অবস্থায় বিক্রি করা না জায়েয। যেহেতু এর মধ্যে ধোকা বা সন্দেহ সৃষ্টি হয়। যেমন ঃ হতে পারে স্তন বায়ুর কারণে ফুলে আছে। مسکه - بیج که انجام آن بمنازعت کشد فاسدست - چنانچه بیج کیم در پشت گوسفندیا چوب درسقف یا یک ذراع در پارچه یا با جل مجهول پس اگرمشتری فسخ بیچ نه کرد. و چوب از سقف جدا کردوذ راع از ثو ب یا اجل رامشتری ساقط کرد نیچ صحیح ولازم پ

বিঃ দ্রঃ যে বেচাকেনার পরিনামে দ্বন্দ সৃষ্টি হতে পারে তা ফাসিদ। সুতরাং বকরীর শরীরের পশম, ছাদের কড়ি কাঠ, থান থেকে এক হাত কাপড়, বা মূল্য পরিশোধের সময় সীমা নির্ধারণ না করে ক্রয় বিক্রয় করা ইত্যাদি সবই ফাসিদ।

আর ক্রেতা যদি এসব ক্রয়-বিক্রয়কে রহিত না করে ছাদ থেকে কাঠ খুলে নেয় বা থান থেকে এক হাত কেটে নেয় অথবা মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারণ করে দেয়, তাহলে উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বিশুদ্ধ হয়ে যাবে।

مسکلہ۔ بیع بشرط فاسد فاسدست ۔

বিঃ দ্রঃ ফাসিদ তথা অবৈধ শর্তে ক্রয়-বিক্রয় করলে তা অবৈধ। وشرطِ فاسد آنست كه مقتضاء عقد نباشد و درال منفعت باشد باكع رايا مشترى رايا مبيح راكم ستَقِّ نفع باشد

#### প্রশ্ন ঃ ফাসিদ শর্ত বলতে কোন শর্ত বুঝায়?

উত্তর ঃ যে শর্তটি ক্রয়-বিক্রয় বন্ধনের পরিপন্থী হয় এবং তা দ্বারা ক্রেতা, বিক্রেতা কিংবা বিক্রিত বস্তু- যদি সে স্বার্থের অধিকারী হয়, এমন কোন এক জনের স্বার্থসিদ্ধি হলে তা ফাসিদ শর্ত।

مسکله ـ شرط کردن ملکِ مشتری مقتضائے عقدست پس فاسد نیست، وشرط آئکه مشتری ایں جامدرانه فروشداگر چه مقتضاء عقد نیست کیکن منفعت درال کے نیست پس فاسد نیست، وشرط آئکه مشتری ایں اسپ را فربه کند دریں منفعت مبیع ست کیکن مبیح انسان نیست که ستحق نفع باشد پس فاسد نیست چنیں شرا کط لغوست، و بیج صحیح ـ وشرط آئکه بائع یک ماه در خانه مبیعه سکونت کند دریں نفع بائع ست پس شرط است نیز فاسد ست، وشرط آنکه عبد مبیعی رامشتری آزاد کند درین نفع مبیع ست نیز فاسد سک ،ازین چنیں شروط بھے فاسد شود ، زیاد ہ تفصیل مسائلِ بھیِ باطل و فاسد در کتب فقداست ، ازیں بیوع اجتناب واجب ست ۔

প্রশ্ন ঃ কোন ব্যক্তি যদি শর্ত সহকারে কোন মাল ক্রয় করে তাহলে তা ঠিক হবে কি না?

উত্তর ঃ ক্রেতা বিক্রিত বস্তুর মালিক হওয়ার শর্ত করলে তা নাজায়েয হবে না। কেননা এটাই বেচা-কেনার দাবী। এরূপ শর্তে জামা বিক্রি করা যে ক্রেতা উক্ত জামা অন্য কোথাও বিক্রি করতে পারবে না. যদিও এটা বেচাকেনা চুক্তির নিয়ম নয়, কিন্তু এতে কারো কোন স্বার্থ না থাকায় চুক্তি ফাসিদ হবে না। আর যদি কেউ মোটা তাজা করার শর্তে ঘোড়া ক্রয় করে তাহলে ক্রয়কৃত বস্তুর উপকার সাধিত হয় বটে কিন্তু বিক্রিত বস্তু মানুষ না হওয়ার কারণে এটি এর উপকারের প্রকৃত হকদার হতে পারে না। ফলে চুক্তি ফাসিদ হবে না, আর এজাতীয় শর্ত মূল্যহীন। তবে বেচা-কেনা বৈধ হবে। আর বিক্রেতা বিক্রিত ঘরে একমাস বসবাস করার শর্তে ঘর বিক্রি করলে তা ফাসিদ। কেননা, এতে বিক্রেতার স্বার্থসিদ্ধি হয়। সূতরাং শর্তটি ফাসিদ-অবৈধ। বিক্রিত কাপড় দ্বারা জামা তৈরী করে দেয়ার শর্তে কাপড় ক্রয় করলে তাও ফাসিদ-অবৈধ। কারণ, এতে ক্রেতা লাভবান হয়। আর কেউ গোলাম বিক্রি করল এ শর্তে যে, ক্রেতা গোলামকে ক্রয় করে আযাদ করে দিবে তাহলে এ শর্ত ফাসিদ। কারণ, এক্ষেত্রে বিক্রিত বস্তু গোলাম লাভবান হয় আর সে লাভ বুঝতেও সক্ষম। মোট কথা, এজাতীয় সকল শর্ত বেচাকেনাকে ফাসিদ করে দেয়।

ফিকহের সব বড় বড় কিতাবে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে যে, এ ধরনের ক্রয় বিক্রয় হতে বিরত থাকা আবশ্যক।

শব্দার্থ ৪ - مشکوك الوجود । स्वा - بستان দুধ। بشیر ত্রতা। مشتری ৪ সন্দেহজনক বস্তু। احتمال সম্ভাবনা। حریح বায়ু। گوسفند । বকরী। حریح কাঠ। ভাদ। - سقف চাহিদা; দাবী বা আবেদন। - منفعت । বকরার। الغو অনর্থক। ত্রপকার। - مستحق ক্রমনার; অধিকারী।

مسئله ـ ربواحرام ست در بیج وقرض، گناه کبیره است، منگرِ حرمتِ آن کا فرست، بدآنکه ربوا دوشم ست یکے ربو نسیه یعنی نقد را به نسیه فروختن، دوم ربوافضل یعنی اندک رابسیارفروختن نز دامام اعظمٌ اگر دو چیزیافته شود هر دوشم ر بواحرام باشد کیے اتجاد جنس دوم اتحاد قدر ،

# সুদের বর্ণনা

প্রশ্নঃ সুদ জায়েয় কি না? সুদ কত প্রকার ও কি কি? ইখতিলাফসহ বিস্তারিত হুকুম বর্ণনা কর?

উত্তর ঃ বেচাকেনা ও খনে সৃদী লেন-দেন করা হারাম কবীরা গুনাহ। এ হরাম হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকারকারী কাফির। উল্লেখ্য যে, রিবা বা সৃদ দুই প্রকার। এক ঃ 'রিবা নাসীয়া' অর্থাৎ, নগদ মাল বাকীতে ক্রয় করা। দুই ঃ 'রিবা আল-ফ্যল' অর্থাৎ, অল্প মালের বিনিময়ে অধিক মাল নেয়া। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে বেচাকেনার মধ্যে নিম্নের দুটি বস্তু পাওয়া গেলে তাতে উভয় প্রকারের রিবা হারাম। একঃ 'ইত্তেহাদে জিন্স' (সমজাতীয় হওয়া) দুইঃ 'ইত্তেহাদে কদর' (সমপরিমাণ হওয়া)।

قدرعبارت ست از کیل یا وزن واگرازیں دو چیز کیے یافتہ شود ربوانسیہ حرام باشد نہ ربوافضل، پس اگرگندم راعوضِ گندم یا نخو دراعوض نخو دیا بجو راعوض جو یا زر را عوض زریا آئن راعوض آئن فروختہ شودفضل ونسیہ ہردوحرام باشد کہ در ہردو چیز اتحاد جنس واتحاد قدرموجود است، واگرگندم راعوض نخو دیا زر راعوض ہم یا آئن راعوض مس فروختہ شود و فضل حلال باشد، کیکن نسیہ حرام کہ گندم نخو دہردو بیک کیل فروختہ می شوند و آئن و مس بیک میزان و سنجات وزرونقر ہ بیک میزان و سنجات فروختہ می شوند، اماجنس متحد نیست، واگر بارچہ گزی را بہ بارچہ گزی یا اسپ راعوض اسپ فروختہ شود نیز فضل حلال ست و نسیہ حرام کہ اتحاد جنس موجود ست و کیل و و زن نیست، نیز فضل حلال ست و نسیہ حرام کہ اتحاد جنس موجود ست و کیل و و زن نیست،

বস্তুতঃ কদর মানে পরিমাপ বা ওজন দেয়া। এর যে কোন একটি পাওয়া গেলে বাকী বিক্রি না জায়েয, কম বেশী লেনদেন জায়েয।

অতএব কেউ যদি গমের পরিবর্তে গম, ছোলার পরিবর্তে ছোলা, যবের পরিবর্তে যব, স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ অথবা লোহার বিনিময়ে লোহা ইত্যাদি ক্রয় করলে বেশী নেয়া ও বাকীতে নেয়া উভয়টিই হারাম। কারণ ক্রম্ম মধ্যে লেনদেনের বস্তু একই শ্রেণী ও একই পরিমাপ বিশিষ্ট। আর যদি ছোলার পরিবর্তে গম বা রৌপ্যের পরিবর্তে স্বর্ণ, অথবা পিতলের পরিবর্তে লোহা ক্রয় করে তাহলে বেশী দেয়া জায়েয। বাকী নেয়া হারাম। কারণ, গম ও ছোলা একই কায়ল (টুকরী ইত্যাদি ধরণের বিশেষ পরিমাপের পাত্র) দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আর লোহা ও পিতল একই পাল্লায় এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য একই নিক্তিতে ওজন করা হয়; কিন্তু উভয়টির হাকীকত এক নয়। গজ কাটা কাপড়ের পরিবর্তে গজ কাটা কাপড় বা অশ্বের পরিবর্তে অশ্ব বেশী নেয়া হালাল, বাকী নেয়া হারাম। জাত যদিও এক, কিন্তু এখানে ওজন বা পরিমাপের কোন ব্যবস্থা নেই।

আর যদি জিন্স ও কদর (জাত ও পরিমাপ) কোনটিই না পাওয়া যায়, উভয় দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়, তাহলে বেশী ও বাকী উভয় প্রকার লেনদেন জায়েয। যেমন, স্বর্ণ বা লোহার বিনিময়ে গম ক্রয় করলে ওয়নে একটার চেয়ে আরেকটা বেশী ও বাকীতে নেয়া উভয় প্রকার জায়েয। কারণ, উভয়ের জিনস ও পরিমাপ কোনটিই এক নয়।

গম কায়লী পরিমাপের বস্তু আর স্বর্ণ ও লোহা ওজনী বস্তু। তদ্রুপ স্বর্ণকে লোহার বিনিময়ে বিক্রি করলেও দুটির কোনটিই পাওয়া যায় না। না জাত এক না পরিমাপ। কারণ, স্বর্ণের নিক্তি ও বাটখারা ভিন্ন আর লোহার পাল্লা বাটখারা ভিন্ন। এরূপ গমকে চুনার বিনিময়ে বিক্রি করলে কম ও বেশী লেনদেন করা জায়িজ। কেননা, গম মাপার পাল্লা-বাটখারা ভিন্ন এবং চুনা মাপার পাল্লা বাটখারা ভিন্ন। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর মতে খাদ্যদ্রব্য ও স্বর্ণ

রৌপ্যের মাঝে জাত এক হলে (কম বেশীতে) সুদ হবে। এছাড়া লোহা, চুনা ও এ জাতীয় বস্তুর মধ্যে সুদ হবে না। ইমাম মালেক (রহঃ) এর মতে সুদ সাব্যস্ত হওয়ার জন্য খাদ্যদ্রব্য ও গুদামজাত করা যায় এমন বস্তু হওয়া শর্ত, অতএব তার মতে তাজা ফলের মাঝে (কম বেশী দ্বারা) সুদ হয় না।

مسئلہ۔ بھے گندم بہآردگندم برابر کیل وخر مائے تربہ خر مائے خشک برابر کیل وانگور عوض کشمش برابرنز دامام اعظم م جائز ست ونز دغیراو جائز نیست واگرخر ماوانگور خشک شدہ کم شود۔

প্রশ্ন ঃ গমের আটার বিনিময়ে গম, তকনো খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর ইত্যাদি বিক্রি করা কি জায়েয?

উত্তর ঃ ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে গমের আটার বিনিময়ে সমপরিমাণ মেপে গম বিক্রি করা, তকনো খেজুরের পরিবর্তে সমপরিমাণ মেপে তাজা খেজুর বিক্রি করা এবং কিসমিসের বদলে সমপরিমাণ আঙ্গুর বিক্রি করা জায়েয়। অন্যদের নিকট আঙ্গুর ও খেজুর তকিয়ে কম হয়ে গেলে জায়েয় নয়।

مسکله \_ جیّد وردی در مال ربوا برابر بایدفروخت یا مقابله جنس باغیر جنس بضم غیرجنس با ناقص باید کرد \_

প্রশ্নঃ সুদী মালে উন্নত অনুন্নতের মধ্যেও কি সমতা জরুরী? ঋণ দাতা ঋণ গ্রহিতা থেকে উপকৃত হতে পারবে কি না?

উত্তর ঃ যে সব মালে সুদ হয় তার মধ্যে উনুত অনুনুতের ক্ষেত্রেও সমপরিমাণ লেনদেন করতে হবে। এক জাতের পরিবর্তে অন্য জাতের কোন কম বস্তু দিয়ে লেনদেন করতে হয়। যেমন, উনুত গমের সাথে কিছু ছোলা মিশাবে। যাদ্বারা উনুত গমের পরিবর্তে অনুনুত গমের সমপরিমাণ হয়। আর বাকীটা হয় ছোলার পরিবর্তে। مسئله ـ در حدیث آمده هرقرض که قرض د هنده را موجبِ نفع باشد حکم ر بوا وارد پس مقرض ازمقروض قبولِ ضیافت نکند مگر بعادتِ قدیم بلکه درسایهٔ دِیوارِاونشستن هیم مکروه است ـ

হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে যে, যে ঋণ ঋণদাতার জন্য গ্রহীতার পক্ষ থেকে কোন প্রকারের মুনাফা বা উপকারিতার কারণ হয় তা সুদ। সুতরাং ঋণ দাতা ঋণ গ্রহীতার আতিথেয়তা গ্রহণ করবে না। তবে যদি পূর্বাভ্যাস থাকে তাহলে তা স্বতন্ত্র। এমনকি তার দেয়ালের ছায়ায় বসাও মাকরহ।

مسئله - مُنڈی برائے خطرۂ رہ ہم مکروہ است اگر مُنڈ وان درمیان نہ باشد واگر باشد دراںصورت حرام ست ور بوا۔

#### প্রশ্ন : হুডির হুকুম কি?

উত্তর ঃ রাস্তা আশংকাজনক হওয়া স্বত্বেও টাকা পয়সা হুন্তি করা মাকরহ, যদি হুন্তি ব্যবসায়ীর কোন পারিশ্রমিক এর মধ্যে না থাকে। আর পারিশ্রমিক দিতে হলে সে ক্ষেত্রে হারাম ও সুদ হবে।

শব্দার্থ : -مقروض । উত্তম; ভাল । ددی মন্দ । কর্তিত খণদাতা । খণ গ্রহীতা । خرمائے । হুন্ডি ا مندُو ا یا হুন্ডি প্রস্তুতকারীর পারিশ্রমিক خرمائے । ترمائے তাজা খেজুর । موجب -কারণ

مسکله به چنانچه از بیج فاسدور بوااحتر از باید کرد از اجارهٔ فاسده هم احتر از واجب ست ، جهالت معقود علیه که بمنازعت رساند اجاره فاسد کند و شرط فاسد نیز ، اگر اجاره کرد که امروز ده سیر آردگندم بیک درم نان پیزم اجاره فاسد شود به

ভাড়া ঃ

প্রশ্ন ঃ অবৈধ বন্ধক, ইজারা, ঠিকাদারী হতে দূরে থাকা কি আবশ্যক? উত্তর ঃ অবৈধ বেচাকেনা ও সুদ হতে বিরত থাকার ন্যায় অবৈধ বন্ধক, ইজারা, ঠিকাদারী হতেও বিরত থাকা ওয়াজিব। ইজারা তথা ভাড়া স্বরূপ

টীকা. ১. হুন্তি শব্দের অর্থ হল, নগত টাকার পরিবর্তে চেক প্রদান করা। যেমন, কোন লোক ঢাকায় পাইকারি মালের ব্যবসা করে। আর চট্টগ্রামে তার এক ব্যবসায়ী খরিদদার আছে। সে খরিদদার থেকে বাকি টাকা উর্ধার করার জন্য চট্টগ্রামে গিয়ে টাকা চাইলে পারে সে খরিদদার টাকা দিতে রাজি হলে তার থেকে নগত টাকা গ্রহণ না করে চেক গ্রহণ করাকে হুন্তি বলে।

গৃহীত বস্তুর ভাড়া অনির্দিষ্ট হলে কলহ দদ্বের সূত্রপাত ঘটার সম্ভাবনা থাকার কারণে তা ফাসেদ, অবৈধ। যদি কেউ এরূপ চুক্তি করে যে, আজ এক দিরহামের বিনিময়ে দশ সের আটার রুটি তৈরী করে দিব। কেননা, এতে কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তবে তা ফাসিদ। এটা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর অভিমত। অন্যান্য ইমামের মতে বৈধ।

مسکله۔ چیزے که ازعمل اجیر حاصل شود بعضے از ان اجرت مقرر کردن مفسد اجاره است، چنانچه یک من گندم بخر اسیاں دہدتا آز آردآں ربع در اجارهٔ سائیدگی دہد وی آثار میده بگیردیاریسمانِ خام به سفید باف دادبه این شرط که سوم حصهٔ پارچه در اجرتِ بافتن بدہدیا یک من گندم برخر بار کردتا دبلی باین شرط که از ان غله چہارم حصه درد بلی دراجورهٔ حمالی بد مہدایں اجاره فاسد ست۔

প্রশ্ন ঃ শ্রামার্জিত কিছু অংশ পারিশ্রমিক নির্ধারণ করলে কি ইজারা ফাসিদ হয়? উদাহরণ কি?

উত্তর ঃ শ্রমিকের শ্রম দ্বারা যা অর্জিত হয় তার কিয়দাংশ তার পারিশ্রমিক স্বরূপ নির্ধারণ করার দ্বারা ইজারাকে ফাসিদ করে দেয়। যেমন- কেউ কাউকে এক মন গম পেষণ করতে দিল এই শর্তে যে, পারিশ্রমিক স্বরূপ তার এক চতুর্থাংশ তাকে দেয়া হবে। বাকী ত্রিশ কেজি সে নিজে নিবে। বা কেউ তাঁতীকে এ শর্তে কাঁচা সূতা প্রদান করল যে, এর দ্বারা তৈরী কাপড়ের এক তৃতীয়াংশ তাকে দেয়া হবে। অথবা কেউ গাধার পিঠে একমন গম এ চুক্তিতে প্রদান করল যে, এ গম দিল্লী পৌছে দিবে আর বহনের পারিশ্রমিক স্বরূপ এক চুতর্থাংশ তাকে দেয়া হবে তবে এই ইজারা ফাসিদ।

مسكهه دراجارهٔ فاسده اجورهٔ مثل واجب شودليكن زياده ازمسمي نداده شود \_

প্রশ্ন ঃ ইজারা ফাসিদ হলে পারিশ্রমিক কতটুকু হবে?

উত্তর ঃ ফাসিদ ইজারার মধ্যে শ্রমিককে স্বাভাবিক প্রচলিত পারিশ্রমিক মোতাবেক তার পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে। তবে পূর্ব সিদ্ধান্তের চেয়ে বেশী দেয়া যাবে না।

مسکله کم کردن بائع دروزن مبیع یامشتری در ثمن حرام ست حق تعالی ویل کلمطففین فرموده به

প্রশ্নঃ মাল বা মূল্যে কম দেয়া কিরূপ?

উত্তরঃ বিক্রেতার পক্ষ হতে কম মাল দেয়া বা ক্রেতার পক্ষ হতে মূল্য কম

দেয়া হারাম। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'ওজনে কম দাতাদের জন্য ধ্বংস।'

مسکله درادا کردن ثمن مبیع وغیره دیون معجله ومزدورگ مزدور بےعذرتا خیر کردن همهمهر حرام ست، بیغمبر صلح الله علیه وسلم فرمود درنگ کردن غی ظلم ست، ومزدور راا جرت د همید پیش از ال که عرقِ او خشک شود، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چول دین ادا کردے زیادہ از قدر واجب دادے ، بجائے نیم وسق یک وسق و بجائے یک وسق دووسق دادے، وی فرمود که این قدر حق تست واین قدر افزونی از من ست، این زیادہ دادن بے شرط ربوانیست جائز ست بلکہ مستحب ست۔

প্রশ্ন ঃ শ্রমিকের প্রাপ্য কখন কিভাবে আদায় করবে? রাসূল সাল্লাল্লাছ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর এ সম্পর্কে দিক নির্দেশনা কি?

উত্তর ঃ বিক্রিত মালের মূল্য সত্বর পরিশোধযোগ্য, ঋণ এবং শ্রমিকের পারিশ্রমিক আদায়ে বিনা ওযরে বিলম্ব করা হারাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাই আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''ধনবান হওয়া স্বত্ত্বেও (হক আদায়ে) গড়িমসি-টালবাহানা করা জুলুম। শ্রমিকের ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার পারিশ্রমিক প্রদান কর।'' নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঋণ পরিশোধ কালে যে পরিমাণ আদায় করা ওয়াজিব তার চেয়ে অধিক পরিমাণ পরিশোধ করতেন। আধা ওয়াসাকের স্থলে এক ওয়াসাক, (ষাট সা'তে' এক ওয়াসাক) ও এক ওয়াসাকের স্থলে দু ওয়াসাক প্রদান করতেন এবং বলতেন এ পরিমাণ আপনার হক। আর অতিরিক্ত এ অংশ আমার পক্ষ হতে উপটোকন। উল্লেখ্য যে, শর্তহীনভাবে এরূপ বেশী প্রদান করা সুদ নয়, জায়েয বরং মুস্তাহাব।

টীকা. ১. বর্তমানে আমাদের দেশে এবং বিশ্বের অনেক দেশে প্রচলিত কেজির মাপ অনুযায়ী ১ সা' = ৫৪ ছটাক বা ৩ সের ৬ ছটাক। আর কেজি সের অপেক্ষা ৮ তোলা পরিমাণ বেশী। সেই হিসাব অনুযায়ী ১ কেজী = ৮৮ তোলা, আর ১ ছটাক = ৫ তোলা। অতএব ৬ ছটাক = ৫ × ৬ = ৩০ তোলা।

৮০ তোলা = ১ সের। অতএব ১ সা' পরিমাণ ৩ সের ৬ ছটাক বা ৩ × ৮০ = ২৪০ তোলা + ৩০ তোলা = ২৭০ তোলা।

এবং ১ কেজি = ৮৮ তোলা। সুতরাং ৮৮ ÷ ২৭০ = ৩  $^{\circ}/_{88}$  কেজি। আর **আ** সা = ১৩৫ তোলা বা ১  $^{55}/_{56}$  সের।

১ তোলা = ১১ ৪ ১৪ গ্রাম × ১৩৫ তোলা। অতএব ১১ ÷ ১৬৮৭৫ = ১৫৩৮ ১/১১ গ্রাম। বা ১  $^{2}$ /১৫ কেজি ৩৪  $^{2}$ /১১ গ্রাম।

مسئله عند روفریب و کذب کسب حلال راحرام ساز دینیم برصلی الله علیه وسلم در بازار تودهٔ گندم دید چول دست مبارک درال گندم فر و کرداندرون تودهٔ گندم تر بود، فرمود که این چیست ؟ با کع گفت که باران بوئے رسیده بود نے فرمود که گندم تر بالائے توده چرانه کردی؟ برکه فریب د بدمسلمانان رااز مانیست ـ

প্রশ্ন ঃ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ, প্রতারণা, মিখ্যাচারিতার ফল কি? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভিজা গম দেখে কি ফরমায়েছেন?

উত্তর ঃ ওয়াদা ভঙ্গ, প্রতারণা ও মিথ্যা হালাল উপার্জন কে হারামে পরিণত করে। একদা আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারে একটি গমের স্কুপ দেখতে পান। ভিতরে হাত মুবারক প্রবিষ্ট করিয়ে দেখলেন স্কুপের ভিতরের গম গুলো ভিজা। জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কি? বিক্রেতা উত্তর দিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এতে বৃষ্টির পানি পড়েছিল। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- ভিজা গম স্কুপের উপরে রাখলে না কেন? মনে রেখো, যে ব্যক্তি মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেয় সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

مسکلہ۔ ساحت بعنی از حق خود درگز رکر دن در بیع وشراء وادائے دین وتقاضائے آں مستحب ست ۔

উল্লেখ্য, বেচাকেনা করার সময়, তাগাদা করা ও ঋণ পরিশোধের সময় স্বীয় হক মাফ করে দেয়া মুস্তাহাব।

مسکله \_اگرمشتری بعدتمام عقد بیج ازخریدن پشیمان شد و با نع بخاطر اوا قاله بیج کند حق تعالی گنامان با نکر را بیامرز د \_

প্রশ্ন ঃ বেচাকেনার পর মাল ফেরৎ নেয়া কিরূপ? এর ফল কি? উত্তর ঃ বেচাকেনা সমাধার পর ক্রেতা যদি ক্রয়ের কারণে লজ্জিত হয় এবং বিক্রেতা তা ফেরৎ নিয়ে নেয়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার গুনাহ ক্ষমা করে দেন। مسکلہ۔ در بیج مرابحہ کہ بائع ازخر بدنِ سابق باضافۂ سوایہ مثلا بفروشد و جہولیہ را کہ بہماں قیمتِ سابق بفروشد قیمتِ سابق بلا تفاوت گفتن واجب ست، واگر برائی سوائے قیمت مانندا جرت حماً کی یا قطاری خرج شدہ باشد آں را باقیمت ضم کندو بگوید کہ ایں قدر زرمن بریں رَ خت خرج شدہ است ونگوید کہ بایں قدر زرخریدہ ام تا کاذب نباشد۔

প্রশ্ন ঃ বাইয়ে মুরাবাহা, বাইয়ে তাওলিয়া কাকে বলে? উদাহরণসহ উল্লেখ কর?

উত্তর ঃ বাইয়ে মুরাবাহা অর্থাৎ, পূর্বে ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কিছু লাভে বিক্রি করা এবং বাইয়ে তাওলিয়া অর্থাৎ, হুবহু ক্রয় মূল্যে বিক্রি করা, এ উভয় প্রকারের মধ্যে থরিদকৃত মূল্য হুবহু উল্লেখ করা ওয়াজিব। তবে বিক্রিত মালের উপর যদি বাহন ও শ্রমিকের পারিশ্রমিক বাবদ কিছু ব্যায় হয়ে থাকে তাহলে তাকে মূল্যের সাথে মিলিয়ে এরূপে বলবে যে, এ মাল বাবদ আমার এত টাকা ব্যায় হয়েছে। 'আমি এত টাকায় কিনেছি" এরূপ বলবেনা। যাতে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত না হতে হয়।

مسکله۔اگر شخصے یک پارچه مثلابه ده درم فروخت وہنوز مبلغ نثمن مشتری به بائع نداده بائع ہماں پارچه راازمشتری به ننج درم خریدیا آس پارچه با پارچهٔ دیگر به ده درم خرید این نیچ صحیح نه باشد که در حکم ربواست۔

উদাহরণ স্বরূপ- যদি কেউ ১০ দিরহামে একটি কাপড় ক্রয় করে, আর এখনো পর্যন্ত স্থিরকৃত মূল্য বিক্রেতার নিকট অর্পণ করেনি, এর পূর্বে বিক্রেতা নিজেই ৫ দিরহামে উক্ত কাপড় ক্রয় করে নেয় বা ঐ কাপড় অন্য আরেকটি কাপড়ের সাথে দশ দিরহামে ক্রয় করে তাহলে তা বিশুদ্ধ হবে না, বরং সূদের পর্যায়ে পড়বে।

শব্দার্থ : - قِاله - চুক্তি ভঙ্গ করা ا تُوده - खूপ - غَدر लिख्जि - غَدر क्य - क्य - فَدر क्य - क्य - فَدر क्य - क्य - क्या वखू विद्धाला (थरक भूना निया जारक कितिया प्रिया। ہیامرزد क्य म्ला कित्य कित्य क्या। ہیامرزد - क्य भूला कित्य क्या। اسوایه - क्य म्ला विक्य क्या। مقاوت - भार्थका - تُولِیه - क्य म्ला विक्य क्या। حقاوت - भार्यका - رخت - व्यामवार अवा। منوز - जामवाव अवा। - ہاہو - سابق - ہاہو اللہ - ہو اللہ - ہاہو اللہ -

مسکلہ۔ بیع منقول پیش ازقبض صحیح نیست، اگر کیلی بشرط کیل خرید ومشتری از پاکع کیل کردہ گرفت پستر بدست دیگرے بشرط کیل فروخت مشتری ثانی را از آن طعام مبیع خوردن یا بدست کے دیگر فروختن جائز نیست تا کہ بازکیل نہ کندوکیل اول کافی نیست احتیاطا برائے آئکہ مبادا چیزے درکیل زیادہ برآیدو مال بالیح باشد۔

প্রশ্নঃ অস্থাবর মাল মেপে নেয়ার শর্তে বিক্রি করলে পরিমাপের আগে তা থেকে ভক্ষণ বা বিক্রি করা জায়েয আছে?

উত্তর ঃ স্থানান্তর যোগ্য অস্থাবর মাল হস্তগত হওয়ার (তথা স্বীয় অধিকারে আসার) পূর্বে বিক্রি করা না জায়েয। কেউ যদি কায়লী মাল কায়ল দ্বারা মেপে নেয়ার শর্তে খরিদ করে এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট হতে তা মেপে নেয়ার পর সে অন্যের নিকট তা কায়ল দ্বারা মেপে নেয়ার শর্তে বিক্রি করে, তাহলে দ্বিতীয় ক্রেতার জন্য উক্ত মাল পূনরায় পরিমাপ না করার পূর্বে তা থেকে কিছু ভক্ষণ করা বা কারো কাছে বিক্রি করা জায়েয় নয়। সাবধানতা বশতঃ প্রথম পরিমাপ যথেষ্ট হবে না। কেননা দ্বিতীয়বার মাপলে কিছু মাল বেশীও হতে পারে যার প্রকৃত মালিক পূর্বের বিক্রেতা।

مسکلہ۔ بجش حرام ست بجش آنست کہ کے بدون قصدخر یدخود راخر بدارنمودہ قیت مبیع زیادہ گویدتا کے دیگرمشتری فریب خورد۔

প্রশ্ন ঃ ধোঁকা দেয়ার জন্য কি দালালী হারাম? নাজাশ বলতে কি বুঝায়? উত্তর ঃ নাজাশ বা দালালী হারাম। ক্রয়ের উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল দাম বাড়ানো ও অন্যকে ধোঁকা দেয়ার উদ্দেশ্যে ক্রেতা সাজাকে নাজাশ বলে।

مسکلہ۔اگرمسلمانے خریدی کندونر خِ متخص می کندیا پیغام زنے دادہ دیگر برآں بر آمدہ پیغام خود د ہدایں معنی مکروہ است تاوقنتیکہ معاملۂ خریدارِ اول درست شودیا موقوف ماند۔

প্রশ্ন ঃ ক্রয়ের সময় দরদাম কালে বা বিয়ের প্রস্তাবকালে অন্যের প্রস্তাব কিরূপ?

উত্তর ঃ কোন মুসলমান মাল ক্রয়ের উদ্দেশ্যে কথাবার্তা বলে দাম নির্ধারণ করা কালে বা কোন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাবকালে প্রস্তাবদাতার মু'আমালা চূড়ান্ত বা রহিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য একজন এসে যদি স্বীয় প্রস্তাব পেশ করে তবে তা মাকরুহ। مسئله ـ کاروانِ غله راا گر کے از شهر برآمدہ ملا قات کند وتمام غله راخرید نماید ایں را تلقی جُلب گویندا گرایں معنی اہل شہر رامصر باشد ممنوع باشد واگر مصرنه باشد جائز باشد مگر درصور تیکه نرخ شهر را بر کارواں پوشیدہ دارد کہ ایں فریب و مکروہ است \_

প্রশ্ন ঃ তালান্ধিয়ে জলব বলতে কি বুঝায়? এটাকি জায়েয?
উত্তর ঃ নগর বা বাজারের বাইরে পথিমধ্যে বেপারী ব্যবসায়ীদের সাথে
সাক্ষাৎ করে (বাজারে আনার পূর্বে) তাদের পণ্য দ্রব্য ক্রয় করাকে
'তালক্কিয়ে জল্ব্' বলে। নগরবাসীদের জন্য এটা ক্ষতিকর হলে এটা
নিষিদ্ধ। ক্ষতিকর না হলে জায়েয। তবে নগরের বা বাজারের দর তাদের
নিকট গোপন রাখলে তা ধোঁকাবাজি ও মাক্ররহ হবে।

مسکلہ۔اگرشہرےمتاع کارواں رانرخ گراں کردہ بفروشدودرشہر قحط وتنگی باشدایں معنی مکروہ است ۔

কোন নগরের ব্যবসায়ী মহল পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে যদি অধিক চড়া দামে বিক্রি করে আর নগরে দূর্ভিক্ষ বা দুষ্প্রাপ্যতা দেখা দেয় তাহলে তাদের এহেন কার্য-কলাপ মাকরহ হিসেবে বিবেচিত হবে।

مسئله به بیچ وقت از ان جمعه مکر و هاست به

উল্লেখ্য, জুম'আর আজানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরহ। শব্দার্থ ঃ مبادا – স্থানান্তর যোগ্য বস্তু, অস্থাবর। مبادا – এমন যেন না হয়। - ক্রেন্ট্র - ধোঁকা। نرخ দাম। مشخص নির্দিষ্ট।

مسئله ـ اگر دومملوک صغیر با ہم قرابتِ محرمیت داشتہ باشند فروختن آنہا علیحدہ علیحدہ مکروہ است وممنوع ، وچنیں اگر یکے از آنہاصغیر باشد ودوم کبیر ونز دبعضے ایں بیج حائز نہ باشد ـ

প্রশ্নঃ পরস্পর মাহরাম এরূপ অপ্রাপ্ত বয়স্ক দু'গোলামকে পৃথক মালিকের নিকট বিক্রি করা কিরূপ?

উত্তর ঃ অপ্রাপ্ত বয়ক্ষ দুটি গোলাম যাদের পরস্পরে মাহরমিয়াত (পারস্পরিক বিয়ে হারাম হওয়া) এর সম্পর্ক থাকে তাদেরকে পৃথক পৃথক (মালিকের নিকট) বিক্রি করা মাকর ও নিষিদ্ধ। যদি একজন প্রাপ্ত বয়ক্ষ ও অন্যজন অপ্রাপ্ত বয়ক্ষ হয়, তাহলে কারো কারো মতে এদেরকেও আলাদা আলাদা বিক্রি করা নাজায়েয়।

مسکلہ۔ بیع چر کی مینہ جائز نیست۔

www.e.ilm.weedy.com مسكله ـ بيغ روغن نجس نز دا بي حنيفةٌ جا ئزست ، ونز دديگرا ئمه جا ئز نيست \_ مسكله \_ بيع گندگی انسان اگرمخلوط نباشد نز دامام اعظمُ ممروه است، واگرمخلوط باشد بخاك وما نندآ ں نز دامام اعظمٌ جائز ست وہیج سرکین ہم نز داو جائز ست ونز دا کثر ائمہ بیع ہیچ چیزازاں جائز نیست۔

প্রশ্ন ঃ মৃত প্রাণীর চর্বি, নাপাক তৈল, মানুষের মলমূত্র বিক্রি করা কিরূপ? উত্তর : মৃত প্রাণীর চর্বি বিক্রি করা না জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে নাপাক তৈল বিক্রি করা 🗖 জায়েয, অন্য ইমামগণের মতে জায়েয নেই।

মানুষের মল-মূত্র অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশ্রণ ছাড়া বিক্রি করা ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকটে মাকরহ। মাটি বা অন্য কোন বস্তুর সাথে মিশ্রিত অবস্থায় বিক্রি করলে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর নিকট জায়েয। তাঁর মতে গোবর বিক্রি করাও জায়েয। তবে অধিকাংশ ইমামের নিকট এসবের কোনটিই করা জায়েয নেই।

مسکه ـ ہرچه بیع آں جائز نیست انتفاع بداں جائز نیست ـ

বিঃ দ্রঃ যেসব বস্তু বিক্রি করা জায়েয় নেই ঐ সমস্ত বস্তু দ্বারা উপকারিতা গ্রহণ করাও জায়েয নেই। যেমন, মৃত জন্তুর চর্বি।

مسکلہ۔ اِحتکار لیعنی بند کردن ونہ فروختن قوت آ دمیاں و جہاریا نگاں درشہرے کہ برائے اہل آ ل مضر باشد مکروہ است \_ونز دامام ابی پوسف ؓ در ہرجنس کہضرراحتکار آل به عامه باشداحة كارآن ممنوع ست حائم محمَّر راامر كند كه زياده از حاجت خود بفروشد\_

#### প্রশ্ন ঃ মজুদদারী ব্যবসা করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ ইহতিকার তথা মজুদদারী ব্যবসা অর্থাৎ, 'মানুষ ও প্রাণীর খাদ্য দ্রব্য বিক্রি না করে স্বীয় অধীনে সঞ্চিত রাখা' যদি শহরবাসীর জন্য ক্ষতিকর হয় তাহলে মাকরর। ইমাম আবু ইউসৃফ (রহঃ) -এর মতে যে সব পণ্য মজুদদারীর ফলে সর্বসাধারণের ক্ষতি সাধন হয় সেগুলো মজুদদারী করা নিষিদ্ধ। প্রশাসনের পক্ষ হতে মজুদদারী ব্যবসায়ীদেরকে স্বীয় প্রয়োজন

মজুদদারীর ফলে সর্বসাধারণের ক্ষতি সাধন হয় সেগুলো মজুদদারী করা নিষিদ্ধ। প্রশাসনের পক্ষ হতে মজুদদারী ব্যবসায়ীদেরকে স্বীয় প্রয়োজন মাফিক পণ্য রেখে বাকী সব বিক্রি করে দেয়ার ফরমানজারী করা কর্তব্য।

কল্মিন্ত্রীর দৈর্থে বাকী সব বিক্রি করে দেয়ার ফরমানজারী করা কর্তব্য।

কল্মিন্ত্রীর দৈর্থিত প্রত্যা কর্মিন্ত্রীর করা কর্তব্য।

কল্মিন্ত্রীর ফলে সর্বাদিক্তর করে দেয়ার ফরমানজারী করা কর্তব্য।

কল্মিন্তর করে দেয়ার ফলে সর্বাদিক্তর করে দেয়ার ফরমানজারী করা কর্তব্য।

কল্মিন্তর করে দেয়ার ফরেন্সালার করে দেয়ার ফরমানজারী করা কর্তব্য।

কল্মিন্তর করে দেয়ার ফরেন্সালার করে দেয়ার ফরমানজারী করা কর্তব্য।

কল্মিন্তর করে দেয়ার ফরেন্সালার করে দেয়ার ফরেন্সালার করেন্সালার কর

উল্লেখ্য, কেউ যদি স্বীয় কৃষিপণ্য বা অন্য কোন শহর হতে আমদানীকৃত মাল জমা রাখে তাহলে তা মজুদদারী বলে গণ্য হবে না।

مسکله به بادشاه وحاکم را نرخ کردن مکروه است مگر وقتیکه بقاً لان درگرانی غله بسیار تعدی نمایند دران صورت بمثورت دانایان نرخ کند

প্রশ্ন ঃ প্রশাসনের পক্ষ থেকে পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করার হুকুম কি? উত্তর ঃ বাদশাহ বা শাসক তথা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা মাকরহ। তবে যদি পণ্য ব্যবসায়ীরা মূল্যের ব্যাপারে সীমালজ্যন করে তাহলে সে সময় বিশেষ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে তাঁরা তা নির্ধারণ করতে পারেন।

فصل \_ درمتفرقات وآداب معاشرت وحقوق الناس وگنابال \_ مسابقت درتیر اندازی یادردوانیدن اسپال یاشتر ال یاخرال یا استرال جائزست واگر برائے پیش روندہ چیز \_ مقرر کردہ اگر از یک جانب باشد جائزست واز جانبین حرام ست مگر آئکہ یک خص ثالث درمیان باشد و گفته شود که اگر یکے بردوکس پیش رودایں قدر باودادہ شود واگر دوکس پیش روند دریں صورت از ثالث بیج نه گرفته شود واز ال کس ہر کہ پیش روداز دیگر بگیرد دریں صورت ایں مسابقہ وایں مقرر کردن انعام جائزست وطلال کین آنچہ برائے پیش روندہ مقرر کردہ اندواجب نمی شود و مواخذ ہ آن نمی رسد وجینیں جائزست کہ امیر مردم لشکر را بگوید کہ ہر کہ پیش رودایں قدر بوئے بدہم وجینیں حائزست کہ امیر مردم لشکر را بگوید کہ ہر کہ پیش رودایں قدر بوئے بدہم وجینیں حائز ست کہ امیر مردم افتار باقد چیز ہے مقرر کنند۔ آرند و براے کے کہم اوموافق استادا فتد چیز ہے مقرر کنند۔

# <sup>প্</sup>পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ সামাজিক আচরণ, মানুষের হক ও বিভিন্ন পাপাচার প্রসঙ্গে বর্ণনা

উত্তর ঃ তীর চালনা, ঘোড়া, উট, গাধা ও খচ্চর ইত্যাদির দৌড়ের প্রতিযোগিতা করা বৈধ। এর মধ্যে যে অগ্রগামী হবে তার জন্য পুরদ্ধার নির্ধারণ করাও জায়েয।শর্ত হল তা এক পক্ষ থেকে হতে হবে। উভয় পক্ষ থেকে হলে হারাম, তৃতীয় ব্যক্তি যদি মধ্যস্থতাকারী হয় এবং এরপ ঘোষণা দেয় যে, দু'জনের উপর একজন অগ্রগামী হলে তাকে এ পরিমাণ পুরদ্ধার দেয়া হবে। আর যদি দুজন অগ্রগামী হয় তাহলে তৃতীয়জনের নিকট হতে বাজি স্বরূপ কিছু নেয়া যাবে না। বরং এ দুজনের মধ্যে যে অগ্রগামী সে অপরজনের নিকট হতে কিছু গ্রহণ করতে পারে। এরূপ প্রতিযোগিতা এবং পুরদ্ধার নির্ধারণ করা বৈধ।

এক্ষেত্রে অগ্রগামীর জন্য যা ঘোষণা করা হয়েছিল তা প্রদান করা ওয়া-জিব নয়। সে তা আদায়ের জন্য চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। এমনিভাবে কোন সেনাপতি যদি সৈন্যদিগকে লক্ষ করে ঘোষণা দেন যে, যে অগ্রগামী হবে তাকে এ পুরষ্কার দেয়া হবে। এরূপে যদি দুজন ছাত্র কোন বিষয়ে মতানৈক্যে লিপ্ত হয়ে শিক্ষকের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় এবং উস্তাদের রায় যার অনুকুলে হবে তার জন্য কোন বস্তু পুরষ্কার নির্ধারণ করে, তাহলে তা জায়েয়।

مسکلہ۔ ولیمہ ؑ نکاح سنت ست و کسے کہ دعوت کر دہ شود باید کہ قبول کند وا گر بے عذر قبول نہ کند آثم شود۔

প্রশ্ন ঃ বিবাহের ওলীমা ও দাওয়াতের খানা সংক্রোন্ত বিধান বর্ণনা কর। উত্তর ঃ বিবাহের ওলীমা সুনুত। কাউকে ওলীমায় দাওয়াত দিলে তা কবুল করা বাঞ্চনীয়, অন্যথায় বিনা ওযরে কবুল না করলে সে গুনাহগার হবে।

مسكله - ازطعام وعوت چيز بي بخانه خود نياورد جم بسائل ندد به مگر به اجازت ما لک واگرداند که آخواله بولاس و اگرداند که آخواله و اگرداند که آخواله و اگرداند که آخواله و اگرداند که آخواله و اگر نه پس اگر مقتدا باشد يالهودر مجلس طعام باشدنه شود واگر قدرت منع دارد منع کند واگر نه پس اگر مقتدا باشد يالهودر مجلس طعام باشدن - نشنيد امام اعظم فرموده که بدال مبتلا شدم پس صبر کردم يعني پيش از مقتدا شدن - سازه مناسر مناسر

বাডী পাঠানোর হুকুম কি?

উত্তর ই মালিকের অনুমতি ব্যতীত দাওয়াতের খাদ্য হতে কিছু নিজের বাড়ী আনতে পারবে না এবং কোন ভিক্ষুককেও দিতে পারবে না । উক্ত অনুষ্ঠানে ক্রীড়া-কৌতুক বা গান বাদ্য হওয়া সম্পর্কে অবগত থাকলে সেখানে গমন করা এবং দাওয়াত কবুল করা নিষেধ। আর যদি অবগত না থাকে সেক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ার পর যদি গান-বাদ্য আরম্ভ হয় তাহলে সাধ্য থাকলে বাধা দিবে, অন্যথায় বাধা দিবে না । সুতরাং সে নিজে যদি সমাজের অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি হয় আর ভোজানুষ্ঠানেই খেল-তামাশা শুরু হয়, তাহলে সেখানে বসবে না । ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, আমি একবার এরপ সমস্যায় পড়েছিলাম ও ধৈর্য ধারণ করেছিলাম । উল্লেখ্য যে, এটা ইমামরূপে পরিচিতি লাভের পূর্বের স্টনা ।

مسکلہ۔سرودحرام ست کہ باز دارندہ است از ذکر الہی وہینج شہوت بسوئے معاصی اگر درحق کے ایں چنیں نباشد مثلا درویشے صاحب نفس مطمئنہ کہ غیرازعشق ومحبت الہی درسراو ہیج میلے در غیتے بسوئے شہوت نہ بود از زبان مردے کہ قابل شہوت نباشد کلا مے موزون بآوازے موزون شنود واورا مانع از ذکر الہی نباشد بلکہ ہیجان عباشد کلا مے موزون بآنکس ازکار نہ توال کر دخواجہ عالی شان بہاءالدین نقشبندی رضی اللہ عنہ کہ کمال انباع سنت داشت فرمودہ نہ ایں کارمی کنم چرا کہ مسنون نیست ونہ ازکار می کنم و ملا ہی و مزامیر وطنبور و دہل و نقارہ و دف وغیرہ با تفاق حرام ست مگر طبل انکاری کنے و ملا ہی و مزامیر وطنبور و دہل و نقارہ و دف و غیرہ با تفاق حرام ست مگر طبل انکاری کئے و ملا ہی و مزامیر و طنبور و دہل و نقارہ و دف و غیرہ با تفاق حرام ست مگر طبل انکاری کئے دیا تھارہ ہنگام جنگ یا دف برائے اعلان نکاح۔

প্রশ্ন ঃ গান-বাদ্য কি হারাম? কারো ক্ষেত্রে কি জায়েয আছে?

উত্তর ঃ গান বাদ্য হারাম। কারণ, এটা মানুষকে আল্লাহর সারণ হতে বিরত রাখে ও যৌন উত্তেজনা সৃষ্টি করে-পাপাচারে উদ্বন্ধ করে। তবে বিশেষ কারো ক্ষেত্রে যদি এরপ না হয় যেমন কোন ব্যক্তি নফসে মুত্মায়িন্না (প্রশান্ত আত্মা) বিশিষ্ট বুযুর্গ হন, যার মস্তিদ্ধ আল্লাহ পাকের ইশক ও মহব্বত ছাড়া অন্য কোন কুপ্রবৃত্তির প্রতি আকৃষ্ট হয় না. তাঁর জন্যে এমন ব্যক্তি হতে সুললিত কণ্ঠে ছন্দবদ্ধ বিষয় শ্রবণ করা বৈধ, যার প্রতি কামদৃষ্টি পতিত হয় না এবং তার জন্য তা আল্লাহর জিকিরের প্রতিবন্ধক না হয়ে আল্লাহর প্রবল মহব্বত সৃষ্টিকারী হয়, তাহলে তার ক্ষেত্রে বৈধতাকে অস্বীকার করা যায় না। খাজা আলীশান হযরত বাহাউদ্দীন নক্শবন্দী (রহঃ) যিনি সুনুতের পূর্ণ

অনুসারী ছিলেন, তিনি বলতেন- আমি এটা করিনা। কারণ, এটা সুনুত নয় আবার অস্বীকারও করি না। খেল তামাশা, বাঁশী, তামুরা, ঢোল, দামামা, দফ ইত্যাদি যাবতীয় বাদ্যযন্ত্র সর্ব সম্মতিক্রমে হারাম। তবে ধমীয় যুদ্ধে মুজাহিদদেরকে উদুদ্ধকারী তবলা ও নাকারা বাজানো ও বিবাহের ঘোষণা জ্ঞাপনে দফ তামুরা বাজানো জায়েয।

শব্দার্থ : وليمة والمستوا বউভাত নাঁন গুনাহগার। নক্রন অনুসরণযোগ্য ব্যক্তি। ত্বাহগার। ত্বাহগার। আল্লাহওয়ালা। ত্বাহগার - কর্মন্ত আল্লাহওয়ালা। ত্বাহগার নুর্বাহন। আল্লাহওয়ালা। এর বহুবচন। অর্থ, এর বহুবচন। অর্থ, বাশী। حنقاره বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। حدول বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। طنبور গান্তান, ডংকা, দামামা। তবলা, তামুরা। তবলা, তামুরা। তবলা, তামুরা। তবলা, তামুরা। তবলা, তামুরা।

مسکله۔شعرکلام ست موز ون حسنِ اوحسن ست وقتیج اوقتیج ست ،کیکن بیشتر اضاعت وقت دراں مکروہ است ۔

#### প্রশ্ন ঃ কবিতা-কাব্যের হুকুম কি?

উত্তর ঃ ছন্দবদ্ধ বাক্যকে শে'র বা কবিতা বলে। বিষয়বস্তু ভাল হলে তা ভাল, খারাপ হলে তা খারাপ। তবে এর পেছনে বেশী সময় নষ্ট করা মাকরহ।

مسکله دریا وسمعه درعبادت ثواب عبادت را باطل کند بلکه معصیت شود لیعنی هر که عبادت کند برائه دیدن وشنیدن مردم نز دخدا ثواب آن نباشد پیغیبرعلیه السلام آنرا شرک خفی فرموده د

#### প্রশ্নঃ রিয়া ও সুখ্যাতির কুফল কি?

উত্তর ঃ ইবাদতের ক্ষেত্রে রিয়া, (লৌকিকতা) সুমআ' তথা সুখ্যাতি ইবাদতের সওয়াব নষ্ট করে দেয়, বরং তা গুনাহে পরিণত হয়। অর্থাৎ, যারা কেবল মানুষকে দেখানোর বা শুনানোর জন্য ইবাদত করে আল্লাহর তরফ হতে তার কোন সওয়াব লাভ হয় না। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একে সুক্ষা শিরক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

مسکلہ۔غیبت یعنی عیب کے غائبانہ گفتن اگر چہموافق نفس الامر باشد حرام ست، خواہ عیب دردین اوگویدیا درصورت یا درنسب یا غیر آن آنچہاورا ناخوش آید مگرغیبت ظالم حرام نیست۔ প্রশ্নঃ গীবত বলতে কি বুঝায়? এর বিধান কি?

উত্তর ঃ গীবত তথা কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ চর্চা করা যদি তা বাস্তবানুযায়ী হয় তবুও হারাম। উক্ত দোষ চাই দ্বীন সংক্রান্ত হোক বা দৈহিক গঠন অথবা বংশ সংক্রান্ত হোক বা অন্য কোন বিষয়ে যাতে সেলোক মনুক্ষন্ন হয় সর্বক্ষেত্রেই হারাম। তবে জালিমের গীবত করা হারাম নয়।

مسکله نیبت نیست مگر شخص معین معلوم را بدگفتن اگر الل شهرے را غیبت کند غیبت نیا شد ۔

বিঃ দ্রঃ নির্দিষ্ট ও পরিচিত ব্যক্তির দোষচর্চা ছাড়া (অন্য কারো দোষ চর্চা করা) গীবত বলে বিবেচিত হয় না। যেমন কেউ যদি সাধারণ ভাবে শহরবাসীদের দোষ বর্ণনা করে তবে তা গীবত নয়।

مسکہ۔نمیمہ لیعن بخن کیے بدیگرے رسانیدن کہ موجب ناخوشی فیما بین آنہا باشد نیز حرام ست۔

বিঃ দ্রঃ চোগলখোরী তথা একজনের গোপন কথা অন্য জনের নিকট বলা যদ্বারা উভয়ের মাঝে মনোমালিন্যের সূত্রপাত ঘটতে পারে তা হারাম।

مسکله و دشنام دادن دیگرے بزبان یا باشارهٔ سریا چشم یا دست یا ما نندآل یا خند بدن بروے برنبج که موجبِ بهتکِ حرمتِ او باشد حرام ست، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده حرمتِ مال و آبروے مسلمان مثل حرمتِ خون اوست و کعبه را فرموده که حق تعالی تراچه قدر حرمت داده لیکن حرمتِ مسلمان وحرمت خون او و مال او و آبرو ئے اواز توزیادہ است ۔

প্রশ্ন ঃ মানুষকে গালি দেয়া কিরূপ? কারো জন্য অপমানজনক ভাবে হাসা কিরূপ?

উত্তর ঃ মানুষকে গালি দেয়া হারাম। চাই তা মুখের দ্বারা হোক বা মাথা, চোখ, হাত বা অন্য কোন অঙ্গের ইশারার দ্বারা। কারো নিকট এমন স্বরে হাস্য করা যা তার জন্য অপমান জনক হয় এসবই হারাম। রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "মুসলমানের মাল ও ইয্যত তার রক্তের ন্যায় সম্মানিত।" কা'বা গৃহকে লক্ষ্য করে ইরশাদ করেছিলেন-"আল্লাহ তোমাকে প্রচুর সম্মান দান করেছেন। কিন্তু মুসলমানের সম্মান, তার রক্ত, সম্পদ ও ইয্যতের কদর আল্লাহর দরবারে তোমার চেয়ে বেশী।"

مسکلہ۔ دروغ حرام ست مگر برائے صلح میانِ دوکس یا برائے راضی کرونِ اہل خود یا برائے دفع ظلم ظالم دریں چنیں مقام تعریض بکذب بہتر است و بے حاجت تعریض بکذب ہم مکروہ است۔

প্রশ্ন ঃ মিথ্যা বলার হুকুম কি?

উত্তর ঃ মিথ্যা বলা হারাম। তবে বিবাদমান দুব্যক্তি বা দলের মাঝে সন্ধি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বা স্বীয় স্ত্রীকে খুশী করা অথবা জালিমের জুলুম বন্ধ করা এজাতীয় ক্ষেত্রে বাহ্যিক ভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া তথাবাহ্যিক মিথ্যার দ্বারা ইঙ্গিতে কথা বলা উত্তম। বিনা জরুরতে বাহ্যিকভাবে মিথ্যার আশ্রয় নেয়াও মাকর্রহ।

শব্দার্থ : ريا - লোক দেখান। سمعه লোক শুনান, প্রসিদ্ধি। ريا - বাস্তব। انميمه - চোগলখোরী। পারম্পরিক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এক জনের কথা অন্যের কাছে লাগানো। حثنام গালি। حنديدن - গালি। حنديدن - হাসা। حثنام - কান পদ্ধতি। تعريض - কান পদ্ধতি। نهجے - কান পদ্ধতি। نهجے - কান পদ্ধতি। الله কথা বাহ্যতঃ মিথ্যা বলে মনে হলেও বাস্তবে তা সত্য এবং সেই সত্য অর্থই উদ্দেশ্য হয়। حنائبانه। অনুপস্থিতে।

مسئله یجسس حال مسلمانان برائے عیب جوئی آنها حرام ست وبدترین دروغ شهادت دروغ ست قسم دروغ که بدان مال مسلمانے را بناحق تلف کند، حق تعالی دروغ رابرابرشرک شمرده وفرموده که پر ہیز کنید از بت پرستی و پر ہیز کنید از بخن دروغ درحالیکه مسلمان راه راست رونده باشیدنه شرک۔

প্রশ্ন ঃ মুসলমানদের ছিদ্রান্থেষণ, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান, শপথ করা ও ঘুষ দেয়া নেয়া করার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কোন মুসলমানের দোষ অন্বেষণের জন্য তার বিভিন্ন অবস্থা (ও কার্যক্রমের) ছিদ্র অন্বেষণ ও অনুসন্ধান করা বা তথ্য তালাশ করা হারাম। জঘন্য মিথ্যা হল মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ও মিথ্যা শপথ করা; যাতে কোন মুসলমানের মাল অন্যায় ভাবে বরবাদ হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা মিথ্যাকে শিরকের সমতুল্য আখ্যা দিয়েছেন ও ইরশাদ করেছেন, "তোমরা প্রতিমা উপাসনা হতে বিরত থাক এবং বিরত থাক মিথ্যা হতে। তোমরা সরল পথের পথিক মুসলমান হও। কেউ মুশরিক হয়ো না।" مسکله ـ رشوت د هنده ورشوت خورنده در دوزخ با شند گر آنکه دادن رشوت برائے دفع ظلم جائزست \_

বিঃ দুঃ ঘুষ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই জাহান্নামী। তবে জালিমের জুলুম প্রতিহত করতে ঘুষ দেয়া জায়েয।

مسئلہ۔ ہر کہ حکم نہ کندموافق کتاباللّٰدق تعالیٰ آںرا کا فر گفتہ۔

প্রশ্ন ঃ যে কিতাবুল্লাহ অনুযায়ী ফয়সালা করবে না সে কি?

উত্তর ঃ যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবে না, তাকে আল্লাহ তা'আলা কাফির বলেছেন।

مسئله ـ قضيه ومناقشه كه درميان افتد واجب ست كه آن را به شرع رجوع كند وآنچه شرع دران حكم كنداگر چه خلاف طبع خود باشد واجب ست كه آن را بطيب خاطر قبول كند مكر وه داشتن آن كفرست مستكرم ا نكار شرع ـ

প্রশ্ন ঃ পারস্পরিক দন্দু-কলহে করণীয় কি?

উত্তর ঃ পরস্পরে কোন কলহ দ্বন্দু সৃষ্টি হলে তাকে শরীয়তের বিধানের উপর ন্যাস্ত করা ওয়াজিব। শরীয়ত যে সিদ্ধান্ত দিবে তা মর্জির খেলাফ হলেও সম্ভুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া ওয়াজিব। এটাকে অপছন্দ করা কুফরী ও শরীয়ত অগ্রাহ্যের নামান্তর।

শব্দার্থ ঃ تجسس - অনুসন্ধান করা, গোয়েন্দাগিরি করা। وشوت - তুষ। নুমান করা, গোয়েন্দাগিরি করা। - তুম। নুমান করা। - ক্রাট্রাল করা। - করবাদ করা। دروغ - মিথ্যা।

مسکله یجُب و تکبر کردن ونفسِ خود را از دیگرال بهتر دانستن وغیر را حقیر دانستن حرام ست ، حق تعالی می فر مایدنفس خود را انسبت به پاکی مکنید بلکه خدا هر کرا می خوا بد پاک می کند واعتبار مرخاتمه راست و خاتمه معلوم نیست که چهخوا بد بود و در حدیث آمده که حق تعالی بعضے کسال را بهشتی نوشته است و تمام عممل دوز خ میکند و آخرِ کارتا ئب می شود و عملِ بهشت می کند و بهشتی می شود و بعضے کسال را دوزخی نوشته و تمام عمر عمل بهشت می کند آخرِ کارنوشتهٔ از لی غالب می آید و عمل دوزخ می کند و دوزخی می شود و شخ سعدی

می گوید \_ نظم

مراپیر دانائے روشن شہاب ج دواندرز فرمود برروئے آب
کے آنکہ برخویش خود بیں مہاش ج دوم آنکہ برغیر بدبیں مباش

#### প্রশ্ন ঃ অহংকার করা কিরূপ?

উত্তর ঃ আত্মন্তরিতা-অহংকার, নিজেকে অন্যের তুলনায় উত্তম মনে করা এবং অন্যকে হেয় জ্ঞান করা হারাম। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র ঘোষণা করোনা বরং আল্লাহ তা'আলা যাকে চান তাকে পবিত্র করেন।'' মূলতঃ শেষ পরিণামই ধর্তব্য। আর কার পরিণাম কি হবে তা কেউ জানে না। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ কারো নাম জানাতীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সারা জীবন সে জাহান্নামের আমল করে- পরিশেষে তওবা করতঃ জানাতের আমল করে জানাতী হয়ে যায় এবং আল্লাহ কারো নাম জাহান্নামীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আর সারা জীবন সে জানাতের আমল করে পরিশেষে তাগ্যের নির্ধারণ অনুযায়ী জাহান্নামের আমল করে জাহানুমী হয়ে যায়।

হযরত শেখ সাদী (রহঃ) বলেন, — (।) দুন্দু অর্থাৎ, আমার বিশিষ্ট বুযুর্গ ও বিজ্ঞ মুরশিদ হযরত শাইখ শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়াদী (রহঃ) একবার পানিপথে ভ্রমন কালে আমাকে দুটি উপদেশ দিয়েছিলেন- এক, কখনো নিজের গুণাবলী তথা সৌন্দর্যের দিকে দৃষ্টি দিবে না। অর্থাৎ, আত্মগর্ব করবে না। দুই, অন্যের দোষ অন্থেষী হবে না।

مسکله۔تفاخر بانساب حرام ست و نیز تکاثر به مال وجاه حرام ست کریم تر نز دخدامتقی ترست به

প্রশ্ন ঃ বংশ ও ধন-সম্পদ নিয়ে বড়াই করা কিরূপ?

উত্তর ঃ পরস্পরে বংশ মর্যাদা নিয়ে গর্ব করা হারাম। তদ্রপ ধন-সম্পদ ও মর্যাদার বড়াই করাও হারাম। সর্বাধিক খোদাভীর যে, সেই আল্লাহর দরবারে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত।

مسئله - بازی کردن به شطرنج یا نردیا چوپرایا مانند آل حرام ست واگر درال مال مشروط باشد قمار باشد وحرام قطعی و گناه کبیره باشد ومنکر حرمت آل کافر باشد و نیز لعب بیر انیدنِ کبوتریا جنگانیدن مرغ و مانند آل حرام ست -

প্রশ্ন ঃ দাবা, জুয়া, কবুতরবাজি ইত্যাদি কি হারাম?

উত্তর ঃ দীবা, পাশা, পর্টিশ গুটির খেলা বা এজাতীয় গুটি দ্বারা বাজি করা হারাম। এ সবের মধ্যে হার জিতের সাথে কোন মাল বা নগদ অর্থ শর্ত থাকলে তা জুয়ায় গণ্য হবে যা অকাট্য হারাম, গুনাহে কবীরা। এর হারাম হওয়ার বিষয়টিকে কেউ অস্বীকার করলে সে কাফির হয়ে যাবে। এমনি ভাবে কবুতরবাজি, মোরগের লড়াই বাধিয়ে খেলা দেখা ইত্যাদিও হারাম। বিঃ দ্রঃ (যে সব খেলায় ছতর খোলেনা, বা নামায-জামা'আতে ক্রটি হয় না, স্বাস্থের জন্য উপকারী হয় এ জাতীয় খেলা জায়েয়।

مسكه ـ خدمت كنانيدن ازخوجه مكروه است ـ

বিঃ দ্রঃ হিজড়া (নপুংসক) লোকের খেদমত গ্রহণ করা মাকরহ।

শব্দার্থ : حقیر অহমিকা। অর্থ ব্যক্তন। আর্থ ব্যক্তন। তথ্য বহুবচন। অর্থ ব্যক্তি। خوشته। লিপিবদ্ধ। بروشن شهاب উজ্জল নক্ষত্র। এখানে খাজা শিহাবুদ্দীন (রহঃ) উদ্দেশ্য। تفاخر পরস্পর গর্ব করা। انساب - انساب - অর্থ বহুবচন, অর্থ বংশ। تنکائر আধিক্যের গর্ব করা। - شطرنج - দাবা। حقمار - আধ্রা। شطرنج - আ্যান। جنگانیدن - উড়ান। جنگانیدن - অ্যান। - تائب - তথ্যাকারী।

مسکلہ۔موے را پیوند کردہ دراز کردن حرام ست ۔خصوص پیوند کردن بہموے انسان۔

প্রশ্ন ঃ পরচুলার ভ্কুম, আযান -ইকামত, ইমামতি ও দীনী শিক্ষাদান করে পারিশ্রমিক নেয়ার ভ্কুম কি?

উত্তর ঃ পরচুলা লাগিয়ে চুল লম্বা করা হারাম। বিশেষ করে মানুষের চুল লাগিয়ে লম্বা করা।

مسئله۔اجرت گرفتن براذان وامامت وتعلیم قرآن وفقه وغیره عبادات جائز نیست نز دامام اعظمٌ ونز دریگرائمه جائزست و دریں زمانه فتو کی برآنست که برتعلیم قرآن و مانندآں اجرت گرفتن جائزست۔

ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) এর মতে আযান দিয়ে, ইমামতি করে, কুরআন ও ফিকহের পাঠ দান করে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয নয়। অন্যান্য ইমামের মতে জায়েয। বর্তমান যুগে কুরআন মাজীদ শিক্ষা দিয়ে বা এজাতীয় কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হওয়ার উপরেই ফতওয়া।

مسکله \_ اجرت نوحه کننده وسر و د کننده و دیگرمعاصی واجرت جهانیدنِ جانو رِنر بر ماده

বিঃ দুঃ পেশাগত শোক প্রকাশকারী, গায়ক, অন্যান্য পাপকার্যের পেশাদার ব্যক্তির পারিশ্রমিক, পশুর প্রজনন বিক্রয়কারী (অর্থাৎ ষাড়, পাঠা ইত্যাদি পশু দ্বারা মাদী পশুর গর্ভসঞ্চার করে ব্যবসা করা) এর পারিশ্রমিক হারাম।

مسکله ـ قاضیاں ومفتیاں وعلماء وغازیاں رااز بیت المال رزق دادہ شود بقدرے ' کہ کافی باشد بلاشرط ـ

বিঃ দ্রঃ, বিচারক, মুফতী, আলেম ও মুজাহিদ ব্যক্তিবর্গকে বায়ত্ল মাল (রাষ্ট্রীয় কোষাগার) হতে বিনা শর্তে প্রয়োজন মাফিক ভাতা প্রদান করা উচিৎ।

مسكله -حره راسفر كردن بدون محرم يا شو هر جائز نيست وكنير وام ولدرا جائزست وخلوت باجبيه حره باشدياامة ياام ولدحرام ست \_

প্রশ্ন ঃ মেয়েদের সফরের হুকুম কি?

উত্তর ঃ স্বাধীন মহিলার জন্য স্বীয় মাহরাম বা স্বামী ছাড়া অন্য কারো সাথে সফর করা জায়েয নয়। দাসি ও উদ্মে ওয়ালাদের জন্য জায়েয। বেগানা স্বাধীন রমনী, দাসি ও উদ্মে ওয়ালাদের সাথে নির্জনতা হারাম।

مسئله - غلام وکنیز را عذاب کردن وطوق درگردنِ آنها انداختن حرام ست - پیغیبر صلی الله علیه و کنیز را عذاب کردن وطوق درگردنِ آنها انداختن حرام ست - پیغیبر صلی الله علیه و کنیزک وصیت کرده، باید که مملوک خود را آنچه خود بپوشد بوشاند و بکار ناده از طاقت او امرنه فرماید و اگر بکار ساز آن امرکند باید که خود جم شریک او شود -

প্রশ্ন ঃ গোলাম-বাঁদীকে শাস্তি দেয়ার হুকুম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দিক নিদের্শনা কি?

উত্তর ঃ গোলাম ও বাঁদীকে শান্তি দেয়া, শারিরীক নির্যাতন করা, গলায় বেড়ী পরানো হারাম। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তিকালের মুহূর্তে সব শেষে যে নসীহত করেছিলেন তা হল নামাযের ব্যাপারে যক্লবান হওয়া, দাস-দাসীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। মানুষের উচিৎ নিজে যা খাবে গোলাম-ভৃত্যকে তা খাওয়ানো, নিজে যা পরিধান করবে তাদেরকে তা পরিধান করানো। ক্ষমতার বাইরে কোন কাজের আদেশ না করা, কষ্টকর কোন কাজের আদেশ করলে নিজেও তাতে শরীক হওয়া।

শব্দার্থ % - نوحه کننده । জাড়া লাগান। - بیوند کرده । বিলাপ কারীনী। - سرود کننده । গায়িকা। - جهانیدن নর ও মাদি পশুর যৌন মিলন ঘটান। - طوق । নির্জনতা। - خلوت । কঠিন।

> مسکلہ۔ بندہ کہاندیشہ گریختنِ او باشدز نجیردر پائے اوا نداختن جائزست۔ مسکلہ۔ بندہ رااز خدمت مولیٰ گریختن حرام ست۔

প্রশ্ন ঃ কখন গোলামের পায়ে শিকল বাঁধা জায়েয? মনিবের খেদমত হতে পলায়ন করার হুমকি কিরূপ?

উত্তর ঃ ক্রীতদাসের পলায়নের আশঙ্কা থাকলে তখন তাঁর পায়ে শিকল বাঁধা জায়েয । গোলামের জন্য মুনিবের খেদমত হতে পলায়ন করা হারাম।

مسکله براشیدنِ ریش پیش از قبضه حرام ست و چیدن مؤے سفیداز ریش و مانند آس مکروه است ب

مسکلہ۔ گذاشتنِ ریش وتراشیدنِ سبلت وناخن ومؤے بغل وموئے نہانی سنت ست

🖋 ঃ দাঁড়ি ও অবাঞ্ছিত পশম মুভানোর হুকুম কি?

**উত্তর ঃ** এক মুষ্টির পূর্বে দাঁড়ি মুন্ডন করা হারাম। সাদা চুল-দাড়ি উঠিয়ে ফেলা মাকর্রহ।

দাঁড়ি লম্বা করা, গোঁফ, বগল ও নাভীর নিচের পশম কাটা এবং নখ কর্তন করা সুনুত। (ফাতাওয়া শামীর বর্ণনা মতে মোঁচ কামানো বিদআত, ছাঁটা সুনুত।) এ কারণে না কামিয়ে চামড়ার সাথে মিশিয়ে কর্তন করাই উত্তম।

مسکله به داخل شدن مردان وزنان درحمام جائزست کیکن بایرده و إزار به

প্রশ্ন ঃ নারী-পুরুষের একত্রে গোসল খানায় যাওয়ার হুকুম কি?
উত্তর ঃ নারী পুরুষের তথা স্বামী-স্ত্রী জন্য একত্রে গোসল খানায় যাওয়া
অর্থাৎ গোসল করা জায়েয়। তবে পর্দা ও কাপড় পরিহিত অবস্থায় হতে
হবে।

مسئله - امرمعروف ونهي منكر واجب ست از منكرات اگر مقدور داشته باشد از

دست منع کند واگر نتواند از زبان منع کند واگر نتواندیا مفیدنداند از دل مگروه وارد وصحبتِ اہلِ منکر ترک کند واگر ایں قدر ہم نه کند درو بالِ آنہا شریک باشد ہم وکر سمب دنیاو ہم درآخر ت۔

প্রশ্ন ঃ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ সংক্রান্ত হকুম কি?
উত্তর ঃ সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করা ওয়াজিব। ক্ষমতা থাকলে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে। সম্ভব না হলে মুখে নিষেধ করতে হবে। এও সম্ভব না হলে বা কার্যকরী মনে না করলে অন্তর দ্বারা তাকে ঘৃনা করবে এবং অন্যায়কারীদের সঙ্গ ত্যাগ করবে। এটুকু যদি কেউ না করে তাহলে সে দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের এহেন কাজের অংশীদার গণ্য হবে।

مسكله وحب في الله وبغض في الله فرض ست \_

❖ আল্লাহর রেযামন্দী ও সন্তুষ্টির মানসে কারো দীনদারী দেখে তাকে ভালবাসা ও অন্যায় দেখে দুশমনী করা ফরয়।

শবার্থ : مؤنے نهانی নাভীর নিচের পশম। مؤنے نهانی পালিয়ে যাওয়া। নাভীর নিচের পশম। مؤنے نهانی পালিয়ে যাওয়া। را بازار মাচ। حمام মেচ। سُبلت কষ্ট। سُبلت শব্দিট -حیدن এর বহুবচন। অর্থ মন্দও অন্যায় কাজ। ازار কষ্ট। ক্ষা الحب في الله অনুলহর ওয়ান্তে ভালবাসা। আল্লাহর ওয়ান্তে শক্রতা পোষণ করা।

مسئلہ۔ کے کہ بروے احسان کندشکر ادا کردن ومکافات اونمودن مستحب ست یا واجب وا نکار آل کردہ شکر دہ شکر خدا نہ کردہ شکر خدا نہ کردہ شکر خدا نہ کرد۔

প্রশ্নঃ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা প্রতিদান দেয়া কিরূপ?

উত্তর ঃ কেউ কারো প্রতি অনুগ্রহ করলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ও তার প্রতিদান দেয়া মুস্তাহাব বা ওয়াজিব। তা অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা পাপ। যে বান্দার শুকরিয়া আদায় করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেনা।

مسئله \_نِشستن درُجلسِ علماء وصلحاءافضل ست اگرمیسر شود واگرمیسر نشو دعز لت بهتر

প্রশ্ন ঃ আলিম ও নেককারদের সোহবত, দর্মদ পাঠের হুকুম কি? উত্তর ঃ সম্ভব হলে আলিম ও সংলোকের মজলিসে আসা উত্তম। নতুবা নির্জনতা অবলম্বন করা শ্রেয়।

مسئله - کثرت درود بر پنجمبر صلے الله عليه وسلم مستحب ست و خالی بودن مجلس از ذکر خدا

و درود بریغمبر صلے اللّٰدعلیہ وسلم مکر وہ است ۔

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উপর অধিক পরিমাণ দর্মদ পাঠ করা মুস্তাহাব। আল্লাহর যিকির ও নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দর্মদ শুণ্য যে কোন মজলিস মাকরহ।

مسکله \_ مرد را تشبهِ بزنال وزن را تشبهِ بمردال ومسلم را تشبهِ به کفار وفساق حرام ست \_

প্রশ্ন ঃ পুরুষের জন্য নারীর, নারীর জন্য পুরুষের আকৃতি গ্রহণ করা এরপভাবে অমুসলিম ও ফাসিকের সাথে সামঞ্জস্য অবলদ্ধনের হুকুম কি? উত্তর ঃ পুরুষের জন্য নারীর বেশ ও নারীর জন্য পুরুষের আকৃতি গ্রহণ করা এবং মুসলমানের জন্য আকৃতি অমুসলিম ও ফাসিকের আকৃতি ও রূপ ধারণ করা হারাম।

مسکلہ قبل کردن جانو ہِ ما کول نہ برائے خوردن حرام ست ۔

প্রশ্ন ঃ ভক্ষণ ছাড়া অন্য কার্রণে হালাল প্রাণী নিধন করা কেমন? উত্তর ঃ ভক্ষণ ছাড়া অন্য কোন কারণে হালাল প্রাণী নিধন করা হারাম।

مسکلہ قتل جانورموذی جائزست ۔

বিঃ দ্রঃ কষ্টদায়ক জন্তু হত্যা তথা নিধন করা জায়েয।

مسکله - حقوقِ مسلمان برمسلمان شش چیز ست - عیادتِ مریض و حضورِ جنازه وقبولِ دعوت وسلام و تشمیتِ عاطس وخیرخوای ہم در حضور وہم درغیب۔

প্রস্থ ঃ এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের কয়টি হক ও কি কি? উত্তর ঃ এক মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের ছয়টি হক। যথা ঃ (১) অসুস্থ হলে সেবা করা (২) জানাযায় উপস্থিত হওয়া (৩) দাওয়াত কবুল করা (৪) সালাম দেয়া (৫) হাঁচি দাতা আলহামদুলিল্লাহ বললে তার উত্তরে ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা (৬) মানুষের সামনে ও পেছনে কল্যাণ কামনা করা।

مسکلہ۔ باید کہ دوست دارد و برائے مسلماناں آنچہ برائے نفسِ خود دوست دارد ومکر وہ دارد درحق آنہا آنچے برائے خود نہ پسند دورَ دِّ سلام واجب ست۔ প্রশ্ন ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ অপছন্দে করা হয় অন্যের জন্য তা পছন্দ-অপছন্দ করার বিধান কি?

উত্তর ঃ নিজের জন্য যা পছন্দ করা হয় অপর মুসলমানের জন্য তা পছন্দ করা এবং নিজের জন্য যা অপছন্দ করা হয় অন্যের বেলায়ও তা অপছন্দ করা উচিৎ। সালামের উত্তর দেয়া ওয়াজিব।

مسئله - بدانکه کبائر برسه مرتبه است به مرحبهٔ اول اکبر کبائر گفرست - وقریب آن عقائد باطله مرحبهٔ دوم آنچه درآن حقوق بندگان تلف شود یعی ظلم برخون و مال و آبر و یخ مسلمانان ، حق تعالی حقوق خود به بخشد وحقوق بندگان نه بخشد - بغوی از انس روایت کرده که رسول فرموده صلی الله علیه وسلم روز قیامت منادی از عرش او آواز د به که است محصلی الله علیه وسلم حق تعالی شاهمه مردوزن مؤمنین را بخشیده با جم حقوق بندگان را بخشید و داخل بهشت شوید - حافظ گوید - فرد -

مباش در ہے آزار وہر چہ خواہی کن اللہ کہ درشریعتِ ماغیرازیں گناہے نیست اللہ خالص۔ لینی برابرایں نیست ،مرتبهٔ سوم حقوق اللہ خالص۔

প্রশ্ন ঃ কবীরা গুনাহের কয়টি স্তর ও কি কি?

উত্তর ঃ জেনে রাখ যে, কবীরা গুনাহের তিনটি স্তর। ১. জঘন্যতম কবীরা গুনাহ কুফরী করা। ভ্রান্ত আকাইদও এর নিকটবর্তী গুনাহ। ২. যদারা বান্দার হক বিনষ্ট হয় অর্থাৎ, মুসলমানের জান, মাল ও ইয্যতের উপরে আঘাত হানা। আল্লাহ তা'আলা স্বীয় হক ক্ষমা করেন কিন্তু বান্দার হক ক্ষমা করেন না। ইমাম বাগভী (রহঃ) হযরত আনাস (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "কিয়ামতের দিন আরশের নিকট জনৈক ঘোষক ঘোষণা করবেন, হে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর উম্মত! আলাহ তা'আলা তোমাদের মুসলমান নর-নারীকে কবুল করেছেন। এখন তোমরা পরস্পর একে অপরকে ক্ষমা কর ও জান্নাতে প্রবেশ কর।" হাফেজ (রহঃ) বলেন-

মানুষকে কষ্ট দেয়ার পেছনে পড়ো না, বাকী যা ইচ্ছা কর। কারণ, আমাদের ধর্মে এর চেয়ে মারাত্মক কোন গুনাহ নেই।

৩. খালেস আল্লাহর হক নষ্ট করা।

শব্দার্থ : مُكافات এতিদান। -صلحاء এর বহুবচন। অর্থ সং লোক। منزلت মর্তবা। تشبه মর্তবা। منزلت নাদৃশ্য। فاسق -فساق नाकत्रभान - ما کول य श्रानी খाওয়া জায়েয আছে। موذی कष्टमाय़क। - تلف स्वरुम। تلف दांिि माठांत जवांव रमग्ना - تلف स्वरुम।

مسئلہ۔آنچہ دراحادیث کبائر واردشدہ بہ شاریم ا۔ شرک و۲۔ نافر مانی والدین و مسئلہ۔ آنچہ دراحادیث کبائر واردشدہ بہ شاریم ا۔ شرک و۲۔ دشام محصنہ وے۔ خوردن مال سیتیم و۸۔ خوردن ربوو ۹۔ گریختن از جنگ کفار و ۱۰۔ سحر کردن وااقیل فرزند کردن چیٹیم و۸۔ خوردن ربوو ۹۔ گریختن از جنگ کفار و ۱۰۔ سحر کردن وااقیل فرزند کردن چیٹیم و ۱۹۔ ناخصوصاً بازن ہمسابیہ و ۱۳۔ قطع طریق کہ محاربہ با خدا ورسول ست و ۱۵۔ بغی برامام عادل و در حدیث آمدہ کہ زِنا بازن ہمسابیہ و در حدیث آمدہ کہ بزرگ ترکبائر آنست بازن دہ زن کمترست از زنابازن ہمسابیہ و در حدیث آمدہ کہ بزرگ ترکبائر آنست کہ کے بیر و ما درخود را دشنام د ہد گفتند والدین را چگونہ کے دشنام د ہد فرمود والدین دیر دی۔

প্রশ্ন ঃ হাদীসে বর্ণিত কবীরা গুনাহগুলোর বিবরণ দাও?

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে যে সব কবীরা গুনাহের কথা উল্লেখ রয়েছে সেগুলো নিম্নরপ ঃ ১. শিরক করা ২. মাতা-পিতার অবাধ্য হওয়া ৩. হত্যা করা ৪. মিথ্যা শপথ করা ৫. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া ৬. নির্দোষ রমণীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া ৭. ইয়াতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা ৮. সুদ খাওয়া, ৯. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদকালে পলায়ন করা, ১০. যাদু-টোনা করা, ১১. সন্তান হত্যা করা যেমনটি কাফিররা করতো, ১২, ব্যাভিচার করা, বিশেষতঃ প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে। এটা জঘন্যতম অপরাধ, ১৩. চুরি করা, ১৪. ছিনতাই বা ডাকাতি করা। কেননা, এটা আল্লাহ ও রাসলের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নামান্তর, ১৫. ন্যায় পরায়ন বাদশাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা। হাদীস শরীফে এসেছে, প্রতিবেশী রমণীর সাথে যিনা করা অন্যের সাথে দশবার যিনা করা অপেক্ষা জঘন্য। অপর এক হাদীস শরীফে আরো উল্লেখ আছে যে, কবীরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক গুনাহ হল- স্বীয় পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন- মানুষ পিতা-মাতাকে গালি দেয় কিরূপে? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, একজন যখন অন্যজনের পিতা-মাতাকে গালি দেয় তখন সেও এ ব্যক্তির পিতা-মাতাকে গালি দেয়।

مسکله به مدح فاسقِ حرام ست در حدیث ست که حق تعالی برآ س غضب شود وغرش

بدال بلرز د\_

# প্রশ্নঃ ফাসিকের প্রশংসা করা কিরূপ?

তিত্তর ঃ ফাসিকের প্রশংসা করা হারাম। হাদীস শরীফে এ মর্মে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর রাগান্বিত হন এবং আল্লাহর আরশ মুবারক কাঁপতে থাকে।

مسكله اگر كيد يگر برالعنت كندوآ ل كس المل لعنت نباشدلعن برو ب بازگر دو ـ প্রশ্নঃ কাউকে অভিশাপ দেয়া কেমন?

উত্তর ঃ কেউ কাউকে অভিশাপ দিলে সে যদি তার যোগ্য না হয় তাহলে উক্ত লা'নত তার নিজের উপর পতিত হয়।

مسکله در حدیث ست علاماتِ منافق اردروغ گوئی و ۲ خلاف وعدگی و ۳ خیانت درامانت وغدر عذر بعد عهدودُ شنام در منازعت به

থশ্ন ঃ হাদীসে বর্ণিত মুনাফিকের আলামতগুলোর বিবরণ দাও?

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মুনাফিকের আলামত হল- ১. মিথ্যা কথা বলা, ২. প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা, ৩. আমানতের খিয়ানত তথা বিশ্বাস ঘাতকতা করা, ৪. প্রতিশ্রুতির পর সে ব্যাপারে ওযর পেশ করা ও ৫. ঝগড়া কলহের সময় গালাগালি করা।

مسکله \_ رسول فرمود صلی الله علیه وسلم شرک مکن بخداا گرچه قل کرده شوی وسوخته شوی و نا فر مانی والدین مکن اگرچه امرکننداززن وفرزند و مال خود بدر شو \_

প্রশ্ন ঃ শিরক ও মাতা-পিতার অবাধ্যতা কি মারাত্মক গুনাহের কাজ? উত্তর ঃ রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''আল্লাহর সাথে কখনও শির্ক করবে না, চাই তোমাকে হত্যা করা হোক বা আগুনে জ্বালানো হোক। পিতা-মাতার অবাধ্য হবে না যদিও তারা তোমাকে স্বীয় স্ত্রী-পুত্র ও সম্পদ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার নির্দেশ দেয়।''

শব্দার্থ : دشنام। মথ্যা। مُحصنه পাক পবিত্র মহিলা, সতী مُحصنه পাল। دروغ পাক পবিত্র মহিলা, সতী নারী। گریختن পালিয়ে যাওয়া। سحر ডাকাতি করা। قطع طریق طریق علام কিভাবে। مُحاربه প্রকম্পিত হবে।

مسکلہ حق شوہر برزن آں قدرست کہ رسول فرمود صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر برائے سحدۂ غیر خداامر می کردم زن راامر کند

کہ سنگہا نے کوہ زرد بکوہ سیاہ واز کوہ سیاہ بکوہ سفید برساں باید کہ بمچناں کندے۔

প্রশ্ন ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর হক কিরূপ?

উত্তর ঃ স্ত্রীর উপর স্বামীর এত পরিমাণ হক রয়েছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ''আল্লাহ ছাড়া যদি অন্য কারো সিজদার আদেশ কর্মভাম তাহলে মহিলাদেরকে স্বীয় স্বামীকে সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। স্বামী যদি স্ত্রীকে হলুদ পাহাড়ের পাথর উঠিয়ে কালো পাহাড়ে এবং কালো পাহাড়ের পাথরগুলোকে সাদা পাহাড়ে হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়, তাহলে স্ত্রীর জন্য তাই করা কর্তব্য।

مسکلہ۔درحدیث آمدہ کہ بہترین ٹا کےست بازنِ خودخوب باشدومن برائے اہل خودخو بم وزن از پہلوئے چپ آفریدہ شدہ است راست نتواں شد بر کجی آنہا صبر باید کرد و نیکی باید نمود باید کہ اوراد ٹمن ندار دا گراز وراضی نہ باشد طلاق دہد۔

প্রশ্ন ঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর হক কিরূপ?

উত্তর ঃ হাদীস শরীফে আছে, ''তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে, যে স্বীয় স্ত্রীর নিকট উত্তম। আমি মোহাম্মদ (সা.) আমার স্ত্রীগণের নিকট উত্তম। মহিলাদেরকে পুরুষের বাম পাজড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং সে সম্পূর্ণ সোজা হতে পারে না। অতএব তাদের বক্রতার উপর ধৈর্য ধারণ করা ও সদ্যবহার করা উচিত।" নারীদের সাথে বিদ্বেষ মূলক আচরণ করা উচিত নয়। পছন্দ না হলে তালাক প্রদান করবে।

مسئله۔ گناه صغیره راسهل انگاشتن وبرآ ل اصرار کردن گناهِ کبیره است، وحلال دانستن گناهِ صغیره قطعی کفرست ۔ بخاریؒ از انس ٔ روایت کرده که فرمودانس ٔ که شا کار بامی کنید وازموئے باریک و مهل تر می دانیده ما آنرادرعهد پیغیبرصلی الله علیه وسلم از مهلکات می دانستیم ۔ بدانکه خن درشرائع بسیارست ومطولات از ال مشحون بقدر کفایت درال اوراق برائے فاری خوال نوشته شد زیاده ازی اگر احتیاج افتد به علماء رجوع می توال کرد۔

প্রশ্ন ঃ সগীরা গুনাহকে সাধারণ মনে করা ও তা করতে থাকা এবং এটাকে বৈধ মনে করা কিরূপ?

উত্তর ঃ সগীরা গুনাহকে স্বাভাবিক জ্ঞান করা ও বারবার তা করতে থাকা কবীরা গুনাহ। কোন সগীরা গুনাহকে বৈধ মনে করা কুফরী। ইমাম বুখারী (রহঃ) হয়রত আনাস (রাযিঃ) সূত্রে বর্ণনা করেন যে, হয়রত আনাস (রাঃ) বলেছেন, "তোমরা এরপ কাজ করছ এবং চুলের চেয়ে সুক্ষা ও সাধারণ মনে করছ। অথচ আমরা আল্লাহর নবীর যুগে তাকে ধ্বংসের কারণ জ্ঞান করতাম।" বলা বহুল্য যে, শরীআতে আরো বহু বিষয় রয়েছে যেগুলো বিভিন্ন বড় গ্রন্থে বিস্তারিতরূপে লিপিবদ্ধ। প্রয়োজন মাফিক তার কিছু অত্র কিতাবে ফার্সী ভাষীগণের উদ্দেশে তুলে ধরলাম। এর অধিক প্রয়োজন হলে উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়া যেতে পারে।

শব্দার্থ : انگاشتن ধারণা করা। انگاشتن পীড়াপীড়ি; বারংবার করা।
- اوراق পরিপূর্ণ। কর বহুবচন। কর্মী - مشحون পরিপূর্ণ। এর বহুবচন। কর্মী। مشحون লিখিত। কর্বচন। আর্থ পৃষ্ঠা। نوشته লিখিত। কর্বচন। আর্থ পৃষ্ঠা। কর্কুচন। কর্মী। এইংস।

# كتاب الاحسان

بدال اسعدك الله تعالى اين جمه كه گفته شدصورت ايمان واسلام وشريعت ست ومغز وحقیقت او در خدمت درویثاں باید جست \_ وخیال نباید کرد که حقیقت خلاف شریعت ست، که ایس بخن جهل و کفرست بلکه جمیس شریعت است که در خدمت در ویثال چوں قلب از تعلقِ علمی و جے کہ بما سوی اللّٰہ داشت پاک شود ور ذاکل نفس بر طرف گشته نفس مطمئنه شود وا خلاص بهم رسا ندشر بعت درحق او بام غز شودنماز اوعندالله تعلق دیگر بهم رساند دورکعت او بهتر از لک رکعت دیگران با شد بچنیں صوم او وصد قه اورسول فرمود صلی الله علیه وسکم اگر شامثل احد زر در راه خداخرج کنید برابریک سیریا نیم سیر جونباشد که صحابهٌ درراه خدا داده اند \_ این از جهت قوت ایمان وا خلاص شان ست ـ نور باطن پیغیبرصلی اللّه علیه وسلم را از سینهٔ درویشاں باید جست و بدان نورسینه خود راروش باید کرد تا هر خیروشر بفراستِ صححه در یافت شود، ولی درقر آن متقی را فرموده ودرحديث علامت اولياءالله فرموده كهصجت اوخدايا دآيد ليعنى محبت دنيا وصحبت اوكم شود ومحبت حق زیاده گرد د واللّٰداعلم و کیے که تنقی نباشداو و لی نه باشد \_مثنوی

वशाखरत मा-ला-तुमा मिनक् विद्यालरत मा-ला-तुमा मिनक् الما الميس آدم روے مست کہ لیس بہرد سے نثاید داددست المیں الم حضرت عزيزان على راميتني قدس سره مي فرمايد \_ رباعي با ہر کیشسسی و نہ شدجمع دلت 🖈 وز تو نہ رمید صحبت آب وگلت زنهارز محبتش گریزاں می باشد ☆ ورنه مکندروح عزیزاں بحلت

#### নবম অধ্যায় ঃ ইহসান

প্রশ্ন ঃ ইহসান সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর ঃ প্রিয় ছাত্র/ছাত্রী! জেনে রেখ, আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে সৌভাগ্যবান করুণ, ইতিপূর্বে যে সব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে সেগুলো ছিল ঈমান, ইসলাম ও শরীয়ত সংক্রান্ত। এ সবের হাকীকত ও নিগুঢ় তত্ত্ব আল্লাহর অলীগণের নিকট তালাশ করা বাঞ্চনীয়। মা'রিফাত ও হাকীকত শরীয়তের খেলাফ এরূপ ধারণা করা ঠিক নয়, বরং তা মূর্খতা ও কুফরী। বস্তুতঃ এটা জাহিল কাফিরের উক্তি। বরং এটাই আসল শরীয়ত। কারণ, আল্লাহর অলীদের খেদমত দারা অন্তর দৈহিক সম্পর্ক ও গায়রুল্লাহর প্রেম ও মহব্বত হতে পৃত-পবিত্র হয়ে যায়। প্রকৃত প্রেমাম্পদ আল্লাহ্ তা'আলার সাথে গভীর ভালবাসা সৃষ্টি হয় এবং আত্মার সমূহ কলুষ বিদুরিত হয়ে তা মুৎমায়িন্নার স্তরে উপনীত হয়। আর তখনই আমলের মাধ্যমে ইখলাস ও আন্তরিকতা পয়দা হয়। শরীয়ত তার জন্য হাকীকতে পরিণত হয়। তার নামায মাওলার দরবারে ভিন্ন সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তার দু'রাকা'আত নামায অন্যদের লক্ষ রাক'আত নামায অপেক্ষা উত্তম। এরূপে তার রোযা, সাদকা প্রভৃতি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন- "তোমরা যদি উহুদ পর্বতসম স্বর্ণ আল্লাহর রাহে দান করো তা সাহাবায়ে কিরামের (রাঃ) এক সের বা অর্ধসের যবের সমতুল্যও নয়। বস্তুতঃ এ ছিল তাদের ঈমানী শক্তি ও ইখলাসের কারণে।

আল্লাহর অলীগণের সিনা হতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর বাতিনী নূর অর্জনের দ্বারা স্বীয় সিনাকে আলোকিত করা আবশ্যক। যদ্বারা সকল ভাল মন্দ কাজকে সহীহ অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে জানা সম্ভব হয়।

পবিত্র কুরআনে মুক্তাকী তথা প্রকৃত খোদাভীর ব্যক্তিকে অলী আখ্যায়িত করা হয়েছে । হাদীস শরীফে অলীগণের নিদর্শন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাদের সংস্পর্শে গেলে আল্লাহ তা'আলার কথা সাুরণ হয় অর্থাৎ, যাদের সানিধ্যে গেলে দুনিয়ার প্রতি আকর্ষন ও মহব্বত লোপ পায় ও আল্লাহর মহব্বত বদ্দি পায়, তাঁরাই আল্লাহ ত'আলার প্রকৃত অলী। (বাকী আল্লাহ

সর্বজ্ঞ) যে মুত্তাকী নয় সে অলী হতে পারে না ৷

মছনবীর শের-এর অনুবাদ ঃ বহু ইবলিস বুযুর্গ বেশে আছে এ বিশ্ব ধরায়

🖉 খুব সাবধান! যারু তার হাতে হাত দেয়া উচিত নয়।

হযরত আযীযানে আলী রামেতিনী (রহঃ) বলেন-পংক্তিঃ যার সান্নিধ্যে বসলে মনে প্রশান্তি লাগে না,

দুনিয়ার সম্পর্ক তোমার থেকে দুরীভূত হয় না.

তার সংসর্গ হতে সর্বদা দূরে থাক।

অন্যথায়, আল্লাহর প্রিয় নেক্কার বান্দাহদের রহ তোমার ক্ষমার প্রতি আকৃষ্ট হবে না।

শব্দার্থ : نيم سير এর বহুবচন, খারাপ, নীচ; হীন। نيم سير আধা নার ক্রিয় খারাপ, নীচ; হীন। نيم سير আধা নার ভিন্ন ভি

# ترجمهُ باب كلمات الكفر از فتاوائے بر ہانی

دردستورالقصناة از فآوائے خلاصه آورده که درمسئله اگر چندوجه کفر باشدویک وجه کفر نباشدفتوی به کفر نباید داد فقیر گویدلیکن باید که خود از اندیشه یک وجه کفراحتر از نماید-

#### দশম অধ্যায় ঃ

ফাতাওয়া বুরহানীতে বর্ণিত কুফরী কালাম অধ্যায়ের তরজমা প্রশ্নঃ যে সব কারণে কুফরী হয় সেগুলোর আলোচনা কর।

উত্তর ঃ "ফাতাওয়া খোলাসা" গ্রন্থ হতে দস্তুরুল কুযাত নামক কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন মাসআলায় যদি কুফরীর একাধিক দিক পাওয়া যায় আর একটি মাত্র দিক পাওয়া যায় ঈমানের, সে ক্ষেত্রে কুফরীর ফতওয়া দেয়া যাবে না। লেখক (রঃ) বলেন, মুসলমানের জন্য কুফরীর একটি মাত্র সুরত হতেও বিরত থাকা অত্যাবশ্যক।

مسكه \_ازستِ شيخين كا فرشود نه ارتفضيلِ على رضى الله عنه برآنها كه بدعت ست \_ ﴿ حَمَالُهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّا عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَّ

আলী (রাযিঃ) কে তাঁদের উপর প্রাধান্য দেয়ার ফলে কাফির হবে না; এটা বিদ্যাত ৷ مسکله ـ ازمحال دانستن دیدارخدا کا فرشود ـ

্রু আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) কে অসম্ভব মনে করলে কাফির হয়ে যাবে। কারণ, এটা একটা দলীল দ্বারা প্রমাণ্ডিত। তবে তার ধরণ সম্পর্কে তিনিই জ্ঞাত।

مسکله به خداراجسم گفتن و دست و پاورُ وگفتن گفرست به

مسئله - اگر کلمهٔ کفر باختیارِخودگویدونداند که این کلمهٔ کفرست اکثر علماء برآنند که کافرشود ومعذورنباشدواگریخ قصد برزبان رود کافرنه شود -

❖ আল্লাহকে কায় (সৃষ্টির ন্যায়) ও হাত পা বিশিষ্ট মনে করা কুফরী। কেউ যদি সেচ্ছায় কুফরী শব্দ মুখে আনে কিন্তু তা কুফরী শব্দ কি না তা জানে না। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। না জানার কারনে সে মাযুর গণ্য হবে না। তবে যদি অনিচ্ছাসত্ত্বে মুখ থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে কাফির হবে না।

مسئله۔اگرارادہ کفرکرداگر چہ بعد مدتے مدید فی الفور کا فرشود۔ مسئلہ۔اگر حرام قطعی را حلال گویدیا حلال قطعی را حرام یا فرض را فرض نداند کا فر شود۔

- ❖ যদি কেউ অনেক বিলম্বে হলেও কৃফরীর ইচ্ছা করে তৎক্ষণাৎ সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ অকাট্য হারামকে হালাল জানলে বা অকাট্য হালালকে হারাম জ্ঞান করলে অথবা কোন ফরযকে ফরয মনে না করলে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ - دستور القضاة - ফকহ শাস্ত্রের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। - ন্ন্-শায়খ। এখানে একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। - ন্ন্-শায়খ। এখানে হয়রত আবু বকর ও হর্যরত ওমর (রাঃ) কে বুঝানো হয়েছে। - ন্র্যাদা দেয়া, প্রাধান্য দেয়া। - নির্যা - কহাদাণ।

مسکله به اگر گوشتِ مردار می فروشد وگوید که این مردار نیست از حلال ست کا فرنه شود به

مسکلہ ۔مردے دیگرے را گفت کہ از خدانمی ترسی گفت نہ کا فرشودنز دمحمہ بن فضیل ؓ اگر درمعصیت باشد کا فرشود والا نہ۔ مسئلہ۔اگرگفت کہوےاگر خداشو دِمن ،حق خوداز و سے بستانم کا فرشود۔ ﴿ مَسُلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

- কেউ যদি বলে আল্লাহকে ভয় কর না? সে উত্তরে বলল, না। তাহলে
   কাফির হয়ে যাবে। হয়রত মুহাম্মদ ইবনে ফুয়াইলের (রহঃ) মতে সে য়দি
   ভনাহে লিপ্ত থাকা কালে এরপ বলে তাহলে কাফির হবে নতুবা নয়।
- ♣ কেউ যদি বলে, সে আমার খোদা হলেও আমি তার থেকে আমার হক
  আদায় করে ছাড়বো। তাহলে সে কাফির হয়ে য়াবে।

مسئله۔اگرگوید کہ خداباتو بس نیاید من چگونہ باتو بس آیم کا فرشود۔ مسئلہ۔اگرگوید کہ مرابرآ سان خداست و برز مین تو کا فرسود۔

- ❖ কেউ এরপ উক্তি করল যে, ''আল্লাহই তোমার সাথে পারে না আর আমি কিরূপে পারব?'' সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ যদি কেউ বলে 'আমার উপরে আছেন, আল্লাহ নীচে আপনি'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئله۔اگر پسر کے مردگفت کہ خدارا ہا یہ تہ بود کا فرشوداگر دیگر گفت کہ خدا بر تو ظلم کرد کا فرشود۔

سیریں رہیں۔ مسکلہ۔ اگر شخصے بردیگرے ظلم کرد ومظلوم گفت اے خدا تواز وے مپذیر اگر توازوے بیذیری من نہ پذیرم کا فرشود۔

- ❖ কারো সন্তান মরে গেলে যদি বলে, ''আল্লাহর বুঝি এর দরকার ছিল তাই নিয়ে গেছে'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে। অন্য কেউ যদি বলে ''আল্লাহ তোমার উপর জুলুম করেছেন,'' সেও কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ যাদি কারো উপর জুলুম করে আর মজলুম বলে "হে খোদ! তুমি তার তওবা কবুল করোনা। আর তুমি কবুল করলেও আমি কবুল করবো না।" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ ঃ -بايسته - তোমার সাথে পেরে উঠে না । প্রয়োজন ।

مسکله \_اگرگویدمن از ثواب وعذاب بیزارم کا فرگر دد \_

مسکلہ۔اگر کے بدون شہود نکاح کردوگفت کہ خدا ورسولِ خدا را گواہ کردم یا فرشتہ را گواہ کردم کا فرشود۔ مسئله \_وازمجمع النوازل آورد که اگر گفت که فرشته دست راست و دست چپگرا گواه کردم کا فرنه شود واگر چه زکاح صحیح نه باشد \_

- ় ❖ যদি কেউ বলে ''আমি আযাব ও সাওয়াবে সন্তুষ্ট নই'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ যদি কেউ সাক্ষী ছাড়া বিবাহ করে আর বলে ''আল্লাহ ও রাস্ল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ফেরেশতাদেরকে সাক্ষী রেখেছি'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ মাজমাউন নাওয়াযিল হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যদি বলে "ডান কাঁধ
  ও বাম কাঁধের ফেরেশতাকে সাক্ষী রেখেছি, তাহলে কাফির হবে না, তবে
  এর দ্বারা বিবাহ শুদ্ধ হবে না।

مسکله۔اگر جانورے آواز کر دلیل گفت که بیار بمیر دیا غله گرال شود۔ یا جانور آواز کر داز سفر بازگشت در کفراواختلاف ست۔

مسئله۔اگرگفت که خدا می داند که من ہمیشه پیوسته ترایاد می کنم بعضے گفته که کافر شود اگر گفت که خدا می داند که به نمی وشادی تو چنانم که به نمی وشادی خود بعضے گفته که کافر شود و بعضے گفته که اگر برنیکی و بدی آس کس به مال و بدن قیام کند چنانچه برنیکی و بدی خود کافرند شود۔

- ❖ যদি কোন প্রাণী আওয়ায করে আর তা শ্রবন করে কেউ বলে যে, 'রোগী মারা যাবে বা পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়বে'' অথবা কেউ যাত্রা করার পর কোন প্রাণীর আওয়ায শুনে ফিরে আসে, এ ক্ষেত্রে কুফরীর ব্যাপারে মতভেদ আছে।
- ♦ কেউ এরপ উক্তি করল যে, "আল্লাহ তা আলা জানেন, আমি তোমাকে সর্বদা সারণ করি।" কারো কারো মতে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে আল্লাহ তা আলা জানেন, আমি আমার সুখে দুঃখে যেরপ তোমার সুখে দুঃখে তদ্রুপ" এ ক্ষেত্রেও কারো কারো মতে কাফির হয়ে যাবে। কোন কোন আলিম বলেন- সে যদি এমন উদ্দেশ্য নেয় যে, আমি আমার সুখে দুঃখে যেরপ জানমাল নিয়ে তৈরী থাকি তার সুখে দুঃখেও তদ্রুপ জান মাল নিয়ে। তৈরী থাকি তাহলে সে কাফির হবে না।

শব্দার্থ : - ক্রাম - সাক্ষীগণ। - راست সতা। چپ বাম। نازگشت বাম। ক্রির এল। - ক্রান্ত -

مسكه - اگر گفت كەشم بخداد بيائے تو كافرشود ـ مسکله \_اگرگفت که رزق از خداست کیکن از بنده جستن خوامد کا فرشود \_ مسکلہ۔ اگر گفت کہ فلاں اگرنبی باشد ہوئے ایمان نیارم یا گفت اگر خدا مرابہ نماز امر کندنمازنه گذارم یا گفت اگر قبله باین سوباشدنمازنه گزارم کافرشود ..

- 💠 যদি কেউ বলে ''আল্লাহর এবং তোঁমার পায়ের কসম'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- 💠 কেউ যদি বলে ''রিযিক তো আল্লাহর নিকট কিন্তু বান্দার নিকট হতে তা তালাশ করে নিতে হবে। তাহলে সে কাফির (কারণ, আল্লাহ রিযিক দাতা হওয়ার ব্যাপারে বান্দার কোন ভূমিকা জরুরী নয়)।
- 💠 কেউ যদি বলে, ''অমুকে যদি নবীও হয় তাহলে তার উপর ঈমান আনবো না।" অথবা বলে "আল্লাহ যদি আমাকে নামাযের আদেশ করেন তবুও নামায পড়বো না" অথবা বলে "এদিকে যদি কেবলা হয় তাহলে নামায আদায় করবো না' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسكه واگراہانت كسے از تيفمبرال كر د كا فرشود \_

مسكد \_ اگر كے گفت كه آوم عليه السلام پارچه مى بافت ديگر سے گفت ليس ما جمه جولا ہگا نیم کا فرشودایں دوم۔

مسكله\_ اگرگويدآ دم عليه السلام اگرگندم نمی خورد ما بد بخت نمی شديم كافرشود\_ কেউ যদি বলে, কোন পয়গম্বারকে নিয়ে কুৎসা রটায়। তাহলে সে

- কাফির হয়ে যাবে।
- 💠 কেউ যদি এরূপ উক্তি করে যে আদম (আঃ) কাপড় বুনতেন। আর অন্য একজন বলল, ''তাহলে আমরা তো সবাই জোলা'' (তাঁতি)। এর দারা দ্বিতীয় ব্যক্তি কাফির হয়ে যাবে। কারণ, সে নবীকে ব্যাঙ্গ করলো।
- 💠 কোন ব্যক্তি বলল, রাস্লুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ করতেন'' অপর কেউ উত্তরে বলল ''এটা বে-আদবী'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئلہ۔مردے گفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چنیں می کرد دیگر گفت کہ ایں بے مسئلہ۔ مرد ہے گفت کہ ایں ب آ د کی ست کا فرشود \_

مسئله \_اگر کے گفت ناخن تراشیدن سنت ست دیگر ے گفت اگر چیسنت باشدنمی

# کنم کا فرشود واگر گویدسنت چه کارآید کا فرشود ـ

- ★ কেউ যদি বলে যে, ''আদম (আ.) যদি গন্দম না খেতেন তাহলে আমরা বদ বখত হিসেবে পরিণত হতাম না।'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- � কোন ব্যক্তি বলল, নখ কাটা সুনুত। অন্য কেউ বলল, যদিও তা সুনুত
  তথাপি আমি তা করব না," তাহলে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে সুনুত কি
  কাজে আসবে? তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسکله ماگر کے امرِ معروف کرددیگر گفت چیغوغا آوردی اگرای تخن بروجه ردگفت کا فرشود ۔ درفقاوی سراجی گفته طالب دین اگر گویدا گرخدائے جہان ست بهستانم کا فرشودا گرگفت اگر پیغمبرست کا فرنه شود ۔

مسكه \_ اگر كے گويد حكم خدا چنيں است آل كس گفت كه حكم خدارامن چه دانم كافر شود \_

- ♠ কেউ যদি সৎ কাজের আদেশ করতে থাকে আর অন্য কেউ বলে" কি হৈ

  চৈ করছিলে। এ যদি সে প্রত্যাখ্যানের সূরে বলে তাহলে কাফির হয়ে যাবে।

  ফাতাওয়া সিরাজীতে উল্লেখ আছে যে, কোন ঋণদাতা যদি বলে "ঋণ

  গ্রহীতা যদি আল্লাহও হয় তথাপি আমার পাওনা আদায় করে ছাড়ব।"

  তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে নবী হলেও উস্ল করে নিব"

  তাহলে সে কাফির হবে না।
- কেউ বলল এরূপই আল্লাহর বিধান। উত্তরে যদি কেউ বলে ''আল্লাহর বিধানকে আমি কি জানব''? তাহলে সে কাফের।

مسکله ـ اگر بسوئے فتوی دیدوگفت ایں چه بار نامه فتویٰ آور دی اگر شریعت راسبک دانسته گفت کا فرشود \_

مسئلہ۔اگر کے گفت کہ حکم شرع چینس است ایں کس بزور آ روغ آ ورد وگفت اینک شریعت را کا فرشود۔

مسکله - اگر کے راگفتند که بافلال کس صلح کن آل کس گفت بت را سجده کنم و باوے آشتی نه کنم کا فرنه شود چرا که ارادهٔ او بعید داشتنِ صلح ست اگر فاسقے مرصلحاء را بگوید که بیائید مسلمانی به بینید وبسوئے مجلسِ فسق اشاره کنم کا فرشود

## مسکله \_اگرمُنِو اره می گویدشاد بادآ نکه برشادی ماشا دست ابو بکر طرخان گفته کافر شود \_

- কেউ যদি ফতওয়ার প্রতি দৃষ্টি করে বলে "তুমি আবার ফতওয়ার কি
   হকুম নামা এনেছো? এ যদি সে শরীয়াতকে ব্যঙ্গ করার নিয়তে বলে তাহলে
   কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ কেউ যদি বলে, "এরূপই শরীআ'তের হুকুম" অন্য কেউ উচ্চস্বরে ঢেকুর নিয়ে বললো শরীআতের জন্য এই' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ কেউ কোন মানুযকে বলল, অমুকের সাথে সন্ধি কর। উত্তরে সে বলল,
  মূর্তিকে সেজদা করবো তবুও তার সাথে সন্ধি করবো না।" এর ফলে সে
  কাফির হবে না। কারণ, এর দ্বারা তার উদ্দেশ্য হল, তার সাথে সন্ধিকে
  অসম্ভব জানা। কোন ফাসিক ব্যক্তি কিছু সংখাক নেককারকে লক্ষ্য করে
  বলল আসুন, মুসলমানী (কীর্তি) দেখুন। এই বলে সে নামাযের মজলিসের
  থতি ইশারা করল তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- � কোন মদ্যপায়ী যদি বলে ''সুখে থাক তারা যারা আমার খুশীর উপর
  সন্তুষ্ট ।'' আবু বকর তরখান (রহঃ) এর মতে সে কাফির হয়ে যাবে।

नकार्थ : حولاهگانیم जिक। سو আমরা তাঁতী। جستن । আমরা তাঁতী। جولاهگانیم সৎ কাজ। امر معروف विরোধিতা করতে آن الله الهجه اله الهجه اله الهجه اله الهجه الهجمال الهجه الهجه الهجمال الهجمال الهجه الهجهال الهجه الهجهال الهجمال ا

مسکله۔اگرزنے گویدلعنت برشوئے دانشمند باد کا فرشود۔ مسکله۔اگر کسے گفت تا حرام یا بم گر دحلال چرس دم کا فرند شود۔ مسکله۔اگر کسے دربیماری گفت اگرخوا ہی مرامسلمان بمیر ال واگرخوا ہی کا فربمیر ال کا فرشود۔

- কোন নারী যদি বলে 'জ্ঞানী স্বামীর উপর লা'নত বর্ষিত হোক''। তাহলে
   কাফিব গণ্য হবে।
- ★ কেন ব্যতি বনি বলে সংখ্যা হারাম জীবিকা পাবো হালালের পার্শ্বে ঘুরবো কেন"? তাহলে সে কাফির হবে না।

مسئله \_ در فقاویٰ سراجی آمده که اگر گفت که روزی برمن فراخ کن یا برمن ظلم کن ابو نفرٌ در کفراوتو قف کرده وظاهرآنست که کافرشود که اعتقادِ ظلم برخدا کفرست \_ مسئله \_ شخصےاذان می گوید دیگر ہے گفت دروغ گفتی کافرشود \_ مسئله \_ اگر پنجمبرصلی الله علیه وسلم راعیب کردیا موئے مبارکش را مویک گفت کافر شود \_

- ❖ ফাতাওয়া সিরাজিয়ায় আছে য়ে, কেউ য়ি বলে. "হে খোদা! আমার রুজী বাড়িয়ে দাও, বা বলে "আমার উপর জুলুম করো না" তার ব্যাপারে হয়রত আবু নসর (রহঃ) কোন রায় দেন নি। তবে কাফির হয়ে য়াওয়াই স্পষ্ট। কারণ, আল্লাহ তা'আলা সম্মন্ধে জুলুমের আকীদা রাখা কুফরী।
- ♦ কোন ব্যক্তি আযান দিচেছ, এমতাবস্থায় অন্য কেউ বলল "তুমি মিথ্যা
  বলছো" এর ফলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ কোন নবী-রাসূলের দোষ বর্ণনা করলে বা তাঁর চুল মুবারককে তুচ্ছ করে লোম বললে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسکلہ۔اگر کے بادشاہ ظالم راعادل گویدامام ابومنصور ماتریدی گفتہ کا فرشود زامام! بو القاسم گفتہ کا فرنہ شود چرا کہ البتہ گاہے عدل کردہ باشد۔

مسکله در حمادیه وسراجی گفته اگر کے اعتقاد کند که خراج وغیره خزانه، پادشاهی ملک یادشاه است کافرشود \_

مسکله ـ درسراجی گفته اگر کسے گفت که توعلم غیب داری ؟ گفت دارم کا فرشود ـ

- কোন জালিম শাসককে কেউ আদিল (ন্যায় পরায়ন) বললে, আকায়েদ
   ও দর্শন শাস্ত্রের বিশিষ্ট ইমাম আবু মানসূর মাতুরীদী (রহঃ) -এর মতে সে
   কাফির হয়ে য়বে। তবে আবুল কাসেমের মতে সে কাফির হবে না। কারণ,
   জালিম কোন সময় ইনসাফও করতে পারে।
- ❖ ফাতাওয়া হাম্মাদিয়া ও সিরাজিয়াতে আছে, ট্যাক্স ইত্যাদি রাজস্ব আদায় সমূহকে কেউ রাষ্ট্রপতির সম্পদ ধারণা করলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ ফাতাওয়া সিরাজিয়াতে আছে, কেউ যদি কাউকে জিজ্ঞেস করে
  যে, "আপনি কি ইলমে গায়েব জানেন"? তদুত্তরে সে বলল জানি। তবে সে
  কাফির হয়ে য়াবে। (কারণ, 'আ'লিমুল গায়েব' একমাত্র আল্লাহ তা'আলার

বিশেষ গুণ। এটা অন্য কারো জন্য হতে পারে না।)

مسکلہ۔اگر کے گفت کہ خدا مرا بے تو در بہشت بردنخوا ہم رفت اصح آ نست گڈ کا ف<sub>یر</sub> نشود

مسئله۔اگر کے گفت من مسلمانم دیگرے گفت لعنت برتو و برمسلمانی تو کا فرشود، ودر جامع الفتاوی آوردہ اظہر آنست کہ کا فرنشودود درسراجی گفته اگر کے گوید کہ اگر فرشتگال یا پیغیبرال گواہی دہند کہ تراتیم نیست باور ندارم کا فرشود۔

مسکلہ۔اگر شخصے دیگرے را گفت اے کا فراو گفت اگرایں چنیں نمی بودم با تو صحبت نداشتم بعضے گویند کا فرشود بعضے گویند نہ۔

- ♦ কোন লোক যদি এরপ উক্তি করে যে, তোমাকে ছাড়া যদি আল্লাহ আমাকে জান্নাত দান করেন তাহলে আমি জান্নাতে যাবো না, তবে বিশুদ্ধ মতে সে কাফির হবে না।
- ★ কেউ বলল, আমি মুসলমান। অন্য একজন বলল "লা'নত তোমার উপর ও তোমার মুসলমানিত্বের উপর।" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে জামিউল ফাতাওয়ার বর্ণনা মতে সে কাফির হবে না। ফাতাওয়া সিরাজিয়াতে বলা হয়েছে, কেউ যদি বলে ফেরেশতা ও নবীগণও যদি সাক্ষ্য দেন য়ে, তোমার নিকট রৌপ্য নেই, তবেও আমি বিশ্বাস করবো না-" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ যদি একে অন্যকে বলে ''হে কাফির!'' সে বলল, ''এমনটি না হলে আমি তোমার সাথে সংশ্রব রাখতাম না- তাহলে কারো মতে সে কাফির হবে, কারো মতে কাফির হবে না।

مسکله۔اگر شخصے گوید کا فرشدن به که باتو بودن کا فرنه شود چرا که مرادِ او دوری جستن سه ...

مسکلہ۔اگر شخصے دیگرے را گفت کہ نماز کن او جواب داد کہ تو چندیں نماز کر دی چہ بر سرآ وردی یا چندیںِ گاہ نماز کر دم چہ برسرآ ور دم کا فرشود۔

مسکله۔اگر کے دیگرے را گفت تو کا فرشدی او جواب داد کہ کا فرشدہ گیر کا فرشد۔

💠 কেউ যদি বলে ''তোমার সাথে থাকার চাইতে কাফির হওয়াই ভালো''

তাহলে সে কাফির হবে না। কারণ, তার উদ্দেশ্য এর থেকে দূরে থাকা মাত্র

- ৢ৵ একজন অন্যজনকে নামায পড়ার জন্য বলল। উত্তরে সে বলল তুমি তো
  কত নামাযই পড়লে কিন্তু পেয়েছো কি''? বা বলে ''কত নামাযই তো
  পড়লাম কিন্তু কিছুই তো পেলাম না'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।
- ❖ যদি কেউ কাউকে বলে তুমি কাফির হয়ে গেছ। সে বলল, "এটাই ধরে নাও" তাহলে সে কাফির হয়ে য়াবে।

مسئله ۔ اگر گفت مرازن از حق تعالی محبوب ترست کا فرشداورا تو بہ باید دا داگر تو بہ کر دتجدید نکاح باید کرد ۔

مسکلہ۔ اگر کافر مسلمانے را گفت کہ مسلمانی مرابیا موز تانز دتو مسلمان شوم۔
اوجواب داد کہ باش تا کہ ہر وئے بسوئے فلال عالم یا فلال قاضی اوتر ا آموز د آل
ز مان مسلمان شونز داو۔ اصح آنست کہ کافر نہ شوداگر واعظ گفت باش تا فلال روز در
مجلس اسلام آوری فتوی برآنست کہ کافر شود۔

- ❖ যদি কেউ এরূপ উক্তি করে যে, "আল্লাহর চেয়ে আমার স্ত্রী আমার নিকট প্রিয়, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তার জন্য তওবা করা জরুরী। তওবার পর বিয়ে দোহরানো আবশ্যক।
- ★ কোন কাফির যদি মুসলমানকে বলে "আমাকে মুসলমানী শিক্ষা দিন যাতে আমি আপনার নিকট মুসলমান হতে পারি। সে বলল, এখন ক্ষ্যান্ত কর। অমুক আলিম বা বিচারকের নিকট যাও, তিনি তোমাকে শিক্ষা দিবেন। ঐ সময় তার নিকট মুসলমান হয়ে যাও।" বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী সে কাফির হবে না। যদি কোন ওয়ায়েজ তাকে বলে "একটু বিলম্ব কর অমুক মাহফিলে তুমি ইসলাম গ্রহণ করবে " ফতওয়া মতে উক্ত ওয়ায়েজ কাফির গণ্য হবে। কারণ, এতে প্রমাণিত হয় য়ে, সে মধ্যকার এ সময়টাতে তার কুফরী কর্মের উপর রাজি।

শব্দার্থ ঃ - ক্রা দাও। - ক্রা দাও। - ক্রাম। - ইনসাফ। - خراج - ক্রাম। - ক্রাম। - ক্রাম। - ক্রাম। নিক্ষা দাও।

مسکله ـ اگر گفت کار دانشمندان همان است و کارِ کا فران همان کا فر شود اگرایی خن عالمے معین را گوید کا فرنه شود ـ

প্রশ্ন ঃ খেলা আমাকে নামায রোযা থেকে বিরত রেখেছে বললে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি বলে 'খেলা আমাকে রোযা নামায হতে আবদ্ধ করে রেখেছে,'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ 'কয়েক ওয়াক্ত নামায ছাড় তাহলে বেনামাযির স্বাদ পবে' বললে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ যদি বলে, ''তুমি কয়েক ওয়াক্ত নামায ত্যাগ কর তাহলে তুমি কুফরীর স্বাদ গ্রহণ করবে'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ এটা জ্ঞানীদের কাজ এবং কাফিরদের কাজও এটাই বললে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ যদি বলে এটা আলেমদের কাজ, (অবশ্য) কাফিরদের কাজও তাই, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে যদি নির্দিষ্ট আলিমকে লক্ষ্য করে বলে তাহলে কাফির হবে না।

مسکله ـ اگر در دعا گفت ای خدارحمت خو دراا زمن در یغ مدارا زالفاظ کفرست ـ مسکله ـ اگر شخصے زن را گفت که مرتد شو دریں صورت از شو ہر خود جدا شوی گویند ه کافرشود ـ

مسکلہ۔رضا بہ کفر برائے خود و برائے غیر خود کفرست وصحیح آنست کہ اگر کفر رافتیج دانستہ دشمن خو دراخواہد کہ کا فرشودای کس ازیں رضا کا فرنہ شود۔

প্রশ্ন ঃ 'হে খোদা! তুমি আমার প্রতি তোমার অগ্রহে কুষ্ঠিত হয়োনা' বললে কি হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি দু'আর মধ্যে বলে হে খোদা! তুমি আমার প্রতি তোমার করুনা কুণ্ঠিত হয়োনা। এটা কুফরী উক্তির অন্তর্ভুক্ত। (কারণ, এর দ্বারা প্রমানিত হয় যে, বর্তমানে তার উপর কোন প্রকার করুনা নেই।)

প্রশ্নঃ কোন স্ত্রীকে যদি কেউ বলে তুমি কাফির হয়ে যাও তাহলে তুমি স্বমী হতে বিচ্ছিম্ব হতে পারবে তা হলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ কেউ কোন স্ত্রীকে বলে ''তুমি কাফির হয়ে যাও, তাহলে এর দ্বারা তুমি স্বীয় স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে।'' তবে এর ফলে লোকটি কাফের হয়ে যাবে। **প্রশ্নঃ** কুফরীর প্রতি সন্তোষ ও কি কুফরী?

উত্তর ঃ কুফরীর প্রতি সন্তোষও কুফরী। চাই তা নিজের ব্যাপারে হোক বা অন্য কারো ব্যাপারে হল। বিশুদ্ধ মত হল, যদি কুফরীকে মন্দ জেনে শত্রুর কুফরী কামনা করে তাহলে সে কাফির হবে না।

مسئله \_ اگر درمجلس شراب خواری بر مکان مرتفع مثل داعظاں به نشیند وخن خندگی گوید داہل مجلس از ال بخند ند ہمہ کا فرشوند \_

مسئله۔اگرآ رزوکندوگویدکاش که زنایاقتلِ ناحق حلال بودےکا فرشود واگرارزوکند وگویدکاش که خمرحلال بودے یا روزهٔ ماہ رمضان فرض نه بودے کا فرنه شود واگر کسے گوید که خدامی داند که من ایس کار نه کرده ام حال آئکه آس کار کرده است دراضح قولین کا فرشود۔واز امام مُرحسیٌ منقول ست که اگرآ سقم خورنده اعتقادمی کند که ایس کلام به دروغ گفتن کفرست درال صورت کا فرشود واگر نه شود فتو کی حسام الدین بر آنست۔

প্রশ্নঃ মদের আড্ডার উচ্চাসনে বসে হাসি ঠাট্টার কথা বললে অন্যরা হাসতে থাকলে কি হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি শরাবের আড্ডায় ওয়ায়েয গণের ন্যায় উঁচু স্থানে বসে হাসি মজাকের কথা বলে আর অন্যরা হাসতে থাকে, তাহলে সবাই কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ জিনা বা অন্যায় হত্যা যদি জায়েয হত কামনা করলে কি হুকুম? উত্তর ঃ কেউ যদি আকাংখা করে বলে, ''যদি যিনা বা নাহক ভাবে হত্যা জায়েয হতো''! তাহলে লোকটি কাফির হয়ে যাবে। আর যদি আফসোস করে বলে, ''হায়! যদি মদ হালাল হতো'' বা ''রমযানের রোযা ফরয না হতো'' তাহলে কাফির হবে না।

প্রশ্ন ঃ কাজ করেও যদি বলে আল্লাহ জানেন আমি এ কাজ করিনি, তাহলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ যদি বলে ''আল্লাহ জানেন, আমি এ কাজ করিনি'' অথচ সে তা করেছে তবে বিশুদ্ধ মতে সে কাফির হয়ে যাবে। ইমাম সারাখসী (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, এরূপ শপথকারীর যদি বিশ্বাস থাকে যে, এরূপ মিথ্যা বলা, কুফরী, তবে কাফির হবে অন্যথায় নয়। হযরত হুসামুদ্দীন (রহঃ) -এর ফতওয়াও অনুরূপ। مسکلہ۔ امام طحاویؓ گفتہ کہ از ایمان خارج نکند مگر چیز ہے کہ انکار باشکہ برآنچہ ایمان آوردن بدال واجب ست۔

مسكله - امام ناصرالدین گفته كه آنچه ردت بقینی ست از ظهور آن حکم بردت كرده شود و آنچه در ردت بردت ناخل و آنچه در دت باید كرد كه ثابت از شك زائل نه شود حال آنكه الاسلام یَعُلُو و لا یُعُلی - ودر حکم به كافرگفتن امل اسلام جلدی نباید كرد حال آنكه به صحت اسلام مكره علما حکم كرده اند

প্রশ্ন ঃ ঈমান হতে খারিজ হবার কারণ কি?

উত্তর ঃ ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) বলেন- যে সব বিষয়ে ঈমান আনা ওয়াজিব সেগুলো অম্বীকার করা ছাড়া অন্য কোন কারণে মুমিন ঈমান হতে বের হয় না।

প্রশ্ন ঃ যা গ্রহণ করলে নিশ্চিতরূপে মুরতাদ হওয়া বুঝায় তার উপরে মুরতাদের হুকুম আরোপিত হবে?

উত্তর ঃ ইমাম নাসীরুদ্দীন (রহঃ) বলেন- যা গ্রহণ করলে নিশ্চিতরূপে মুরতাদ হওয়া বুঝায়, তা পাওয়া গেলে তার উপর মুরতাদ হওয়ার হুকুম আরোপিত হবে। আর যদ্বারা ধর্মচ্যুতির ব্যাপারে সংশয় থেকে যায় সে ক্ষেত্রে মুরতাদ হওয়ার ফতওয়া দেয়া যাবে না। কারণ, মূলনীতি হল, ''সন্দেহের দ্বারা ইয়াকীন দুরীভূত হয় না এবং ইসলাম সদা বিজয়ী থাকে, পরাভূত হয় না।'' কোন মুসলমান সম্পর্কে তড়িৎ কুফরীর ফতওয়া দেয়া অনুচিত। আলিমগণ যাকে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হয়েছে তার সম্পর্কেও মুসলমান থাকার ফতওয়া দিয়েছেন।

শব্দার্থ ঃ حلاوت স্থাদ। دانشمندان উলামা জ্ঞানী লোকগণ। دریغ কুষ্ঠিত বিলম্ব। سخن خندگی কুষ্ঠিত বিলম্ব। حکان مرتفع সুরতাদ বা ধর্মচ্যুত হওয়া। مکره জোর পূর্বক বাধ্যকৃত।

مسکله به درتا تارخانی ازینا بیچ گفته که ابوحنیفهٔ قرموده که کفر کفرنه باشد تا که اعتقادنه کرده شود بر کفر به

مسئله ـ درمحیط و ذخیره گفته که مسلمان کا فرنه شودگر وقتیکه قصدً ا کفر کند \_ مسئله به درمضمرات از نصاب و جامع اصغر گفته که اگر کے کلمئه کفرعمدا گفت کیکن اعتقاد به *گفرنه کر دبعض*علاء گفتها ند که کافرنه شود که گفراز اعتقاد<mark>یعلق دار دوبعظ</mark> گفتها ند که کافرشود که رضاست به گفر به

প্রশ্ন ঃ কুফরী আকীদা পোষণ করলে কি কাফির হয়?

উত্তর ঃ ফাতাওয়া তাতারখানিয়াতে ''ইয়ানাবী'' গ্রন্থের সুত্রে বলা হয়েছে যে, ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) বলেছেন- কুফরী কালামের দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত কুফর সাব্যস্ত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে কুফরী আকীদা পোষণ না করে।

প্রশ্নঃ কুফরীর আকীদা না জেনে কুফরী কথা বললে কি হুকুম?

উত্তরঃ নিসাব ও জামি' আসগার এর বরাত দিয়ে 'মুযমা'রাত' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় কুফরী কথা বলে, কিন্তু কুফরীর আকীদা না রাখে, তবে কোন কোন আলিমের মতে সে কাফির হবে না। আর কারো কারো মতে কাফির হবে। কারণ, এর দ্বারা কুফরীর প্রতি সম্মতি প্রকাশ পায়। এটা কুফরী।

مسکله \_ اگر جا ہلے کلمه ٔ کفرگفت ونمی داند که این کلمه کفرست بعضے علماء گفته اند که کا فر نه شود و جهل عذرست و بعضے گفته کا فرشود جهل عذر نیست \_

مسکلہ۔ازمر تد شدن احدالزوجین فی الحال نکاح باطل شود برقضائے قاضی موقوف نیست ایں روایت مثقی ست ۔

প্রশ্নঃ না জেনে কুফরী কথা বলার কি হুকুম?

উত্তরঃ কোন বে ইলম ব্যক্তি যদি কুফরী কথা বলে অথচ সে জানে না যে এটা কুফরী তাহলে কোন কোন আলিমের বর্ণনা মতে কাফির হবে না। তাঁরা তার অজ্ঞতাকে ওযর মনে করেন। আবার কারো কারো মতে কাফির হয়ে যাবে। তাঁদের নিকট অজ্ঞতা কোন ওযর নয়।

প্রশ্ন ঃ স্বামী-স্ত্রীর একজন কাফির হলেই কি বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে?

উত্তর ঃ মুনতাকা'র বর্ণনা মতে স্বামী-স্ত্রীর কোন একজনের মুরতাদ হওয়ার দ্বারাই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। বিচারকের ঘোষণার উপর মওকুফ থাকে না।

مسکله \_ اگر کے کلاہ مثل آتش پرستاں یا جامہ ثل ہنود پوشد بعضے علماء گفته اند کہ کا فر شود و بعضے گفته کہ کا فرنه شود و بعضے متأخرین گفته کہ اگر بضر ورت پوشد کا فرنه شود \_ প্রশ্নঃ প্রায়িপুজকদের টুপি বা হিন্দুদের ন্যায় জামা পরলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি অগ্নিপৃজকদের টুপি পরে বা হিন্দুদের ন্যায় জামা পরে কোন কোন আলিমের মতে সে কাফির হয়ে যাবে। আবার কারো কারো মতে কাফির হবে না। পরবর্তী আলিমগণের কেউ কেউ বলেন- যদি প্রয়োজন বশতঃ পরে তাহলে কাফির হবে না।

مسکلہ۔ اگر کے زنار بست قاضی ابوحفص گفتہ کہا گر برائے خلاصی از دست کفار کر دہ باشد کا فرنہ شود واگر برائے فائد ہُ تجارت کر دہ باشد کا فرشود۔

مسکلہ۔ مجوس روز توروز جمع شوندیا ہنودروز ہولی یا دوالی یاشادی نمایندومسلمانے گویدچہ خوب سیرت نہادہ اند کا فرشود۔

مسئلہ۔ از مجمع النوازل آوردہ مردے ارتکابِ گناوِصغیرہ کرد پس گفت مراو را مردے کہ تو بہ کن اوگفت کہ من چہ کردہ ام کہ تو بہ کنم کا فرشود۔

প্রশ্নঃ গলায় ব্রাহ্মনদের পৈতা পরলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কোন মুসলমান যদি গলায় ব্রাহ্মণদের পৈতা পরে, আবু হাফস (রহঃ) এর মতে, যদি সে কাফিরদের থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য পরে তাহলে কাফির হবে না। আর যদি বানিজ্যিক স্বার্থে পরে তাহলে কাফির হয়ে যাবে। প্রশ্নঃ অগ্নিপুজক ও হিন্দুদের অনুষ্ঠান দেখে চমৎকার ব্যবস্থা বলে প্রশংসা করলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ অগ্নিপৃজকরা যখন নওরোজ অনুষ্ঠানে সমবেত হয়, বা হিন্দুরা যখন হোলী, দেওয়ালী বা অন্য কোন পূজা পাঠ করে তা দেখে কোন মুসলমান যদি বলে ''বাহ, (এদের ধর্মে) এরা কত চমৎকার আদর্শ ব্যবস্থা রেখেছে'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ সগীরা গুনাহকে গুনাহ না মনে করলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ মাজমাউন নাওয়াযিল হতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি সগীরা গুনাহে লিপ্ত হয় আর তা দেখে কেউ তাকে তওবা করতে বললে সে উত্তরে বলে- ''আমি এমন কি অন্যায় করেছি যে আমাকে তওবা করতে হবে'' তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ : - خیره محیط ینابیع تاتارخانی منتقی مضمرات । ফিকহ শান্তের সুপ্রসিদ্ধ কয়েকখানি গ্রন্থ। احد الزوجین সামী-স্ত্রীর একজন। زنار আগ্রন্থ উপাসকদের একটি বিশেষ উৎসবের দিন। زوروز - বিশেষ ধরনের পৈতা যা ব্রাহ্মণরা তাদের গলায় বাঁধে। هولي يا شادى। هولي يا شادى - কীবনী-আদর্শ।

مسئله۔ اگرصدقه کرداز مال حرام وامیدواری تواب کرد کا فرشود۔

مسئله \_ اگرفقیرمی داند که از حرام داده است و برائے اود عاکر ده وصدقه د منده آمین گفت کا فرشود \_

مسکلہ۔فاس شراب می خور دوا قربائے اوآ مدہ برودرا ہم نثار کر دندیا مبار کیا ددا دند در ہر دوصورت ہمہ کا فرشوند۔

مسكه \_ازحلال دانستن لواطت بازن خود كافرنه شود و باغيرزن خود كافرشود \_

مسکله - حلال دانستن جماع در حاکت حیض کفرست و در حاکت استبراء بدعت ست کفرنیست به

প্রশ্ন ঃ সওয়াবের আশায় হারাম মাল সাদকা করলে কি হবে?

উত্তত ঃ যদি কেউ হারাম মাল সাদকা করে সওয়াবের আশা করে তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ হারাম মাল দেয়া হয়েছে জেনে দু'আ করলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কোন ফকীর যদি জানতে পারে যে, তাকে হারাম মাল দান করা হয়েছে এতদসত্ত্বেও সে যদি তার জন্য দু'আ করে আর লোকটি আমীন বলে, তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে।

বিঃ দ্রঃ কোন ফাসেক ব্যক্তি মদ পান করছিল। এমতাবস্থায় তার নিকট আত্মীয়রা এসে এর উপর টাকা অর্পন করে সম্মান প্রদর্শন করল অথবা সবাই মিলে তাকে ধন্যবাদ দিল। উপরোল্লিখিত দু'সুরতেই কাফির তারা কাফির হয়ে যাবে। কেননা, এতে হারাম ও নাজায়েজ কাজে সমর্থন করা হল।

প্রশ্ন ঃ পায়ুপথে সঙ্গমকে বৈধ জানলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ নিজ স্ত্রীর সাথে পায়ুপথে সঙ্গম কে বৈধ জানলে কাফির হবে না। যদিও তা হারাম। নিজ স্ত্রী ছাড়া অন্য কারো সাথে এরূপ করলে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ ঋতুকালে ও ইন্তিবরায়ে রাহিমের সময় সহবাসকে বৈধ মনে করা কিরূপ?

উত্তর ঃ ঋতুকালে সহবাস জায়েয মনে করা কুফরী। ইস্তিবরায়ে রাহিম কালে

জায়েয় জানা বিদআত, কুফরী নয় (বাঁদী ক্রয় করার পর হায়েয আসা পর্যন্ত সহবাস না করে পূর্বের মনিব কর্তৃক অন্তসত্ত্বা কি না তা পরীক্ষা করার কাজকে ইস্তিবরায়ে রাহিম বলে।)

مسکلہ۔ درخسر وانی گفتہ کہ مردے ہر مکانِ مرتفع بہ نشیند ومردم از وے بطریق ؓ استہزاءمسائل بُپر سنداو بطریق استہزاء جواب گوید کا فرشود و ہر مکانے بلندشستن شہرنہ مستقبل سامنی :

شرطنيست استهزاء ببعلوم ديني كفرست \_

مسکله - اگرگفت که مرامجلسِ علم چه کاریا گوید آنچه علماء می گویند که می تواند کرد کافر شد.

مسئله۔اگر گویدزری بایدعلم بچه کاری آید کافرشود۔

مسئله - اگر گویداینها که علم می آموزند داستانهاست یا تز ویرست یا گویدمن حیله دانشمندانرامنکرم کافرشود -

প্রশ্নঃ ব্যঙ্গ করে মাসআলা জিজ্ঞেস করলে ও উত্তর দিলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ খুসরুয়ানী গ্রন্থে উল্লেখ আছে, কোন ব্যক্তি যদি উঁচু জায়গায় বসে থাকে, আর নীচু হতে কেউ ব্যঙ্গ করে তার নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করে এবং সেও উপর হতে তাচ্ছিল্যের সাথে জবাব দেয়, তাহলে কাফির হয়ে যাবে। আসলে উপরে বসা শর্ত নয়, বরং দীনী ইলমকে তাচ্ছিল্য করাই কুফরী।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি বলে ইলমের মজলিস দারা আমার কি কাজ? তবে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি বলে ''ইলমের মজলিস দ্বারা আমার কি কাজ''? বা বলল, ''আলিমরা যা বলেন তার উপর কে আমল করতে পারে''? তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ ''দরকার হলে টাকার, ইলম কি কাজে লাকবে?'' বললে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ যদি বলে- ''দরকার হল টাকার, ইলম কি কাজে লাগবে'' তবে সে কাফির হয়ে যাবে। যদি বলে এরা যা শিখেছে এগুলো উপাখ্যান বা মিথ্যা অথবা বলে, আলিম বা জ্ঞানীদের হিলা-বাহানাকে আমি অস্বীকার করি তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। শব্দার্থ ঃ -استبراء উৎসর্গ। -نثار ক্রয় করা অথবা -اقرباء ক্রয় করা অথবা জিহাদে গনীমতের মাল হিসেবে প্রাপ্ত বাঁদীর গর্ভশূন্য কি না তা জানার জন্য এক হায়েয শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা। - ঠাটা। -داستانها - ঠাটা। استهزاء উপাখ্যান সমূহ। -تزوير মিথ্যা, সাজানো। -حيله কৌশল, বাহানা।

مسکلہ۔اگر کے گوید ہمراہ من بشرع بیا، اوگفت پیادہ بیار کا فرشود، واگر گفت بیا بسوئے قاضی اوگفت پیادہ بیار کا فرنہ شود۔

مسکلہ۔اگرگفت نماز باجماعت بہگزار،اوگفت ان الصلو ۃ تنہی کا فرشود۔ مسکلہ۔مردے آیت قر آن را درقدح نہادہ قدح را پر آب کردہ گوید کأ سأدِ ہا قاً کا فرشودد

مسكه واكر درحق باقى درديك بكويد والباقيات الصالحات كافرشود و

প্রশ্নঃ কেউ বলল, আমার সাথে শরীয়তের দিকে চল, লোকটি বলল সিপাই নিয়ে এস। তবে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ একজন কাউকে বলল- "আমার সাথে শরীয়াতের দিকে চল লোকটি বলল, সিপাই নিয়ে আসো" তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যদি বলে, বিচারকের নিকটে চল, সে বলল সিপাই আনো, তাহলে সে কাফির হবে না। প্রশ্নঃ জামা'আতে নামাযের কথা বললে উত্তরে যদি ان الصلوة تنهى বলে তবে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ কেউ বলল জামা'আতের সাথে নামায আদায় কর। উত্তরে লোকটি । (নিশ্চয় নামায বিরত রাখে) আয়াতের এটুকু বলল তবে সে কাফির হয়ে যাবে। কেউ যদি কোন পেয়ালায় কুরআনের আয়াত রেখে তাতে পানি পূর্ণ করে বলে, كأسًا دِهَاقَ (সুস্বাদু পানীয় ভর্তি পেয়ালা) তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। (এতে আয়াতকে তাচ্ছিল্য করা হয়েছে।)

প্রশ্নঃ হাড়ির অবশিষ্ট খাদ্যকে والبَافِيَاتُ الصَّالِحَاتُ বললে কি কাফির হবে? উত্তরঃ কেউ যদি হাড়ির অবশিষ্ট খাদ্য সম্পর্কে বলে والبافيات الصالحات পরকালের জন্য অবশিষ্ট নেক আমল সমূহ) তাহলে তাচ্ছিল্যের কারণে সেকাফির হয়ে যাবে।

مسکله-اگرمردے بسم اللّدگفته شراب خوردیازنا کرد کا فرشود، ویجنیں اگر بسم اللّدگفته حرام خورد۔ مسئله ـ اگر رمضان آمد وگفت که چهرنج برسرآمده کافرشود ـ مسئله ـ اگر گفته شد که بیا فلال راامرمعروف کنیم ، و بے در جواب گفت که و بے مراب چه کرده است که امرمعروف کنم ؟ کافرشود ـ

বিঃ দ্রঃ কোন লোক যদি বিসমিল্লাহ বলে মদ পান করে অথবা যিনা করে তহলে সে কাফির হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে যদি বিসমিল্লাহ বলে হারাম বস্তু ভক্ষণ করে।

বিঃ দ্রঃ কেহ যদি রমযান আসার পর বলে যে, মাথার উপর বিপদের বোঝা এসেছে তাহলেও সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ ''সে আমার কি করেছে যে, তাকে সৎকাজের আদেশ দিব ?''বললে কি কাফির হবে?

উত্তরঃ যদি কাউকে বলা হয়, ''আস, অমুককে সৎকাজের আদেশ কর'' সে বলল– ''সে আমার কি করেছে যে তাকে ভালকাজের আদেশ করবো''? তবে সে কাফির হয়ে যাবে।

مسئله مرد برد بدیون را گفت زرمن درد نیابده که در آخرت زرنخوا بد بوداو درجواب گفت که ده دیگر بده در آخرت ازمن بگیری آنجاخوا بهم داد کا فرشود م مسئله به بادشاه راا گرسجدهٔ عبادت کند با تفاق کا فرشود واگر بقصد تحیه مثل سلام کندعلاء را در آل اختلاف ست، درظهیریه گفته کا فرنشود و در مؤید الدرایه شرح بدایه گفته که هجود

باجماع جائز نیست وخدمت کردن به وضع دیگراز استادن پیش او یا دست بوسیدن یا پشت خم کردن جائز ست \_

مسئله - ہرکہ ذیح کند بنام بتال یا بر چاہہا یا بردر یا ہا یا برنہر ہا و خانہا و چشمہ ہا و ما نند آل پس ذیح کننده مشرک ست وزن و بے از و بے جداست و مذبوحه مردارست ۔ প্রশ্নঃ ''আরো দৃশ্টি টাকা দাও আখিরাতে দিয়ে দিব'' বললে কি কাফির হবে ?

উত্তরঃ কেউ যদি বলে দুনিয়াতে আমার টাকা পরিশোধ করে দাও। কারণ, আখিরাতে তো টাকা থাকবে না। সে উত্তরে বলল "আরো দশটি টাকা দাও" সেখানে আমার কাছ থেকে নিও, আমি দিয়ে দিবো, তাংলে সে কাফির হয়ে যাবে। প্রশ্ন ঃ কাউকে সিজদা করলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ কোন সমাটকে ইবাদতের উদ্দেশ্যে সিজদা করলে সর্বসম্মতিক্রমে সে কাফির হয়ে যাবে। তবে যদি সালামের ন্যায় সম্মানার্থে সিজদা করে তাহলে উলামায়ে কিরামের মতভেদ আছে। ফাতাওয়া জহীরিয়ার বর্ণনা মতে কাফির হবে না। হিদায়ার শরাহ মু'আয়্যিদুদ দিরায়া নামক কিতাবে আছে যে, ইমামগণের ঐকমতে (গায়রুল্লাহকে) সিজদা করা জায়েয না। তবে অন্য কোন উপায়ে তাজীম করা যথা- সম্মুখে দন্তায়মান হওয়া, হাত চুম্বন করা বা পিঠ বাঁকা করা জায়েয়।

প্রশ্ন ঃ কেউ যদি প্রতিমা, কুপ, ঘর ইত্যাদিকে সিজদা করে তাহলে কি কাফির হবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি প্রতিমা, কুপ, সাগর, নদী, ঝর্ণা, ঘর বা এ জাতীয় কোন কিছুর নামে জবাই করে তাহলে সে কাফির হয়ে যাবে। তার স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়ে যাবে এবং জবাইকৃত জানোয়ার হারাম ও মৃত ধর্তব্য হবে।

مسکله ــ دردستورالقصنا ة از امام زامدٌ ابو بکرنقل کرده که هر که درروزعید کافراں چنانچیۀور وزمجوس و چینیں دردوالی و درسهرهٔ کفار ہند برآید و با کافراں موافقت کند در بازی کافر \*\*

شوديه

مسکله - ایمان پاس مقبول نیست وتو به پاس اصح نیست که مقبول ست -مسکله - درشرح مقاصد گفته که هر که حدوث عالم پاحشر اجساد پاعلم بجز ئیات و ما نند آس را که از ضرور پات دین است انگار کند با تفاق کا فرشود -

প্রশ্ন ঃ কাফিরদের ধর্মীয় উৎসব পালনে অংশগ্রহণ করলে কি কাফির হয়ে যাবে?

উত্তর ঃ ইমাম যাহিদ আবু বকর (রহঃ) হতে দন্ত্রুল কুযাত গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, কাফির, বিধমীদের কোন আনন্দ উৎসবে যেমন- অপ্নি পূজারীদের নওরোজ, হিন্দুদের হোলী, দেওয়ালী বা দূর্গাপুজা অথবা অন্য কোন উৎসবে তাদের ধর্মীয় রীতি নীতি পালনে কেউ অংশ গ্রহণ করলে সে কাফির হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ঃ জীবন থেকে নৈরাশ্যের সময় কি ঈমান গ্রহনযোগ্য হয়? উত্তর ঃ জীবন থেকে পূর্ণ নৈরাশ্যের সময় ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়। তবে বিশুদ্ধ মতে তখনও কবুল হবে। প্রশ্নঃ দ্বীনের আলামত শুরুত্বপূর্ণ বিষয় আল্লাহর ইলমকে অস্বীকার করলে কি হবে?

উত্তর ঃ শরহে মাকাসিদ গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, যে ব্যক্তি বিশ্ব জগতের নশ্বরতা, মৃতদের পুনরুখান, শাখা-প্রশাখাগত ক্ষ্দ্রোতিক্ষুদ্র বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার ইলম প্রভৃতি যা দীনের বিশেষ আকীদাগত বিষয় এগুলোকে অস্বীকার করবে, সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে।

শব্দার্থ : بیاده - সিপাই। -قد - পেয়ালা। দেবার ভর্তি। معروف - সংকাজ, সবার কাছে পরিচিত কর্ম। مدیون সম্মান। সম্মান। কাড়িয়ে যাওয়। مدیون চুম্বন করা। مردن ক্রুকান। দাঁড়িয়ে যাওয়। برسیدن চুম্বন করা। استادن ঝুকান। এর বহুবচন। অর্থ প্রতিমা। কর্ম। এর বহুবচন, অর্থ কুপ। مذبوحه বর্গা। কর্মান - কর্মান করা। নিরাশ্য। নিরাশ্য। করি উৎসব দিবস। باس কর্মান নিরাশ্য। নিরাশ্য।

উত্তর ঃ আকাইদের যে সব বিষয়ে রাফিজী, খারিজী, মু'তাযিলী প্রভৃতি ইসলামের দাবীদাররা আহলে সুনুত ওয়াল জামা'আতের আকীদার সাথে মতোবিরোধ করে কেউ যদি তাদের ঐ ভ্রান্ত আকীদার বিশ্বাসী হয় তাহলে সে কাফির হবে কি না, এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতানৈক্য আছে। মুন্তাকা নামক গ্রন্থে আবু হানীফা (রহঃ) এর একটি রেওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে যে, ''আমি কোন আহলে কিবলাকে কাফির বলি না''। আবু ইসহাক ইস্ফিরায়িনী (রহঃ) বলেন- যারা আহলে সুনুতকে কাফির মনে করে, আমি তাদেরকে কাফির মনে করি। আর যারা আহলে সুনুতকে কাফির মনে করে না আমিও তাদেরকে কাফির মনে করি না।''

مسکله ـ علامه علم الهدی در بحرالمحیط گفته که هرملعون که جناب پاک سرور کا ئنات صلی الله علیه وسلم دشنام دیدیاا بانت کندیا درامرے از امور دین اویا صورت مبارک ِ اویا دروصفے از اوصاف شریفہ اوعیب کندخواہ مسلمان بودیا ذمی یاحر بی اگر چہ اڑھاہ بزل کردہ باشد آل کا فرست، واجب القتل ، توبهٔ اومقبول نیست به واجماع امت جر آنست کہ ہے آ د بی واستخفاف ہرکس از انبیاء کفر است خواہ فاعل اوحلال دانستہ مرتکب شودیا حرام دانستہ۔

مسكله به تنجیروافض می گویند كه پیغمبر صلے الله علیه وآله وسلم از خوف دشمنال بعضے احكام الهی راتبلیخ نه فرمود ه كفرست به

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مَا هَدَانِيُ لِلإِسُلامِ وَمَا كُنَّا لِنَهُتَدِى لَوُلَا أَنُ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدُ جَائَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلِّي اللَّهُ تَعالَى وَسَلَّمَ عَلَى اَجْمَعِهِمْ خُصُوصًا عَلَى سيِّدهِمْ وَجَاتَمِهِمْ شَفيُعَ الْعَالَمِيْنَ وَحَطِيْبَ الانبياء يَوْمُ الدِّيْنَ وَعَطِيْبَ الانبياء يَوْمُ الدِّيْنَ وَعَلَيْبَ الانبياء يَوْمُ الدِّيْنَ وَعَلَيْبَ الانبياء يَوْمُ الدِّيْنَ وَعَلَيْ اللهِ وَأَصْحَابِهِ إِنَبَاعِهِ الْجَمَعِيْنَ \_

প্রশ্ন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি দিলে তার দোষ বর্ণনা করলে তার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আল্লামা আলামুল হুদা (রহঃ) ''বাহরুল মুহীৎ'' নামক কিতাবে লিখেছেন- যে সব অভিশপ্ত, সৃষ্টির সেরা মহামানব মুহাম্মদ সাল্লাল্লাল্ল আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালি দেয় বা তাচ্ছিল্য করে, দীনী কোন বিষয় অথবা তাঁর গঠন প্রকৃতি বা সম্মানিত গুণাবলী সম্পর্কে দোষ বর্ণনা করে সে মুসলমান হোক চাই যিম্মী বা হরবী 'দি ঠাটা করেও এরূপ করে তবুও সে কাফির। তাকে হত্যা করা ওয়াজিব। তার তওবা গৃহীত হবে না। এ ব্যাপারে উম্মতের ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, যে কোন নবীর সাথে বে-আদবী করা বা কাউকে তুচ্ছ ভাবা কুফরী। চাই সে তা হালাল জেনে করুক বা হারাম জেনে।

প্রশ্ন ঃ প্রিয়নবী সাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু আয়াত শত্রুর ভয়ে প্রচার করেন নি বললে তার কি হুকুম?

উত্তর ঃ রাফেয়ীরা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে কটুক্তি করে থাকে যে, "শক্রদের ভয়ে আল্লাহ্য নবী কিছু কিছু আলাহার এটার করেননি" ইহা কুফরী কথা।

শব্দার্থ ঃ -خارجي -خوارج এর বহুবচন। وافضي শব্দটি এর বহুবচন। মুসলমান নামধারী দু'টি ভ্রান্তদল। اهل একটি ভ্রান্ত দল। اهل

قبله - যারা মুসলমানদের কিবলার প্রতি অর্থাৎ কা'বা শরীফের দিকে মুখ করে নামায পড়ে অর্থাৎ, মুসলমান। ملعون আভিশপ্ত। دشنام গালি। دفري গালি। ملعون আমুসলিম যারা মুসলিম দেশে কর দিয়ে বসবাস করে এবং ইসলামী হুকুমত তাদের সংরক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করে। استخفاف তুচ্ছ জ্ঞান করা, হালকা মনে করা। ازراه هزل حازراه هزل - লিপ্ত।

# وصيت نامهُ جناب قاضى ثناء الله صاحب يانى بني قدس سره بسم الله الرحمن الرحيم

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى خَلَقَنِى مِن أَصُلابِ الْمُسُلِمِينَ وَارْحَامِ الْمُسُلِمَاتِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِبَعْثَةِ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلِ الرُّسُلِ وَالإِيُمَانِ بِمَنْ هُوَ النِّعُمَةُ الْعُظْمٰى لِمُغْتَنِمٍ صَلَّى لِمَنْ هُوَ النِّعُمَةُ الْعُظُمٰى لِمُغْتَنِمٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَٱتَبَاعِهِ اَحُمَعِينَ وَاشُكُرُهُ عَلَى مَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَاعِهِ اَحُمَعِينَ وَاشُكُرُهُ عَلَى مَا هَدَانِى لِلْإِسُلَامِ وَاحْيَانِى عَلَيْهِ وَوَقَقَنِى لِلْإِقْتِبَاسِ اَنُوارِ عُلَمَائِهِ الصَّالِحِينَ وَاوُلِيَائِهِ الْكَامِلِينَ خُلَفَاءِ الشَّيْحِ اَحُمَدَ الْفَارُوقِيِّ الشَّيْدِ السَّيْخِ اَحْمَدَ الْفَارُوقِيِّ النَّقَلَيْنِ، وَسَيِّدِ السَّيْخِ الصَّنِ مُحَى الدِّينِ عَبُدُ الشَّيْدِ السَّيْدِ مُحَى الدِّينِ عَبُدُ الْفَارُوقِي النَّقَلَيْنِ، وَسَيِّدِ الْفَاضِلِ الْكَامِلِ مُعِينُ الدِّينِ عَبُدُ الْقَارِدِ وَلَى النَّانِي عَوْثِ الثَّقَلَيْنِ، وَسَيِّدِ الْفَاضِلِ الْكَامِلِ مُعِينُ اللَّيْنِ عَبُدُ الْفَارِقِهِمُ وَاحْلَافِهِمُ الْحُمَعِينَ وَارْجُولُ مَنْ اللَّهُ بِعَزِيْزِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَرِيْزِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعْزِيْزِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بَعْزِيْزِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهُ بِعَزِيْزِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ الْعَرْارِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ الْعَرَارِ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَاقِ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهِ الْقَلَى اللَّهِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلْمِ الْعَلِقَ الْعَلَى اللَّهِ الْعَلَى ال

প্রশ্ন ঃ পানিপথী (রহঃ) -এর গুরুত্বপূর্ণ ওসিয়ত নামাটির বিবরণ দাও। ১৬– ण्डत्र ३०० व्याप्ति काष्ट्री काष्ट्री

#### কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহঃ) -এর ওসিয়তনামা

#### বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা সে আল্লাহর যিনি আমাকে মুসলিম পুরুষের পৃষ্ঠদেশ ও ঈমানদার রমনীর গর্ভাশয় হতে সূজন করেছেন এবং নবী কুলের সরদার সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরণ এবং এরূপ সত্ত্বার প্রতি ঈমান আনয়নের মাধ্যমে আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যিনি উপদেশ গ্রহণকারীর জন্য বড় নিদর্শন এবং নেয়ামত লাভকারীর জন্য মহা নেয়ামত। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপর ও তার পরিবার পরিজন, সমস্ত সাহাবী ও অনুসারীগণের উপর রহমত বর্ষণ করুন। তিনি যে আমাকে ইসলামের সন্ধান দিয়েছেন, ইসলামের উপর জীবিত রেখেছেন এবং নেককার আলিম ও অলিয়ে কামিলগনের নূর ও ফয়েজ লাভের তাওফীক দান করেছেন. এজন্য তার শুকরিয়া আদায় করছি। সেসব ওলী হলেন শায়েখ আহমদ ফারুকী নকশবন্দী মুজাদ্দিদে আলফে সানী, (রহঃ) গাওসুস সাকালাইন হযরত সায়্যিদ মুহিউদ্দীন আব্দুল কাদের জীলানী (রহঃ) ও ফাযিল কামিল হযরত মঈনুদ্দীন হাসান সাঞ্জারী (রহঃ) -এর খলীফা। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের সাথে সম্পর্কিত পূর্বাপর সবার প্রতি সম্ভষ্ট থাকুন। আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহে আমি আশা করি যে, তিনি আমাকে তাদের অনুসরণ ও ভালবাসাসহ মৃত্যুদান করবেন এবং জান্নাতে আমাকে তাঁদের সাথে মিলিত করবেন। আল্লাহ তা'আলার জন্য তা কঠিন ব্যাপার নয়।

শব্দার্থ : ارحام - এর বহুবচন অর্থ পিঠ। ارحام - শব্দটি وحب - এর বহুবচন, অর্থ জরায়ু-গর্ভ। وفق पूर्णितिक। - نقشبندی - নকশবন্দী একটি সিলসিলা। وفق चित्रस्त সংক্ষারক। غوث - विजीय সহস্রাব্দের সংক্ষারক। خوث - জিন ও মানবের সাহায্যকারী। - الثقلين একটি স্থানের দিকে সম্বোধন করে সাজ্বেরী বলা হয়।

بعدازحروصلوۃ فقیرحقیرمحمد ثناءاللہ عثانی حنقی مجددی پانی پتی می نویسد کہ عمرایں عاصی بہشتا دسال رسیدہ ویقین کہ عبارت از مرگ است برسرآ مدہ فرصتے نہ گذاشتہ کلمہ چند وبطریق وصیت برائے اولا دواحباب می نویسد کہ رعایت ِ بعضے ازاں برائے ذات فقیرمفید وضرورست وبر فے ازاں برائے دوستاں وفرزنداں ضرور

ومفيدست كها گرنوع اول را رعايت خواهند كردروح فقيراز آنها خوشنود خوابد شد وحق تعالی جزائے خیرخواہد داد وگر نه در عاقبت دامن گیرخواہم شد واگرنوع ثانی والسیسی رعایت خواجم کردثمرهٔ آل در د نیاوعقبی نیک خواهند دید دگر نه نتجهٔ بدخواهند دید ـ হামদ ও সালাতান্তে অধম ফকীর মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ উসমানী, হানাফী, মুজাদ্দিদী, পানিপথী -এর আরজ এই যে, গুনাহগারের বয়স আশি বছরে উপনীত। অবধারিত মৃত্যু এখন মাথার উপর। অবসর হয়তো আর মিলবে না। তাই স্বীয় সন্তানাদি ও বন্ধু-বান্ধবদের জন্য অসিয়ত স্বরূপ কিছু কথা লিখছি। তম্মধ্য হতে কিছু অধমের নিজের জন্য উপকারী। আর অল্প কিছু অংশ বন্ধু-বান্ধব এবং সন্তানদের জন্য আবশ্যক ও উপকারী। এর প্রথম প্রকারের অনুসরণ করলে অধমের আত্মা অনন্দ লাভ করবে এবং আল্লাহ তা'আলাও উত্তম প্রতিদান দিবেন। নতুবা আমি তাঁদের আঁচল আঁকড়ে ধরবো। আর যদি দিতীয় প্রকারের উপরও আমল করা হয় তাবে দুনিয়া আখিরাতে তার সুফল পরিলক্ষিত হবে। অন্যথায় দেখতে হবে কুফল। نوع اول آنست \_ كه در تجهيز وتكفين وخسل و فن رعايتِ سنت كنند و دوجا در رزائي كه حضرت ابيثال شهيد عنايت فرموده بودند درآن تكفين نمايند وعمامه خلاف سنت ست ضرورنيست ونماز جنازه بجماعت كثيروامام صالحمثل حافظ محملي ياحكيم سكهوايا حافظ بيرمحر بجا آرند وتكبيراولي سورهٔ فاتحه جم خانند وبعد مردن من رسوم دينوي مثل دېم دېستم وچېلم وششماېي و برسيني چچ نه کنند که رسول صلي الله عليه وسلم زياده از سه روز ماتم کردن جائز نه داشته اندحرام ساخته اند وازگریپه وزاری زناں رامنع بلیغ نمایند در حالت حیاة خودفقیرازیں چیز ہاراضی نه بود وباختیارخود کردن نه داده واز کلمه ودرود

প্রথম প্রকার : গোসল ও কাফন-দাফনের ব্যাপারে সুন্নতের প্রতি লক্ষ্য রাখবে। হযরত শায়েখ মির্জা মাজহার জানে জানা শহীদ (রহঃ) যে চাদর দু'খানা দান করেছিলেন তা দ্বারা দাফন দিবে। মৃতকে পাগড়ী পরানো সুন্নতের পরিপন্থী। এর প্রয়োজন নেই। বৃহৎ জামা'আতে ও নেককার ইমাম যেমন হাফেজ মুহাম্মাদ আলী (রাহে নাজাত প্রণেতা) গোলাম মঈনুদ্দীন,

হাকীম সিখওয়া বা হাফেজ পীর মুহাম্মদ সাহেবের ন্যায় ব্যক্তির ইমামতিতে জানাযার নামায আদায় করবে। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহাও পাঠ করবে। আমার মৃত্যুর পর পার্থিব কোন কুপ্রথা যথাঃ দশম, বিশতম, চল্লিশা বা ষাম্মাসিক, বাৎসরিক ইত্যাদি পালন করবে না। কারণ, কোন অনুষ্ঠানে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন দিনের বেশী শোক পালন করা জায়েয রাখেননি। বরং এটাকে হারাম ঘোষণা করেছেন। মহিলাদেরকে চিৎকার করে রোনাজারী করতে কঠোরভাবে নিষেধ করবে। অধম এসব ব্যাপারে জীবনে কখনও সম্মত ছিল না এবং সেচছায় কাউকে করতে দেয়নি। কালিমা ও দর্মদ শরীফ, কুরআন খতম, ইস্তিগফার ও গোপনে হালাল মাল সাদকা করার মাধ্যমে উপকৃত করবে।

শব্দার্থ ঃ - فرزندان সন্তান-সন্ততি। دامنگیر জানলধারী। - ক্র نویسد। লিপিবদ্ধ করছে। ক্র - ক্র - ক্র - ক্র - ক্র - ক্র - ক্র নায়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা। تجهیز লাফন দেয়া। ক্র কাফন দেয়া। - ক্র নাম শায়খ মাজহার জানে জানাকে বুঝানো হয়েছে। - ক্র - ক্র নামে নাজাত' গ্রন্থকার। কর্মন ক্র নাম গোলাম মুঈনুদ্দীন।

## كدرسول الله صلى الله عليه وسلم فرموده

اَلْمَيّتُ فِي الْقَبُرِ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوَّصِ يَنْتَظِرُ دَعُوةَ مَاتَلُحَقُهُ عَنُ آبٍ اَوُ الْمَتَعُوّ مِن الْحَصَدِيْقِ وبعد مردن من درادائ ديون من كوشش بليغ نما يند فقير درحيات خود نصف موضع نگله وا ملاك قصبه كه در ملك خود داشت آل را بهشت سهام قر ار داده سهسهام به والده كليم الله ودوسهام به صفوة الله ويك سهام به فلانه بفرزندان فلانه ويك سهام به فرزندان فلانه فروخته بلغ ثمن بخثيده بريك را ما لك حصه اوساخته بود، ليكن تادم زيست خود محصول بنجم حصه باولا دبر دود خترى دادم و ما بقى راسه حصه كرده يك حصه برائخ حرى خودى داشتم ويك حصه به فلال ويك حصه به فلال ميدادم وبعد مردن من بم تاوقتكه وين من اداشوه بمين قسم محصولات تقسيم كرده حصه من به قرض خوا مال ميداده مراز و در فارغ الذمه سازند قصيل قرضها كه در ذمه من ست در بند چي افراجات روز مره اكثر الذمه سازند قصيل قرضها كه در ذمه من ست در بند چي افراجات روز مره اكثر

نوشته ام وچھمہائے مہری من نز دقرض خوا ہاں است ، درا دائی آں تہاون نے نمایند۔ وصبيه شريفه حضرت تيخ رضى الله عنه راهريك به مقدور خود خدمت كردن لازم وواجب وانثر ـ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا۔ فقير درسال تمام دومن گندم ويني شش روبيه نقد بايشان مي دادم ازين قصورنشودوده بيكهزمين جاهسيداني والاوالدة دليل الله ازطرف خود برائے مرز الالن وصیت کرده بود بایثال میرسد ـ ومن از طرف خود بست بیگه خام زمین جا ہی مزروع ازموضع نگلہ برائے ایثال مقررنمودہ بودم، کیکن ایثال برآ ں قبضہ نہ کردہ اند، یک من گندم و یک روپیه نفتر در ماهه بایثال می دهم ـ درین هم قصورنه شود \_موضع نگله میراث جدیدری وجد مادری من نیست یخض تصدق حضرت مرزا صاحب شهید ست رضی اللّٰہ عنہ۔ در ادائے خدمت ایشاں تقصیر نہ نمایند \_ نوع دیگر کہ برائے بیما ندگان مفیدست آنست که دنیارا چندان معتبر ندارند \_ اکثر کسان درطفلی وا کثر در جوانی می میرند وبعضے به پیری می رسند \_ تمام عمر شاں ہم دراندک فرصت مثل باد صامی رودونمی دانند که کچارفت ومعاملهٔ آخرت که انقطاع پذیر نیست برسرمی ماند ـ কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

> ٱلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ كَالْغَرِيْقِ الْمُتَغَوَّصِ يَنْتَظِرُ دَعُوَةً مَا تُلُحِقُهُ عَنُ أَبِ اَوُ اَخِ اَوُ صَدِيْقِ

মৃত ব্যক্তি কঁবরে পার্নিতে হাব্ডুবুরত ব্যক্তির ন্যায়। সর্বদা সে পিতা-মাতা, ভাই বন্ধুর দু'আ দারা উপকৃত হওয়ার অপেক্ষায় থাকে।

মৃত্যুর পর আমার সমস্ত ঋণ পরিশোধের জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করবে।
আমি জীবদ্দশায় নিগলা নামক স্থানের জমিনের অর্ধেক এবং গ্রাম এলাকার
জমিনের আট ভাগের তিন ভাগ কলীমুল্লাহর আম্মার জন্য, দুই ভাগ
সফওয়াতুল্লাহর জন্য, এক ভাগ অমুকের এবং এক ভাগ অমুকের সন্তানাদির
এবং একভাগ অমুক মহিলার সন্তানাদির নিকট বিক্রি করে ওর মূল্য
তাদেরকে দান করতঃ প্রত্যেককে তার মালিক বানিয়ে দিয়েছি।

আমি আমার জীবদ্দশায় এর আয়ের পঞ্চমাংশ দুই বোনের সন্তানাদিকে দান করতাম। বাকীটা তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ খরচের জন্য রাখতাম। একভাগ অমুককে দিতাম। আমার মৃত্যুর পর যতদিন সব ঋণ পরিশোধ না হবে, ততদিন পর্যন্ত সমস্ত আয়কে এভাবেই বন্টন করে আমার অংশ দ্বারা প্রাপকদের ঋণ পরিশোধ করবে। উভয় ঈদের (হাদিয়া স্বরূপ প্রাপ্ত) টাকাও ঋণ দাতাকে দিয়ে যথা সম্ভব আমাকে ঋণ থেকে দায় মুক্ত করবে। আমার যিম্মায় যেসব ঋণ আছে তার অধিকাংশ দৈনন্দিন আয় ব্যয়ের খাতায় বিস্তারিত লিপিবদ্ধ আছে এবং ঋণদাতাদের নিকট আমার সীলমোহরকৃত দস্তাবেজ আছে। তা আদায়ে কোন প্রকার অলসতা করবে না। হযরত শায়খ (রহঃ) (গ্রন্থকারের পীর মুহাম্মদ আবিদ সাহেব) এর কন্যার খেদমত স্বীয় সামর্থ মৃতাবিক স্বাই জরুরী জ্ঞান করবে।

عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُه وعَلَى المُقَتِرِ قَدَرُه ' \_ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفُسًا إلَّا وُسُعَهَا

অর্থ্যৎ, সম্পদশালী তার ক্ষমতা মৃতাবিক এবং দরিদ্র ব্যক্তিও তার শক্তি অনুসারে খেদমত করবে। আল্লাহ কারো উপর সামর্থের অধিক কোন দায়িত্ব অর্পণ করেন না। অধম তাকে বছরে দশমন গম ও পাঁচ/ছয়শত টাকা প্রদান করতো। সূতরাং এর কম যেন না হয়। দলীলুল্লাহর আম্মা মৃহতারামা সায়্যিদানীর পক্ষ থেকে যে দশ বিঘা সেঁচ যোগ্য জমি মির্জা লালনের জন্য ওসিয়াত করা হয়েছিল তাকে তা প্রদান করবে। আমি তার জন্য নিগলার বিশ বিঘা আবাদী জমি নির্ধারণ করেছিলাম। কিন্তু তিনি তা দখল করতে পারেননি। প্রতি মাসে এক মন গম ও একটি টাকা প্রদান করতাম। সূতরাং তা আদায়ে যেন ক্রটি না হয়। নিগলার জমি নানা দাদা থেকে মীরাস সূত্রে প্রাপ্ত নয়। তা হযরত মির্জা সাহেব শহীদ (রহঃ) -এর পক্ষ হতে দান সূত্রে প্রাপ্ত। মোটকথা তাদের খেদমতের ব্যাপারে কোন ক্রটি করবে না।

শকার্থ : بليغ - চুড়ান্ত। سهم শকাট سهام - এর বহুবচন। অর্থ অংশ। حفوة الله - সংখ্যা الله - প্রেন্থ নাম। আন্থ কারের এক প্রের নাম। আন্থকারের বড় ছেলে। তার অপর নাম আহমাদুল্লাহ। حصولات - কন্যা। আন্থকারের বড় ছেলে। তার অপর নাম আহমাদুল্লাহ। حصولات - আমদানী। مبلغ عيدين আন্থার বিচারপতি ছিলেন। ভক্তগণ উদের সময় হাদিয়া হিসাবে যা কিছু পেশ করতেন দার ব্যায়ের খাত। ব্যানো হয়েছে। ক্র ভিন্তান ন্থানে নায় ব্যায়ের খাত। ক্র আননা হয়েছে। ক্র ভিন্তান শায়খ মুহাম্মদ আবিদ শাহকে বুঝানো হয়েছে। হয়রত শায়েখ মুহাম্মদ আবিদ শাহকে বুঝানো হয়েছে। হয়রত শায়েখ মুহাম্মদ আবিদ শাহ এর ইন্তেকালের পর গ্রন্থকার মির্যা সাহেব (রহঃ)-এর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন। مرزالالن সায়িয়দ -এর স্ত্রীলিঙ্গ। سيداني সায়িয়দা সায়েছর জানে জানা (রহঃ) -এর ভাতিজা, তার পালক ছেলে, যাকে তিনি পানি পথে নিয়ে গিয়েছিলেন। سيراث - উত্তরাধিকার। پسماندگار

या निःदश्य राग्र । - انقطاع پزير প्वानी शखग्ना - باد صباً

حق تعالى مى فرمايد اذا السماء انفطرت الى قوله علمت نفس ما قدمت و احرت ابلہی باشد کہ بایں لذت قلیل کہ آں ہم بےرنج کشی میسرنمی شودلذت قوی دائمی را بر با در مدوبا آلام ابدی گرفتار شود نعوذ بالله منها پس جائے که صلحت دین ومصلحت دنیوی باہم متعارض شود مصلحت دینی رامقدم باید داشت ۔ کے کہ مصلحت دین را مقدم می دارد دنیا ہم موافق تقدیر ہوئے می رسد۔رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودكه مَنْ جَعَلَ اللهُمُومَ هَمَّا وَاحِدًا هَمَّ اخِرَتِهِ كَفَى اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ لِعِيْ مركه مقاصد خود دريك مقصوه منحصر ساز دومقصود آخر ت منظور دارد كفايت كندالله تعالى مقصود دنیائے اورا۔ کے کہ صلحت دنیارا مقدم داردگاہ باشد کیردنیا ہم اورا دست ند مد بناچه بیشتر درین زمانه، مچنین است پس حَسِرَ الدُّنْیَا وَالاحِرَةِ شود واگر د نیا دست د مد دراندک فرصت زوال پذیر د بازخسران ابدی لاحق شود \_فقیر پچشم خود ہزار ہا مردم را دیدہ کہ بدولت رسیدند باز از آنہاں اثر ےنماندہ <u>ف</u>قیر و برادرفقیر ويدرفقير وجد فقير بخدمت قضامبتلا شدند هر چندآنچه می باید حق این خدمت از ماادانه شده خصوصا ازیں فقیر۔ پرتقفیمر کہ بیشتر عمر در زمانہ فاسد تریافتہ ازیں جہت نادم ومستغفرم انداما بحول الله وقوتة طمع ازين خدمت نه كردوام وازا كثر ابنائے روز گارنو عے بخو بی کردم ۔الحمد لله علی ذلک ازیں جہت از فضل الہی امیدمغفرت دارم، مقصوداصلی درزینت فقیرجمین ست \_ اما ببرکت کت جمیںعمل جمله مسلماناں بلکه ہنود ہم ہر کے کہ ملاقات کردہ معزز داشتہ وغنیمت شمردہ۔ وگرنہ علاء بہتر ازمن

موجوداند کے نمی پرسد۔ واز باطن کے دیگراں را چہ خبرست۔ ایں دلیل هست بر موجوداند کے نمی پرسد۔ واز باطن کے دیگراں را چہ خبرست۔ ایں دلیل هست بر

#### اذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتُ ..... عَلِمَتْ نَفُسٌ مَّا قَدَّمَتُ وَٱخَّرَتُ

অর্থ ঃ (সারণ কর সে সময়কে) ''যখন মহাকাশ বিদীর্ণ হবে। ..... সকল আত্মা পূর্বাপর সমস্ত আমল সম্পর্কে অবহিত হবে।'' পার্থিব সামান্য উপভোগ যা দুঃখ কষ্ট ছাড়া হাসিল হয় না, তার পেছনে পড়ে চিরস্থায়ী প্রকৃত উপভোগকে জলাঞ্জলি দেয়া ও অনন্তকালের কষ্টে নিপতিত হওয়া চরম মূর্থতা। (আল্লাহ তা'আলা এ থেকে পানাহ দান করুণ।)

কোন ক্ষেত্রে পার্থিব কল্যাণ ও পারলৌকিক কল্যানের মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত পরিলক্ষিত হলে পরলৌকিক কল্যাণকেই প্রাধান্য দিবে। যে ব্যক্তি পরকালের কল্যানকে প্রাধান্য দিবে সে স্বীয় ভাগ্য অনুযায়ী দুনিয়ার কল্যাণও লাভ করবে। এ মর্মে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফমায়েছেন-

### من جعاً الْهُمُوم همًّا وَاحِدًا هُمَّ احرَتِهِ كُفي اللَّهُ هُمَّ دُنْيَاهُ

''যে ব্যক্তি সমূহ চিন্তা বাদ দিয়ে একই চিন্তা তথা পরকালের ফিকিরকে লক্ষবস্তু বানাবে, তার দুনিয়ার চিন্তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হবেন।" আর যে দুনিয়ার স্বার্থকে প্রাধান্য দিবে, অনেক ক্ষেত্রে সে তা থেকে বঞ্চিত হয়। বর্তমানে বেশীর ভাগ এমনটিই ঘটতে দেখা যায়। ফলে সে ইহকাল ও পরকাল উভয় স্থানে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যদি দুনিয়া হাসিল হয়ও তাতো ক্ষণস্থায়ী, ক্ষণি:কর পর চিরস্থায়ী ক্ষতির সম্মুখীন হবে। এমন হ'জারো মানুষকে স্ব-চক্ষে দেখেছি, যারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী হওয়ার পর (সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেছে) তার চিহ্নও অবশিষ্ট নেই। অধম, অধমের ভাই ও দাদা সকলে বিচারপতির দায়িত্ব পেয়েছে। যথোচিত খেদমত আমাদের দ্বারা বিশেষতঃ আমি গোনাহগারের দ্বারা আদায় করা সম্ভব হয় নি। কারণ, আমার বয়সের বেশীর ভাগ সময় কেটেছে মন্দ যুগের মধ্যে। এজন্য আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। তবে আল্লাহ তা'আলার তাওফীক ও কদরতে আমি কখনো এ পদের লোভ করিনি। হালের অধিকাংশ বিচারপতির তুলনায় উত্তম ও সুচারভাবে এ দায়িত আঞ্জাম দিয়েছি। তাই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। এর উসিলায় আমি আল্লাহর অনুগ্রহের আশাবাদী। ফকীরের মূল উদ্দেশ্যও এটাই। এ আমলের বরকতেই সকল মুসলমান এমনকি হিন্দুরাও

প্রশ্নোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনহ যারা অমার সাথে সাক্ষাৎ করেছে তারা আমাদেরকে সম্মান দিয়েছে গণীমত মনে করেছে। নতুবা আমার চেয়ে অনেক ভাল আলিম আছেন। (বিহ্যিকভাবে) যাঁদের কেউ খোঁজখবর ও নেয় না। তবে বাতেনী ব্যাপারে ্ কে কার সম্পর্কে অবগত থাকে? সুতরাং এটাই প্রমাণ যে, দীনী কল্যাণকে যাঁরা অগ্রাধিকার দেয়, দুনিয়াও তাদের সাথে বিমৃখী আচরণ করে না। خسران । कान (वाका) -ابلنے । भत्रम्भत वित्ताधी -متعارض 8

-مستغفرم । लिक्कि -نادم । छनाइशात - ير تقصر । ठित (रात्राता - ابدى जािभ क्रमाशार्थी । طمع - लांख - نوعے वांख - طمع अकात । معزز अमािभिक । مصرعہ ۔ می دیدیز داں مرادمتقی ۔ پس از فرزندان من کیے کہ خدمت قضا اختیار کند طمع وخاطر داری ناحق را دخل ندید و بروایت معتبر مفتی به ممل نماید، واز جمله تقدیم مصلحت دینی برمصلحت د نیوی آنست که درمنا کحت دین داری رامنظور دارد \_ چول درین ز مانه درین شهر مذهب روافض بسیار شیوع یافته است ونثر فاء بیشتر برعلونصب یا رفاه معیشت نظری دارنداول روایت دین باید کرد دختر کمیے رافضی بامتهم برفض اگر چەصاحب دولت وعالى نسب باشد نبايد دار دروز قيامت سوائے دين وتقوى ہچ بكارنخوامد آمد ونسب رانخواہند برسيد \_ع \_كه دريں راه فلال ابن فلال چيز يے نيست ـ ودولت اعتبار نه دارد كه شتق از تداول ست المال غادِ و رائح ديگر بايد دانست كداكمل الاتملين ازنوع بشر بلكه از ملائكه بم سيد الرسلين محد مصطفى ست صلى التدعليه وآله وتلم هركس هرقدر بآل سرورمشابهت بهم رساند درياطن وظاهر وصفات جبلی و کسبی علم واعقاد وعمل در عادات وعبادات آ ب کس را همان قدر کامل باید دانست \_ و ہرکس درمشابہت در چیزیں آنہاں قاصرست ہماں قدرویراناقص باید دانست ولہذا بجہت کمال اتباع سنت سنیہ کہ اولیائے نقشبند بیا ختیار کردہ اندگوئے مسابقت برده اندوبمبيل كمال مشابهت بجهبت كمال متابعت دليل ست برافضاليب شاں واگر ہمت ما قاصر ہمتاں از کمال متابعت آں جناب کوتا ہی کند و برادائے واجهات وترك محرمات ومكرومات ومشتبهات درعبادات وعادات ومعاملات

প্রশোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনছ ২৫০ خصوصا در معاملات قناعت كندآل جم بسيار غنيمت ست گوكثرت نوافل واتيان ستحب وكمال اشتغال سنن درعبادات وعادات از وميسرنشود \_

পংক্তি ঃ আল্লাহ তা'আলা মুত্তাকী ব্যক্তির উদ্দেশ্য পূর্ণ করে থাকেন।

অতএব আমার বংশধরের মধ্য হতে যে কেউ বিচারপতির দায়িত্ব প্রাপ্ত হবে তাঁরা কেউ যেন পার্থিব মোহ ও অন্যায়ভাবে কারো খাতির দারীকে প্রশ্রয় না দেয় এবং গ্রহণযোগ্য ফতওয়ার উপর আমল করে। পার্থিব স্বার্থের উপর পরলৌকিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়ার অন্তর্ভুক্ত এটাও যে, বিয়ে-শাদীর ব্যাপারে দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখবে। বর্তমানে এ নগরে রাফেযী মাযহাব বেশ বিস্তার লাভ করেছে। অভিজাত লোকেরা উচ্চ বংশ ও জীবন যাত্রার বিলাসিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করে থাকে। অথচ সর্বাগ্রে দীনদারীর প্রতি লক্ষ্য করা উচিত। কোন রাফিযী বা শীয়ার সাথে মেয়ে বিয়ে দিবে না। চাই সে যতই উচ্চ বংশীয় বা ধনী ব্যক্তি হোক না কেন। কিয়ামতের দিন দীন ও পরহেযগারী ছাড়া অন্য কিছুই কাজে আসবে না। কেউ বংশ গোত্র জিজ্ঞেস করবে না। পংক্তি- "সেদিন অমুকের পুত্র অমুকের মূল্য থাকবে না।" দৌলতের প্রতি কোন লক্ষ্য করবে না। কেননা মাল ১১১ তথা হস্তান্তর হতে উদগত। মাল সকাল সন্ধায় আসে আর যায়। আরেকটি কথা জেনে রাখা উচিত যে, মানব জাতি বরং ফেরেশতাকুলের মধ্যে সর্বাধিক কামিল ব্যক্তি হলেন সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সুতরাং জাহিরী ও বাতিনী, অর্জিত ও সৃষ্টিগত গুণাবলী, ইলম, আকীদা, আমল, আখলাক ও ইবাদত ইত্যাদি ক্ষেত্রে তার সাথে যে বেশী সামঞ্জস্য রাখবে তাঁকেও সে পরিমাণ কামিল মনে করবে। আর এ সবের মধ্যে যে যতটুকু ত্রুটিপূর্ণ তাকে সে পরিমাণ অসম্পূর্ণ মনে করবে। নকশবন্দীয়া তরীকার ওলীগণ সুনুতের উপর পরিপূর্ণ রূপে আমল করার কারণে (আল্লাহর নৈকট্যার্জনে) অগ্রগামী হয়েছেন। তাদের এ সামঞ্জস্য ও সুনুতের ইত্তিবা তাঁদের উৎকৃষ্টতার প্রমাণ। যদিও আমাদের ন্যায় কম হিম্মত সম্পনু লোকেরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পূর্ণ ইত্তিবা করতে অক্ষম এবং ফর্য, ও্যাজিব পালন এবং ইবাদত, আখলাক ও পারস্পরিক মু'আমালা বিশেষতঃ লেনদেনের ব্যাপারে সন্দেহ জনক. মাকরহ ও হারাম কার্য্যাদি পরিহার করাকে যথেষ্ঠ মনে করে, এটাও বড় গনীমত।

শকার্থ । مصرعه - পংক্তি। আলা। - مصرعه - মনরক্ষা। - কেন্ত্র বহুবঁচন। শীয়া বিয়ে। এর বহুবঁচন। শীয়া - এর বহুবঁচন। শীয়া সম্প্রদায় যারা হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) কে গালি দেয় এবং তাদের সাথে যারা বে-আদবী করে এবং তাদের খিলাফতকে অস্বীকার করে। সাথে যারা বে-আদবী করে এবং তাঁদের খিলাফতকে অস্বীকার করে। প্রচার। এটা আরাম। - আরাম - রাফিয়ী বলে অভিযুক্ত। ক্রাক্র ভাল কাজ সমূহ। ক্রাক্র ভাল কাজ সমূহ। ক্রাক্র ভাল কাজ সমূহ। ক্রাক্র ভাল কাজ সমূহ। শুম দারা উপার্জিত। - আরাম। উপার্জিত। - আরু ভাল কাজ সমূহ। ক্রাক্র ভাল নার্ক্র ভাল কাজ সমূহ। তাঁকরাী হয়েছে। - ক্রাক্র ভাল কাজ ন্ম ভাল ভাল নারা ভ্রাক্র ভাল নারা ভ্রাক্র ভাল নারা ভ্রাক্র ভ্রা

رسول فرمود صلى الله عليه وسلم مَنُ إتَّقي الشُّبُهَاتِ اِسُتُبُراً لِدِينِهِ وَعِرُضِهِ وَمَنَ وَقَعَ فِي الشُّبُهُاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ ٱلْحَدِيُثُ فِي الصَّحِيُحَيُن \_ حَلَّ تعالى مى فرمايد ان اوليائه الا المتقون نيستند دوستان خدا مكر متقيان \_ تقوى عبارت از ادائے واجبات وترک محرمات ومشتبهات ست ـ نه از کثرت نوافل وا تيان مستحبات \_ افتح محر مات ِ رذائل نفس ست از نفاق وعُجب وكبر وحقد وحسد وريا وسمعه وطول امل وحرص برد نیاو ما نندآن و بعداز ان محر مات که بهافعال جوارح تعلق دارد ودر کتب فقه مبین اند ـ واگر همت ازین مرتبه هم کوتا بهی کند واز شومی نفس وشر شيطان مرتكب محرمات شوديس درآنجها تلاف حقوق العباد باشدازاں اجتناب بايد كرد كه حق تعالى كريم ست، وپيران عظام شفيع اند، آنجاا ميد عفوست \_ وحقوق العباد در بخشش نمی آید آیات واحادیث دریں باب بسیارا ند\_ایں رقیمه تحمل آل نه تواند

صديث ـ ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ـ وَلَمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ ـ وَلَمُ مَا تَكْرَهُ وَمَدِيث لِ اللَّهِ مَا تَكْرَهُ لَهُمُ مَا تَكْرَهُ

لِنَفُسِكَ ـ درين جاكا في ست ـ شعر

مباش دریۓ آزار وہرچہ خواہی کن 🖈 کہ درشریعت ماغیرازیں گناہے نیست 🤻 یعنی غیرازیں مثل ایں گناہے نیست، دیگراز نصائح کہ برائے دین ودنیا مفیدست آنست كه از ابتاع خودزن وفرزند ونوكر وغلام وكنيزك ورعيت باهريك چنال معاشرت باید کرد که آنها راضی باشندودوست دارند واز کثرت اخلاق وغمخواری وعدم تکلیف مالایطاق ورعاییتها بجال گرویده باشند مگرآ نکه بعضے از آنها از حسد یک دیگر اگر ناخوش باشد آل معتبرنیست، ومتبوعان خود را از ادب وفر ما نبر داری وخدمت گزاری راضی دارندمگر درآنچه به معصیت امر کنندرسول فرمودسلی الله علیه وسلم لا طاعَهٔ لِلْمُخْلُوْقِ فِي مُعصيت الخالق \_ وبا اقربان خود از اقر با وبر ادران ودوستان وہم صحسبتان وہمسا نگاں باخلاص محبت غم خواری وتواضع باشند۔ دنیا جائے سہل ست برائے معاملات دنیوی باہم تقاطع نہ کنند ، پیج خانہ بر بادنشد ہ مگر وقتیکہ باہم منازعت ومخاصمت کر دند \_

واز کسانیکه اندیشه دشمنی باشد آنهارا با حسان ونیکوئی شرمنده وسرنگون باید کرد ـ

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اِسْتَبْرَا لِدِيْنِهِ وَعَرُضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي النَّسُبُهَاتِ وَقَعَ فِي النَّسُهُاتِ وَقَعَ فِي النَّحَرَامِ \_ الحديث في الصحيحين

''যে ব্যক্তি সন্দেহজনক কার্যাদি পরিহার করল, সে তার দ্বীন ও ইয্যত-আবরুকে রক্ষা করল। আর যে সন্দেহ জনক বিষয়াদিতে লিপ্ত হল, সে হারামে পতিত হল।'' -বুখারী ও মুসলিম।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন ''একমাত্র তাকওয়া অবলম্বন কারীরাই আল্লাহর বন্ধু।'' তাকওয়ার মর্মার্থ হল ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করা এবং হারাম ও সন্দেহজনক বিষয়াদি পরিত্যাগ করা। শুধু অধিক পরিমাণ নফল ইবাদত করা ও মুস্তাহাব সমূহ আদায় করার নামই তাকওয়া নয়। জঘন্যতম হারাম হল আত্মিক কলুষতা। যথা ঃ নিফাক, আত্মতুষ্টি, আত্মগরিমা,হিংসা, রিয়া (লৌকিকতা) সুখ্যাতি, লোভ, দীর্ঘ আশা, পার্থিব মোহ প্রভৃতি। এসবের পর হল ঐ সকল হারাম যা দৈহিক ক্রিয়াকলাপের সাথে সম্পৃক্ত এবং ফিকহের কিতাবাদিতে উল্লেখিত। এ স্তরের উপর আমল করতে যদি হিম্মত না হয়, নফসের দ্র্ভাগ্য ও শয়তানের ধোঁকায় পতিত হয়ে হারামে লিপ্ত হয়ে য়য়য়, তাহলে কমপক্ষে যে সব কাজে বান্দার হক নয়্ত হয়, তা থেকে পরহেয করা উচিত। কেননা, আল্লাহ তা'আলা অতি দয়ালু ও অনুগ্রহশীল। আল্লাহর অলীগণ গুনাহগারদের সুপারিশকারী, অতএব ক্ষমার আশা পোষণ করা যায়। কিন্তু বান্দার হক কোনক্রমে ক্ষমাই নয়। এ ব্যাপারে অসংখ্য আয়াত ও হাদীস বিদ্যমান আছে যা এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়।

#### ٱلْمُسُلِمُ مَنُ سَلِمَ الْمُسُلِمُونَ مِنُ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"সে-ই প্রকৃত মুসলমান যার মুখ ও রসনা হতে অন্যান্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।" হাদীসঃ

াও ত্রিক বিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা পছন্দ কর। আর নিজের জন্য যা পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা পছন্দ কর। আর নিজের জন্য যা অপছন্দ কর অন্যের জন্যেও তা পছন্দ কর।" এখানে দুটি হাদীসই যথেষ্ট।

পংক্তি ঃ

অর্থ ঃ কাউকে কষ্ট দেয়ার পেছনে পড়না। বাকী যা খুশী কর। কারণ, শরীয়াতে মুহাম্দনীতে এর চেয়ে মারাত্মক কোন গুনাহই নেই।

দুনিয়া ও আখিরাতে উপকারী আরো কতিপয় নসীহত হল, নিজ অধীনস্ত যথা ঃ নিজ স্ত্রী, সন্তানাদি, চাকর, দাস-দাসী ও প্রজাদের সাথে এমন ব্যবহার করা উচিত যাতে তারা খুশী থাকে এবং মহাব্বত করে। সদাচরণ, সমবেদ্না ও ক্ষমতা বহির্ভূত কাজের নির্দেশ না দিলে এবং (যথা সম্ভব) তাদের সুবিধার প্রতি সুদৃষ্টি রাখলে তারা সদা আকৃষ্ট থাকবে। তবে হিংসা-বিদ্বেষের দরুণ তারা যদি পরস্পরে অসম্ভষ্ট থাকে তাহলে তা ধর্তব্য নয়। নিজ মুরব্বীগণকে আদব, আনুগত্য ও খিদমতের মাধ্যমে খুশী রাখবে। তবে যদি শরী'আত বহির্ভূত কোন কাজের আদেশ করেন, তাহলে তা পালন করা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

## لاَ طَاعَةَ لِمَحُلُونِ فِي مَعْصِيَةِ الْحَالِقُ

"স্রষ্টার বিরুদ্ধাচারণ করে সৃষ্টির আনুগত্য জায়েয নয়।" নিজের নিকটতম ব্যক্তিবর্গ যথা, আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বন্ধু, সাথী ও প্রতিবেশীদের সাথে এখলাস, মহব্বত, সমবেদনা ও বিনীত ব্যবহার করবে। এ দুনিয়া সহজ সরল চলার স্থান। পার্থিব কাজকর্ম দ্বারা পারস্পরিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করবে না। কোন পরিবার (জাতি) ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে একমাত্র পারস্পরিক কলহ-দ্বন্দ্বের কারণেই হয়েছে। যাদের থেকে শত্রুতার আশংকা থাকে তাদের প্রতি দয়া ও সততার দ্বারা তাদের লজ্জিত ও মাথানত করা উচিত।

শব্দার্থ ৪ - طول امل - দীর্ঘ আশা। - নহ। তব্ বহুবচন। অর্থ অঙ্গসমূহ। কলে দুর্ভাগ্য। দুর্ভাগ্য। শহ করা। করে এবৃত্তির দূর্ভাগ্য। নাই করা। করে নামা উদ্দেশ্য। দার্থান অধিনস্থ নামা উদ্দেশ্য। দার্থান অধিনস্থ লোকজন। ন্যান্থ প্রজা। এখানে অসিয়্যত নামা উদ্দেশ্য। অধিনস্থ লোকজন। শুরুলা ন্যাপন করা। শুরুলার নামবেদনা। ন্যাধ্যাতীত কাজ। দুর্ভাল্য। বিনয়। ন্যাবিশ্বরিক সু-সম্পর্ক ছিন্ন করা। নুর্ভাল্যন পরম্পরে ঝগড়া করা। মস্তকাবনত।

بیت - آسائش دو گیتی تفیرای دو حف ست به بادوستان تلطف بادشمنان مدارا
قال الله تَعَالَى اِدُفَعُ بِالَّتِی هِی اَحُسَنُ فَاِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهٔ عَدَاوَةٌ کَانَّهٔ
وَلِیٌّ حَمِیْمٌ \_ وَمَا یُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذِیْنَ صَبَرُوا وَمَا یُلَقَهَا اِلَّا دُو حَظَّ عَظِیمٍ \_
وَامًّا یَنُزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیطَانِ نَزُتْ فَاسُتَعِذْ بِاللهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ \_ یعنی
وفع بدی کن به صلح که نیکورست یعنی بدی دشمنان به نیکوئی کردن با نها از خود دفع
کن پس ناگاه شخصیکه درمیان تو واو دشمنی است و محت خوا بدشد و نمی کنندای چنین مگر

کسانیکہ صبر می کنند ومگر کسانیکہ صاحب نصیب بزرگ اند واگر وسوسہ شیطان ترا دریں کار مانع شوداعوذ بخوال و پناہ جوئے بہ خدا بدرستیکہ خداسمیع علیم است۔ ایک حکم درحق کے است کہ باوے برائے دنیادشمنی ونا خوشی باشداما با کے کہ خالصاللہ باوے دشمنی باشدمشل روافض وخوارج و ما نندآں از انہاموافقت نہ کندتا کہ ازعقا کہ فاسدہ تو بہ نہ کنداگر چہ پدریا بسر باشد۔

পংক্তি ঃ

# آ سائش دو گیتی تغییرای دوحرف ست بادوستان تلطف بادشمنان مدارا

অর্থাৎ, দুটি কথার ব্যাখ্যায়েই উভয় জগতের শান্তি নিহিত। এক ঃ বন্ধুদের প্রতি অনুগ্রহ, দুই ঃ শত্রুদের সাথে সদ্ব্যবহার। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

اِدُفَعُ بِالَّتِيُ هِيَ اَحُسَنُ فَاِذَا الَّذِيُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُّ حَسِينٌمْ وَكَنَّهُ وَلِيُّ حَسِينٌمْ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ \_ حَسِينُمْ \_ وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ \_ وَامَّا يَنَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُعٌ فَاسُتَعِذُ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \_ وَامَّا يَنَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُعٌ فَاسُتَعِدُ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \_ وَامَّا يَنَزُعُنَّكُ مِنَ الشَّيمِيعُ الْعَلِيمُ \_ وَامَا يُعَلِيمُ مِن السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ مِن السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ مِن السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللْمُعَالِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الللَّهُ الْمُؤْمِ الْعَلِمُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللْمُؤْمِنُ اللللْمُ الْمُؤْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُؤْمِ الللللْمُ اللل

মন্দ প্রতিহত কর উৎকৃষ্ট দ্বারা, ফলে তোমার সাথে যার শত্রুতা সে হয়ে যাবে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। এই গুণের অধিকারী করা হয় কেবল তাদেরকেই যারা ধৈর্যশীল। এই গুণের অধিকারী করা হয় তাদেরকেই যারা মহাভাগ্যবান। যদি শয়তানের কুমন্ত্রনা তোমাকে প্ররোচিত করে তবে আল্লাহকে সারণ কর। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।'

এ নির্দেশ তাদের প্রতি যারা পার্থিব ব্যাপারে একে অপরের প্রতি শক্রতা পোষণ করে ও মনে অসন্তোষ থাকে। আর খালেস আল্লাহর উদ্দেশ্যে যাদের সাথে শক্রতা যেমন- রাফেযী, খারেজী এ জাতীয় বিভিন্ন বাতিল সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্রব রাখবে না, যতক্ষণ না তারা বাতিল আকাইদ হতে খালেস তওবা করে। চাই সে নিজ পিতা হোক বা পুত্র।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لاَتَتَخِذُوا عَدُوًى وَعَدُوًّ كُمُ اَولِيَاءُ إِلَى فَوْلِهِ لَنُ اللهِ اللهُ اللهِ المُله

শব্দার্থ : دو گیتی উভয় জগত; ইহ ও পরকালীন। خارجی -خوارج এর বহুবচন। একটি বাতিল ফিরকা, যারা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করে এবং হযরত আলী (রাঃ) কে কাফির বলে। تن - দেহমন।

قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا لَاتَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمُ اَوُلِيَاءُ إلى قَوُلِهِ لَنُ تَنْفَعَكُمُ اَرْحَامُكُمُ وَلاَ اَوُلاَدُكُمُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ يَفُصِلُ بَيُنَكُم \_ درخا ندان فقير بميشه علماء شده آمده اند كه در هرعصرمتاز بودند وازفرز ندان فقيراحمه الله ایں دولت بہم رسانیدہ بود خدایش بیامرز د رحلت کرد، دلیل الله وصفوۃ اللّٰدرا ہر چند خواستم در مخصیل این دولت تن نه دا دند به حسرت ست ، واین عبارت فتاوی که فهمیدند اعتبارندارد، باید کهخود جم درین امرا گرتوانند کوشش کنند، وفرزندان خودراسعی کنند که ایں دولت لا زوال کسب نمایند کہ ہم در دنیا وہم در عقبی مثمر بر کات ست ،علم عبارت ست از دانستن حسن وقبح عقائد واخلاق واحوال واعمال كعلم عقائد وعلم اخلاق وعلم فقه متكفل آنست، واي علم بدون دريافتن ادله از قرآن وحديث وتفيير وشرح احاديث واصول فقه ودريافتن اقوال صحابة وتابعين خصوصا ائمه اربعه رحمهم الله ولغت وصرف ونحوصورت نمی بندد، ودرا کثر فتاوی بعضے روایات بےاصل نوشته اند، دریافت حال صحیح و تقیم مسائل بدون این جمه علوم نمی شود و درین علوم سعی باید کرد،

२०१ প্রশ্নোত্তরে মা-লा-বুদ্দা মিনছ وخواندن حکمت فلاسفه لاشے محض ست ، کمال درآن مثل کمال مطربان است، درعلم موسیقی ہم فئے ست از فنون حکمت ریاضی مگر منطق کہ خادم ہمہ علوم ست خواندن آگ سیس

ফকীরের বংশে সবসময় আলিমের সিলসিলা চলে আসছে, যাঁরা সর্বযুগে অনন্য ছিলেন। ফকীরের সন্তানদের মধ্যে আহমদুল্লাহ (রহঃ) এ দৌলত লাভ করেছিল। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুণ। সে পূর্বেই ইন্তেকাল করেছে। দলীলউল্লাহ ও সফওয়াতুল্লাহর ব্যাপারে যতই চেয়েছি কিন্তু, আফ্সোস তারা এ দৌলত অর্জনে তেমন সচেষ্ট হয়নি। ফতওয়ার কিতাবাদি সম্পর্কে তারা যতটুকু বুঝেছে তা ধর্তব্য নয়। তাদের উচিত সুযোগ হলে তারা নিজেরাই যেন তা অর্জনে চেষ্টা করে এবং নিজ সন্তানদেরকে এ চিরস্থায়ী সম্পদ অর্জন করানোর চেষ্টা করে। যা ইহ-পরকালে বরকত আনবে। ইলম হল আকাইদ, আখলাক, বিভিনুমূখী অবস্থা ও কাজ কর্মের ভালমন্দ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার নাম। ইলমে আকাইদ ইলমে আখলাক ও ইলমে ফিকাহই হল প্রকৃত ইলম। এ ইলম প্রামাণিক সূত্রে যথা- কুরআন, হাদীস, তাফসীর, হাদীসের ব্যাখ্যা, উসূলে ফিকাহ এবং সাহাবায়ে কিরাম (রাযিঃ) ও তাবেঈন (রহঃ) বিশেষতঃ চার ইমামের রেওয়ায়াত ও নাহু, সরফ অবগত হওয়া ছাড়া প্রকৃত রূপ লাভ করে না। অধিকাংশ ফতওয়ার কিতাবে মূল প্রমাণ বিহীন কিছু কিছু বর্ণনা আছে। দুর্বল ও সবল মাসায়েল অবগত হওয়া এ সমস্ত ইলম ব্যতীত সম্ভব নয়। সুতরাং এগুলো হাসিলের জন্য চেষ্টা করা উচিত। দার্শনিকদের দর্শন শাস্ত্র একেবারেই অনর্থক। এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনকারীরা গানবাদ্যে দক্ষতা অর্জনকারীর ন্যায়। এটা ইলমে রিয়াযীরই (অংক শাস্ত্রেরই) একটি শাখা। তবে ইলমে মানতিক যা যাবতীয় বিদ্যার সহায়ক তা হাসিল করা অবশ্যই উপকারী।

শব্দার্থ ঃ هر عصر প্রতি যুগে। ممتاز অনন্য, বিখ্যাত। عقبي পরকাল। -مطرباد फ्लेंपाय़र्क; উপकाती ا صحيح विख्या -سقيم بأمر বাদ্যকাররা। موسيقى । মিউজিক-বাদ্য। (১২০)

تکملهٔ رسالهٔ مالا بدمنه در بیان احکام اضحیه و وجوب آس استیم باید دانست که قربانی واجب ست بر هرمسلمان آ زادمرد باشدیازن مقیم به مصر باشدیا بادیه یا قربه بشرطیکه مالک نصاب باشد، بروزعید فربال، موجب آل وقت ست ورکن آل ذرج جانور یکه چهار پایه باشد، و حکم آل خروج ازعهدهٔ واجب ست در دنیا، حصول نثل سرید و عقی و مده آنخضه و صلی داد علم شخص ا

در دنیا، وحصول تواب ست در عقبی، فرمود آنخضرت صلی الله علیه واله وسلم شخصے را که حاصل شود توانائی وندا دقربانی پس نز دیک نه شود مصلائے مارا۔

مسکلہ۔واجب نیست قربانی برغلام وکنیز وکا فروکا فرہ ومسافر و برحاجی مسافر سوائے اہل مکہ وبقولے برمحرم اضحیہ نیست اگرچہ از اہل مکہ باشد۔

مسئله \_قربانی واجب ست از ذات خود نه اطفال صغار بروایتِ امام مُحَدِّارُ امام ابی حنیفیدًو بروایتِ حسنٌ واجب ست مثل صدقه ً فطر \_

مسئله ـ اگرصغیر مالدار باشد قربانی کند پدراواز مال او و بعدم او جداویا و صی او وعلیه الفتویی، ونز د شافعی وزفرٌ جائز نیست از مال او بلکه پدر از مال خود نماید، در کافی ومواهب الرحمٰن فتوی بریں قول ست \_

مسکلہ۔ یک گوسفند برائے یک نفرویک گاؤویک شتر برائے مفت نفرو کمترازاں کافی است و برائے زیادہ ازاں جائز نہ۔

مسکد - جائز نیست قربانی مگراز چهار چیز گوسفند و برزوگا وَ وشتر ، اما گا وَمیش از جنس گا وَ ست، و جانوریکه از وحشی وا بلی پیدا شود تا بع ما در خود است و شرط ست که گا وَ وجاموش کم از دوسال نباشد وشتر کم از پنج سال نباشد و گوسفند و بروآ نکداز و هشی وابلی متولد بوداولی این ست که از یک سال کم نباشد، وجائز ست ششما مهدود نبه که شروع همیسی بماه تفتم کرده باشد ونز دزعفرانی گفت ما به باشد و بایس همه شرط ست که در قد و قامت چنال باشد که اگر با یک ساله مختلط شود تمیزممکن نباشد \_

## পরিশিষ্ট ঃ কুরবানী সংক্রান্ত

প্রশ্ন ঃ কুরবানী কার উপর ওয়াজিব? কুরবানীর উপকারিতা কি?

উত্তর ঃ প্রত্যেক স্বাধীন বিত্তশালী মুসলমান নর-নারীর উপর কুরবানীর দিনে কুরবানী করা ওয়াজিব। চাই সে শহরে বা গ্রামে, বন-জঙ্গলে বা মাঠে-প্রান্তরে যেখানেই বসবাস করুক না কেন। শর্ত হল নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া। কুরবানীর ওয়াজিবকারী কারণ হল কুরবানীর সময় হওয়া। এর রুকন চতুষ্পদ হালাল প্রাণী জবাই করা। কুরবানীর হুকুম বা উপকারিতা হল দুনিয়াতে ওয়াজিব দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভ করা এবং

আখিরাতে সওয়াবের অধিকারী হওয়া। রাসূল সাল্পাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্পাম ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও কুরবানী করে না সে যেন আমাদের ঈদগাহের ধারে কাছেও না আসে।

## প্রশ্ন ঃ কাদের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়?

উত্তর ঃ গোলাম, বাঁদী, কাফির নর-নারী ও মুসাফিরের উপর এবং মঞ্চায় অবস্থানকারী মুসাফির হাজীর (যিনি হজ্বের সফরে রত। মুসাফির থেকে এখনও মুকিম হননি) উপর কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। অপর এক বর্ণনা মতে ইহরাম ধারী মুহরিম ব্যক্তির উপরও কুরবানী ওয়াজিব নয়। চাই সেমক্কার বাসিন্দা হোক না কেন।

#### প্রশ্ন ঃ কুরবানী কি শুধু নিজের পক্ষ থেকে ওয়াজিব?

উত্তর ঃ কেবল নিজের পক্ষ হতে কুরবানী ওয়াজিব। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নাবালেগ শিশুদের পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়। (ফতওয়া এর উপরই) হাসান (রহঃ) সূত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর বর্ণনা মতে সাদকায়ে ফিতিরের ন্যায় শিশুদের পক্ষ হতেও কুরবানী করা ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ নাবালেগ নেসাবের মালিক হলে কি করবে?

উত্তর থ যদি কোন নাবালেগ শিশু নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয়, তাহলে তার পিতা তার পক্ষ হতে কুরবানী করবে। পিতা না থাকলে দাদা। বা তার অসিয়তকৃত ব্যক্তি কুরবানী করবে। এ মতের উপরই ফতওয়া। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও যুফার (রহঃ) -এর মতে না বালেগ সন্তানের মাল দ্বারা কুরবানী করা জায়েয নেই। পিতা স্বীয় সম্পদ দ্বারা তার পক্ষ হতে কুরবানী করবে। কাফী ও মাওয়হিবুর রহমান নামক গ্রন্থের বর্ণনা মতে এ কথার উপরই ফতওয়া দেয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোন জানোয়ার কতজনে কুরবানী করতে পারবে? জন্তুর বয়স কত হতে হবে?

উত্তর ঃ ছাগল এক জনের পক্ষ হতে, গরু ও উট সাত বা তার কম সংখ্যকের পক্ষ হতে কুরবানী করা জায়েয, এর অধিক হলে জায়েয নয়। কুরবানীর পশু ঃ ় চার প্রকার প্রাণী ছাড়া অন্য কোন পশু কুরবানী করা জায়েয় নয়। যথা- ১. ভেড়া, ২. ছাগল, ৩. গরু ও ৪. উট। দুম্বা ভেড়া এবং মহিষ গরুর পর্যায়ভুক্ত। যে সব প্রাণী বন্য ও গৃহপালিত প্রাণীর মিশ্র প্রজননে জন্মলাভ করে সেগুলো মায়ের শ্রেণীতে গণ্য। গরু বা মহিষ দু বছরের কম এবং উট ৫ বছরের কম না হওয়া শর্ত। ভেড়া ছাগল এবং যে সব প্রাণী বন্য ও গৃহপালিত এতদুভয়ের মিশ্র প্রজননে ভূমিষ্ট হয় এগুলো এক বছরের কম বয়সী না হওয়া শর্ত। তবে দুম্বা যদি ছ'মাস পেরিয়ে সাত মাসে পদার্পণ করে তদ্বারা কুরবানী করা জায়েয়। হয়রত যাফরানী (রহঃ) এর মতে সাত মাস পূর্ণ হতে হবে। উপরম্ভ উক্ত প্রাণী এমন মোটা তাজা হওয়া শর্ত যা এক বছর বয়সী দুম্বার সাথে মিশে থাকলে উভয়ের মাঝে বয়সের তারতম্য করা অসম্ভব হয়।

শব্দার্থ : اضحیه কুরবানীর পশু। قریه গ্রাম। جالات জঙ্গল। اضحیه ন্যাম। جالات জঙ্গল। اضحیه ন্যাবের অধিকারী, সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা তার সমম্ল্যের কোন বস্তু অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনা কিংবা তার সমম্ল্যের বস্তুর মালিক। ক্রন্থ কারণ। جو صلى নাবালেগ বাচ্চার তত্বাবধায়ক। যাকে তত্ত্বাবধানের জন্য অসিয়্যুত করা হয়েছে। حشى জংলা

مسکله - جائز نیست قربانی کورچشم و یک چشم ولنگ که تا مذرج نمی توان رفت، وگوش بریده ودم بریده و بے دم و بے گوش ومجنونه که کاه نخور د و خارشی دخنی ولاغرمحض وا کثر گوش یا دم بریده واکثر نورچشم زائل شده وآنکه داندان ندارد وازیس سبب کاه نمی توان خورد، وآنکه سبب کاه نمی توان خورد، وآنکه سبب از ایسی مقطع کرده با شندوآنکه سازه ایسی کام نمود می شرخورد ...

مسئله قربانی نصّی وشاخ شکته و آئله بغیرشاخ ست و مجنونه که کاه نمی خورد و خارشی فربه و آنکه داندان ندار دبعضے مگر کاه می تواند خور دو آنکه اکثر داندانش باقی ست و آنکه اکثر گوش یا دُم او باقی و آنکه حافرندار دالا رفتن می تواند و آنکه خلقی گوش خرد دار د جائز

ست ـ

## প্রশ্ন ঃ কি ধরণের প্রাণী দারা কুরবানী জায়েয নেই?

উত্তর ঃ সে সব জন্ত দ্বারা কুরবানী জায়েয নয় যেগুলোর উভয় চোখ বা এক চোখ অন্ধ, এমন খোড়া যেটি কুরবানীর স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে অক্ষম, কান বা লেজ কাটা প্রাণী, জন্ম হতে কান বা লেজ বিহীন জন্তু, এমন ছাগল যা ঘাস কুটা খায় না, চর্মরোগাক্রান্ত, হিজড়া, অতিরিক্ত দূর্বল বা যে সব প্রাণীর কান বা লেজের বেশীর ভাগ কাটা, বা দৃষ্টি শক্তির বেশীর ভাগ বিনষ্ট, বা এমন দন্তহীন প্রাণী যে ঘাষ খেতে অক্ষম, যে পশুর স্তনের বোটা কর্তিত বা শুষ্ক, কাজে অধিক ক্ষমতাবান হওয়ার লক্ষ্যে ঔষধ ব্যবহারের ফলে যার দুধ বন্ধ হয়ে গেছে এমন জন্তু এবং যে জন্তু নাপাকী ছাড়া অন্য কোন খাদ্যই গ্রহণ করেনা ইত্যাদি।

খাসি, শিং ভাঙ্গা বা শিং বিহীন প্রাণী, উম্মাদ তবে ঘাস-কুটা ভক্ষণ করে, চর্মরোগাক্রান্ত মোটা তাজা জন্ত, কিছু দাত বিনষ্ট যা ঘাস খেতে সক্ষম এবং যার জন্ম থেকেই কান নেই, এ সকল জন্ত দ্বারা কুরবানী করা জায়েয আছে। শব্দার্থ ঃ مذبح - জন্মলাভকারী। حذبح - আয়। خارشتی - খাট - খাত - کوش بریده - খাত - کاد । ঘাস। گوش بریده - খুজলী ওয়ালা - کاد । কুশকায়।

تنبیه به در تقدیرا کثر از امام اعظمٌ روایت مختلف ست در روایت جامع صغیر تا ثلث اقل ست وزیاده از ال اکثر و در بعض کتب تار بع، ونز دصاحبینٌ اگر زیاده از نصف باشدا كثرست وجمين ست مختار فقيدا بوالليثٌـ

. مسکله - اگرخرید کندغنی گوسفند بے راضیح و بعدش عیب پیدا کندیس واجب ست اسپس دیگر، وفقیررا جائزست اول -

مسکله۔اگر حسهٔ اُحدے کم از حصہ تع باشداز بیج کس قربانی جائز نیست۔ مسکله۔اگر دوکس یک گاؤبالمناصفه خریده قربانی کنند جائز ست بروایت صحیح تقتیم

نمایند گوشت را به وزن نه به تخمین مگرآنکه با گوشت چیزے از کلّهٔ و پانچه و پوست د :

مسکله ـ اگرگاوے رابرائے قربانی مردم دوسه خانه که علیحده اندوائ مفت زیاده نباشند خریده ذنح سازند جائزست ـ ونز دامام ما لک از اہل یک خانه جائزست گوزیاده از هفت باشند داز اہل دوخانه جائز نیست اگر چه کمتر از اں باشند ـ

مسئله۔اگرخریدنددوکس شترےراویکے ازاں صرف طالب گوشت ست پس آں قربانی جائز نیست۔

مسکلہ ۔ اگر زیدمثل خرید کرو گاوے را بنابراضحیہ وبعدش شش کس دیگر شریک ساخت مکروہ است ۔

## প্রশ্ন ঃ অধিকাংশ নিরুপনের উপায় কি?

উত্তর ঃ অধিকাংশ নিরুপণের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) হতে বিভিন্ন প্রকার রেওয়ায়াত আছে। জামেউস সগীরের বর্ণনা মতে এক তৃতীয়াংশ কমাংশের অন্তর্গত। এর অধিক থাকলে তা অধিকাংশ ভাগে বিবেচিত হবে। কোন কোন কিতাবে এক চতুর্থাংশকে কম এবং এর অধিককে বেশী আখ্যায়িত করা হয়েছে। সাহেবাইন (রহঃ) -এর মতে অর্ধেকের বেশী অংশই বেশি হিসেবে গণ্য। ফকীহ আবুল লাইছ (রহঃ) -এর নিকট গ্রহণযোগ্য মত এটিই।

প্রশ্ন ঃ ক্রবানীর নিয়তে সুস্থ বকরী ক্রয় করার পর অসুস্থ হলে কি করবে?

উত্তর ঃ বিত্তবান ব্যক্তি যদি কুরবানীর নিয়তে সুস্থ ছাগল ক্রয় করে এর পর তা রোগাক্রান্ত হয়ে যায়, তাহলে অন্য একটি কুরবানী করা ওয়াজিব। গরীবের জন্য প্রথমটি কুরবানী করা জায়েয়।

## অংশ সংক্রান্ত কয়েকটি মাসআলা, বন্টনের নিয়ম

- ❖ কারো অংশ সাত ভাগের একভাগ অপেক্ষা কম হলে কারো কুরবানী জায়েয হবে না।
- ❖ দুই ব্যক্তি অর্ধেক অর্ধেক করে কুরবানীর পশু ক্রয় করে কুরবানী করলে

  তা জায়েয়। গোশ্ত অনুমান করে ভাগ করবে না। ওজন করে ভাগ করতে

  হবে। তবে যদি গোশ্তের সাথে মাথা, পা, চামড়া প্রভৃতি থাকে তাহলে

  আন্দাজ করে বন্টন করা জায়েয়।
- ♦ ভিন্ন ভিন্ন দু'তিন পরিবারের লোকের জন্য একত্রে কুরবানীর একটি পশু ক্রয় করে জবাই করা জায়েয়। তবে সাতের অধিক ব্যক্তি শরীক হলে জায়েয় হবে না। ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে একই পরিবারের সাতের অধিক মানুষ হলেও জায়েয়। দু'পরিবারের হলে যদি সাতের কমও হয় তথাপি না জায়েয়।
- ❖ যদি দৃ'জনে মিলে একটি উট ক্রয়় করে এবং তদ্মধ্য হতে একজনের উদ্দেশ্য কেবল গোশ্ত খাওয়া হয় তাহলে এ কুরবানী জায়েয় হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ, যায়দ নামক এক ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে একটি গরু ক্রয় করল অতঃপর আরো ছয় ব্যক্তিকে তাতে শরীক করল, যদি সে বিত্তশালী হয় তাহলে জায়েয় তবে মাকরাই। (গরীব হলে না জায়েয়।)

শব্দার্থ ঃ - নাকা - নাকাল করে। ক্রমণত - নাকাল করে। করে। করে। নাকাল করে। নাকাল করে। - নাকাল করে। - নাকাল করে। - নাকাল করে। নাকাল নাকাল নাকাল। নাকাল নাকাল।

مسکله - اگراز جملهٔ شرکاء یک کس نفرانی باشدیس از جمله قربانی جائز نباشد -مسکله - اگراضحیهٔ غنی میر د واجب ست دیگر و برفقیرنه، واگر گم شود یابدز دی رو دپس از عود خرید دیگر یافته شود درایاً م ِاُضحیه پس غنی مختار است هر یکے را که خوامد ذرح ساز د و فقیر هردوراذ بحنماید

مسکله - اگراضحیه وقت ذیج عیب دارشده گریخت و بفو رگر فقار شدپس قربانی آ ں جائزست نز دامام الي حنيفهٌ، ونز دامام محمّرًا گربه درنگ بهم گرفتار گردد جائزست، واگر غلطانیدہ شد گوسفندے بنا بر ذ نح واضطراب کردتااینکه پایش بشکست پس قربانی آل جائزست۔

مسئله - اگر شرکاء خرید کر دند ہفت کس گاوے ازاں جملہ جہار کس بہ نیت قربانی وسهكس بقصد تطوع پس جائز ست اتفا قا ـ

مسكله \_ اول وقت ذبح برائے شہر ماں بعد نماز عیدست و برائے اہل قریبطلوع فجر يوم عيد ووقت آخر قبل غروب آفتاب روز سوم ست ونزد شافعی تاسيزدېم نيز جائزست پس اہل شہررالا ریب قبل نماز امام قربانی جائز نہ واہل قربیرا جائز۔ مسكه \_اگرخر يدنمودند ہفت كس گاوے را بنابر قربانی و بمرد کيے از آنہا قبل قربانی ووارثان میت اجازت دادند جائز ست والا لا \_ ونز د الی پوسف ٌ بروایتے جائز نہ واگرازطرف خود بإدارث میت وام ولدآن ذیج سازند جائزست \_

প্রশ্ন ঃ এক শরীক খ্রষ্টান হলে কুরবানী জায়িয হবে?

উত্তর ঃ শরীকদের মধ্য হতে একজন যদি খ্রীষ্টান হয় তাহলে কারো কুরবানীই জায়েয হবে না।

প্রশ্নঃ কুরবানীর জন্য ক্রয়কৃত পশু মারে, হারিয়ে বা চুরি হয়ে গেলে কি করবে?

উত্তর ঃ বিত্তশালী ব্যক্তির কুরবানীর নিয়তে ক্রয়কৃত পশু মারা গেলে অন্য একটি কুরবানী করা ওয়াজিব। গরীবের জন্য ওয়াজিব নয়। কুরবানীর পশু যদি হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায় এবং অন্য একটি ক্রয় করার পর কুরবানীর দিন সমূহের মধ্যে পূর্বেরটি পেয়ে যায়, তাহলে মালদারের ক্ষেত্রে তার ইচ্ছা যেটা খুশী জবাই করতে পারে। দরিদ্র হলে উভয়টি জবাই করতে হবে। (কারণ, তার উপর কুরবানী ওয়জিব ছিল না। নিয়ত করে ক্রয়ের ফলে সে নিজের উপর ওয়জিব করে নিয়েছে।)

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর পণ্ড জবাইয়ের মূহূর্তে ক্রটিযুক্ত হয়ে পালালে কি করবে? উত্তর ঃ কুরবানীর জন্ত জবাই করার মূহূর্তে ক্রটিযুক্ত হয়ে পালালে যদি তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ে তাহলে আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে কুরবানী করা জায়েয। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে যদি দেরীতে ধরা পড়ে তবেও জায়েয। ছাগল বা অন্য কোন প্রাণীকে জবাই করার জন্য শোয়ানো হলে ছুটাছুটি করার ফলে যদি পা ভেঙ্গে যায় তাথাপি তা কুরবানী করা জায়েয। প্রশ্ন ঃ কেউ ওয়াজিব কেউ নফল কুরবানীর নিয়ত করলে কি কুরবানী হবে?

উত্তর ঃ যদি সাত শরীক একটি গরু ক্রয় করে তম্মধ্যে চারজন ওয়াজিব কুরবানীর নিয়তে বাকী তিনজন নফল কুরবানীর নিয়তে, তবে এর দ্বারা সর্বসম্মতিক্রমে কুরবানী জায়েয়।

## কুরবানীর সময়

প্রশ্ন ঃ কাদের জন্য কখন কুরবানীর সময় হয়?

উত্তর ঃ শহরবাসীদের জন্য কুরবানীর সময় আরম্ভ হয় ঈদের নামাযের পর হতেই। আর গ্রামে (যেখানে ঈদের নামায ওয়াজিব নয়) শুরু হয় ঈদের দিনের সুবহে সাদিকের পর হতেই। তৃতীয় দিনের (১২ তারিখের) সূর্যান্ত পর্যন্ত এর শেষ সময়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর মতে ১৩ তারিখ পর্যন্ত কুরবানী করা জায়েয়। সুতরাং শহর বা শহরের হুকুমে এমন স্থানের অধিবাসীদের জন্য ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করা না জায়েয়। তবে গ্রামের অধিবাসীদের জন্য জায়েয়।

প্রশ্নঃ সাত শরীকের একজন কুরবানীর পূর্বে মারা গেলে তখন কি হুকুম হবে?

উত্তর ঃ যদি সাত শরীক কুরবানীর জন্য একটি গরু ক্রয় করে তার মধ্য হতে একজন কুরবানীর পূর্বেই মারা যায়, তাহলে ওয়ারিসগণের অনুমতি পাওয়া পেলে কুরবানী জায়েয নতুবা নয়। ইমাম আবু ইউস্ফ (রহঃ) -এর এক বর্ণনা মতে অনুমতি হলেও জায়েয নয়। যদি তার উত্তরাধিকারী বা উম্মে ওয়ালাদ নিজ নিজ পক্ষ হতে কুরবানী করে তাহলে তা জায়েয়।

न्यकार्थ : -فصد تطوع नाशि करति। اضطراب क्रिड्रिं । علطانید क्रिड्रिं । امل قریه निक्तर्थ اضطراب निक्रिड्रिं । امل قریه निक्रिड्रिं । امل قریه निक्रिड़िं विक्रिड़िं । ام ولد अधिवाजीता। ام ولد ভিত্তি করে। ام ولد प वाजीत গর্ভে মনিবের সন্তান জন্মলাভ করেছে।

تنبیه - برائ فقر وغناو ولا دت وموتِ آخرِ وقت معتبرست پس اگر شخصاول وقت فقیر بود و آخر وقت فقیر شد واول وقت فقیر بود و آخر وقت فقیر شد واول وقت غنی بود به سبب ادانه نمود واجب نیست، واگر بیدا شد آخر وقت واجب ست و چول

بمير دواجب نه۔

مسئله۔اگر کسے ذبح کرداُضحیهٔ وبعدازاں ظاہر شد که امام نمازِعید بلاطہارت خواندہ است اعادۂ نماز لازم ست نہ قربانی۔

مسكه \_ا گرقبل خطبه و بعدنماز ذبح كنند جائز ست الانزك افضل لا زم آيد \_

مسکله \_اگرروزعید بوجهے نمازعیدخواندہ نه شود پس شهریاں را بروز دوم وسوم قبل از نماز ہم ذبح قربانی جائزست \_

مسکله \_ اگرامام در روزعید تاخیر نماید پس سز اوارست که تاوقت زوال در ذبح مهم تاخیر نماینده

مسکلہ۔اگر درشہرے بہسب فتنہ ونبودن والی نمازعیدنشود پس جائز ست اضحیہ بعد طلوع فجر وعلیہالفتویٰ۔

مسئله \_اگرنما زِعید درعیدگاه نه شده باشد وابل مسجد فراغت کرده باشندیا بالعکس قربانی

२७१ প্রশোত্তরে মা-লা-বুদ্দা মিনছ رواباشد،قربانی کننده درنمازشر یک شده یا نه-مسکله\_اگرگوای داده شود پیش امام به ملال عیدومطابق آن نمازخوانده شود ومرد مان اسس

قربانی نمایند بعدازان ظاهرشد که یوم عرفه بودیس اعادهٔ نماز واضحیه لازم نیست \_

প্রশ্ন ঃ জন্ম মৃত্যুর ব্যাপারে কি কুরবানীর শেষ সময় ধর্তব্য?

উত্তরঃ ধনী-গরীব ও জন্ম-মৃত্যুর ব্যাপারে কুরবানীর শেষ সময়সীমা ধর্তব্য। কাজেই যদি কোন ব্যক্তি কুরবানীর দিনের শুরুতে গরীব থাকে কিন্তু শেষ মুহূর্তে ধনী হয়ে যায় তাহলে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। আর যদি শুরুতে ধনী থাকে কিন্তু শেষে গরীব হয়ে যায় আর কোন কারণ বশতঃ পূর্বে কুরবানী না করে তাহলে এখন আর তার উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। কেউ যদি শেষ লগ্নে জন্মলাভ করে তবে সে মালদার হলে তার পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব। আর (শেষ লগ্নে) মৃত্যুবরণ করলে তার পক্ষ হতে কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ঃ নামাযের পর ইমাম ঈদের নামায বিনা উযুতে পড়িয়েছেন জানতে পারলে কি করবে?

উত্তর ঃ কুরবানীর পশু জবাই করার পর যদি জানা যায় যে, ইমাম সাহেব বিনা ওয়তে ঈদের নামায পড়িয়েছেন, তাহলে নামায দোহরানো ওয়াজিব, কুরবানী দোহরানো ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ঃ কখন কুরবানী করা জায়েয?

উত্তর ঃ খুৎবার পূর্বে ও নামাযের পরে কুরবানী করা জায়েয়। তবে তা উত্তম তরীকা পরিহার করেছে বলে গণ্য হবে (এ কুরবানী মাকরুহ হবে)।

- 💠 কোন কারণ বশতঃ যদি ঈদের দিন ঈদের নামায না পড়া হয় তাহলে শহরবাসীদের জন্য ২য় ও ৩য় দিন নামাযের পূর্বে কুরবানী করা জায়েয।
- 💠 ইমাম যদি ঈদের নামায পড়াতে বিলম্ব করে তাহলে সূর্য গড়ানো পর্যন্ত জবাই বিলম্ব করা উচিত।
- 💠 কোন ফিতনা বা শাসক উপস্থিত না থাকার দরুণ যদি কোন শহরে ঈদের নামায সম্ভব না হয়. তাহলে সুবহে সাদিকের পর হতেই কুরবানী করা জায়েয। এ কথার উপরই ফতওয়া।
- ❖ এখনও ঈদগাহে ঈদের নামায আদায় হয়নি, তবে মসজিদে

আদায় হয়ে গেছে, বা এর বিপরীত তথা ঈদগাহে আদায় হয়েছে, মসজিদে আদায় হয়নি এমতাবস্থায় কুরবানী করা জায়েয। কুরবানীকারী নামায আদায় করুক বা না করুক তাতে কোন অসুবিধা নেই।

♣ কোন ব্যক্তি ইমামের সামনে ঈদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিল, সে মুতাবিক ঈদের নামাযের পর লোকজন কুরবানীও করল, অতঃপর জানা গেল যে, আসলে তা আরাফার দিন (জিলহজ্বের নয় তারিখ) ছিল, তাহলে নামায ও কুরবানী কোনটিই দোহরাতে হবে না।

শব্দার্থ ঃ ميش । তড়া। مادهٔ بز। বকরী। سُبُع এক সপ্তমাংশ। مادهٔ شتر এক সপ্তমাংশ। مسُبُع এক সপ্তমাংশ। مادهٔ شتر নবম ও দশম তারিখের মধ্যবর্তী রাত্র। নাম্ব শেষ হয়ে যাওয়া। تصدق সাদকা করা।

تنبیه \_معتبر در قربانی مکان اوست نه مکان مضحی \_ پس اگر قربانی در دیبه باشد وقربانی کننده درمصرذ نح آن وقت صبح جائزست وبعکس آن جائزنه \_

مسئله \_ اگرشهری خوامد که پیش ازنماز صبح ذیح ساز دیس حیله آن ست که گوسفند قربانی رابیرون شهر فرستد تابعد طلوع فجر ذیح کرده شود واین صبح ست \_

مسکله وانضل ست دنبه ازمیش و مادهٔ بر از نربر اگر چه در قیمت و گوشت برابر باشند و گوسفند از حصه سبع گا ؤ درصورتے که مساوی باشد در قیمت بالا تفاق ونز د بعضے مادهٔ شتر و مادهٔ گا ؤ نیز افضل ست از نرآل ۔

مسئله قربانی کردن بروزاول افضل ست، ومکروه است در شبها، وجائز نیست در شبها، وجائز نیست در شبها، وجائز نیست در شبخ، وآل شب اولی است زیرانکه شب جمیشه تابع روزگشته می باشدانقا قاواگر شک واقع شود در یوم اضحیه پس مستحب ست تابوم سوم، تاخیر در قربانی نه نمایند، وقربانی کردن دری ایام افضل ست از آنکه فوت کند آل را دری ایام وتصدق نماید بهائے آل بعد الانقضاء۔

مسکله - اگر قربانی نه کند شخصے حتی که بگذر دایام آل پس اگر واجب کرده است برخود و معین کرده است گوسفند معین را مثلا پس واجب ست تصدق نماید زنده واگر فقیرخر بیش مین کرده است محم نزدعلاء رحمه الله نماید گوسفند بنابر قربانی و نکند و وقت آل بگذر دیس جمین ست محم نزدعلاء رحمه الله علیم، واگر غنی خرید نه کرده است گوسفند ب وایام اضحیه بگذر دیس واجب ست که تصد ق کند بهائے آل را -

مسکلہ۔ کسے ذبح کردہ اضحیہ را از میت بلا اجازت اولیس تواب برائے میت ست واضحیہ از مضحی ۔

## প্রশ্ন ঃ কুরবানীর ব্যাপারে কোন স্থান ধর্তব্য?

উত্তর ঃ কুরবানী করার ক্ষেত্রে জবাইর স্থান ধর্তব্য, কুরবানী আদায়কারীর স্থান ধর্তব্য নয়। সুতরাং কুরবানীর পশু যদি গ্রামে থাকে (যেখানে ঈদের নামায দুরুস্ত নয়) আর কুরবানীকারী থাকে শহরে, তাহলে সুবহে সাদিকের পরে জবাই করা জায়েয, এর বিপরীত হলে জায়েয় নয়।

প্রশ্ন ঃ শহরের কেউ যদি ফজরের নামাযের আগে জবাই করতে চায় তাহলে কি করবে?

উত্তর ঃ শহরের কেউ যদি ফজরের নামাযের পূর্বে জবাই করতে চায় তাহলে এর কৌশল হল, কুরবানীর পশুকে শহরের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া। যাতে ফজরের পর জবাই করা সম্ভব হয়। এরূপ করা জায়েয়।

## প্রশ্ন ঃ কোন পশু উত্তম? কোন দিনে কুরবানী করা শ্রেয়?

উত্তর ঃ ভেড়ার চেয়ে দুম্বা উত্তম। ছাগীর চেয়ে খাসী উত্তম। যদিও দামে ও গোশতের দিক দিয়ে উভয়টিই সম পর্যায়ের হোক না কেন। গরুর এক ভাগ যদি দামের দিক দিয়ে ছাগলের সমপরিমাণ হয় তাহলে সর্বসম্মতিক্রমে গরুর এক ভাগের তুলনায় ছাগল কুরবানী দেয়া শ্রেয়। কারো কারো মতে উট অপেক্ষা উটনী এবং বলদ গরুর চেয়ে গাভী কুরবানী করা ভাল।

বিঃ দ্রঃ প্রথম দিনে কুরবানী করা উত্তম। রাত্রে কুরবানী করা মাকরহ। ৯ই জিলহজ্জ তারিখের দিবাগত রাত্রে কুরবানী করা না জায়েয়। এটা মূলতঃ দশম তারিখের রাত। কারণ, সর্বসম্মতিক্রমে রাত্র সর্বদা দিনের অধীনস্থ। কুরবানীর দিনের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হলে ৩য় দিন পর্যন্ত কুরবানী বিলম্বিত

না করা মুস্তাহাব। কুরবানী না করে কুরবানী শেষ হওয়ার পর তার মূল্য সাদকা করা অপেক্ষা এসব দিনে কুরবানী করাই শ্রেয়।

র্প্রশ্ন ঃ কুরবানীর দিনগুলো শেষ হয়ে গেল কিন্তু কুরবানী করা হয়নি তবে কি করবে?

উত্তর ঃ মনে করুন কেউ কুরবানী করল না এমতাবস্থায় কুরবানীর দিনগুলো অতিবাহিত হয়ে গেল, তাহলে যদি সে নিজের উপর কুরবানী ওয়াজিব করে থাকে এবং কুরবানীর পশুও নির্দিষ্ট হয়ে যায় তাহলে জীবিত জন্তুটিই সাদকা করে দিবে। কোন গরীব ব্যক্তি যদি কুরবানীর নিয়তে ছাগল ক্রয় করে অতঃপর কুরবানীর দিন অতিবাহিত হয়ে যায়, তাহলে এর মূল্য সাদকা করে দেয়া ওয়াজিব।

প্রশ্ন ঃ মৃত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া কুরবানী করলে কি হবে?

উত্তর ঃ মৃত ব্যক্তির অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে কেউ কুরবানী করলে মৃত ব্যক্তি তার সওয়াব পাবে। আর কুরবানীর পশুর গোশ্ত কুরবানীদাতার হক।

تنبید واجب نمی گردداضحیه بمجر دنیت مگرآنکه نذرنماید یابنیت اضحیه خریدنمایدآن دا غنی با تفاق روایات، اما فقیر پس البته درین اختلاف ست مخاراین ست که اگرخرید نماید به نیت قربانی درایام آن واجب می شود قربانی کردن آن اگر چه از زبان چیز به اقرار نه کرده باشد وعلیه الفتوی واگر نیت مقارن بشراء نباشد پس واجب نیست بالا جماع -

مسئله۔اگر کسے قربانی کرد باذن میت بس واقع می شود و جائز نبود تناول گوشت آں واگر بلااذن کردہ است جائز۔

مسئله \_اگرچهارده نفر دومهارشتر بالاشتراك قربانی نمایند جائز ست \_

مسئله \_ اگر کے گوسفندخودرااز غیر بلا امراو به نیت اضحیه ذبح نماید کفایت نه کنداز

مسئله - افضل ست که اضحیه خود را خود ذخ نماید اگر واقف با شد از طریق دخ والا استعانت جویداز دیگروخود حاضر باشد برمکان ذنح به

مسکله \_ مکروه است ذبح نصرانی و یهودی، وحرام ست ذبیحه مجوی وبت پرست ومرتد \_

প্রশ্ন ঃ তথু নিয়ত করলেই কুরবানী ওয়াজিব হবে?

উত্তরঃ তথু নিয়ত করলেই কুরবানী ওয়াজিব হয়ে যায় না। কিন্তু যদি কেউ কুরবানীর মানুত করে বা ধনী ব্যক্তি কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করে তাহলে ইমাম গণের ঐকমত্যে তার উপর কুরবানী ওয়াজিব। দরিদ্র ব্যক্তির ক্ষেত্রে মতানৈক্য আছে। এ ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য মত হল, যদি কুরবানীর দিন কুরবানীর নিয়তে পশু ক্রয় করে তাহলে কুরবানী করা ওয়াজিব। চাই সেমুখে কিছু বলুক বা না বলুক। এ মতের উপরই ফতওয়া। তবে ক্রয় করার মুহূর্তে কুরবানীর নিয়ত না থাকলে সর্বসম্মতিক্রমে তা কুরবানী করা ওয়াজিব নয়।

প্রশ্ন ঃ একত্রে কুরবানীর জন্তু ক্রয় করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ একত্রে চৌন্দজন ব্যক্তি দুটি উট কুরবানীর জন্য ক্রয় করলে তাও জায়েয়।

প্রশ্নঃ অন্যের অনুমতি ছাড়া তার পক্ষ থেকে জবাই করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ কেউ কারো পক্ষ হতে তার অনুমতি ছাড়া নিজ ছাগল কুরবানী করলে সেটা তার পক্ষ হতে আদায় হবে না।

প্রশ্নঃ জবাই কে করবে?

উত্তর ঃ জবাই করার নিয়ম জানা থাকলে নিজের কুরবানীর জন্তু নিজ হাতে জবাই করা উত্তম, অন্যথা অন্যের সাহায্য নিবে।

প্রশ্নঃ খৃষ্টান, ইয়াহুদী, অগ্নিপুজক, মূর্তিপুজক ও মুরতাদদের দারা জবাইকৃত প্রাণীর হুকুম কি?

উত্তর ঃ খৃষ্টান ও ইয়াহুদীর দারা জবাই করানো মাকরহ। অগ্নি পূজক, মূর্তিপূজক ও মুরতাদ ব্যক্তির জবাই করা পশু খাওয়া হারাম।

শব্দার্থ ঃ - ক্রনিত। নিলিত। নাগুটি - গোশত খাওয়া। - ক্রনিত। নাজিন ব্যক্তি। - সামিলিত ভাবে। - সাহায্য গ্রহণ করা, চাওয়া। - করেষণ করে। তাওয়া। - ন্ন্তুমেন নাজিন।

تنبیه از شرا لط ذاخ این ست که صاحب تو حید با شداعتقاد جمچون اہل اسلام دارد
یااز روے دعوی مثل اہل کتاب باشد وواقف باشد بهتمیه وذبیحه یعنبی بداند که بهر سیمیه حلال می شود وقادر باشد به بریدن رگها مرد باشد یازن صبی باشد یا مجنون اقلف
باشد یا مختون و ہر کے کہ نمی داند تشمیه وذبیحه را پس ذبیحه او حلال نیست واہل کتاب
ذمی باشد یا حربی اگرنام خدا وقت ذبح مجیرد ونام حضرت عزیر وعیسی علیماالسلام بر
زبان نیاورد جائز ست ذبیحه او والالا۔

مسكله الرقبل غلطانيدن اضحيه بابعد ذرى بكويد اللَّهُ مَّ تَقَبَّلُ مِنِّى اَوُ مِنُ فُلاَن جائز ست ، اما درحالت ذرى مكروه است زيرال كه شرط ذرى اين ست كه صرف شميه كويد خالى ازمعنى دعاحتى كه الربكويد وقت ذرى اللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِي حلال نمى شود والرعطسه قالى ازمعنى دعاحتى كه الربكويد وقت ذرى اللَّهُ مَّ اغْفِرُ لِي حلال نمى شود والرعطسه آيد الحَدُم لُهُ فِي ارادة تشميه كند حيح نيست بروايت اصح ، والربجائ بِسُمِ اللَّهِ الْحَدُمُ لِلَّهِ وارادة تشميه كند حيح ست وآنچ مشهورست كه مى الْحَدُم لِلَّهِ وَاللَّهُ اَكُبَرُ منقول ست ازابن عباسٌ اللهِ وَاللَّهُ اَكُبَرُ منقول ست ازابن عباسٌ

#### প্রশ্ন ঃ জবাইর শর্তাবলী কি?

উত্তর ঃ জবাইকারীর জন্য যে সব শর্তাবলী আবশ্যক সেগুলো নিম্নরূপ, ১. আল্লাহর একত্বাদে বিশ্বাসী হওয়া। ২. মুসলমানদের সমস্ত আকীদায় বিশ্বাসী হওয়া। চাই তা শুধু মৌখিক দাবীই হোক না কেন। যেমন আসমানী কিতাবের অনুসারীগণ কেবল মৌখিক দাবি করে থাকে। ৩. বিসমিল্লাহ পড়া ৪. জবাই করার নিয়ম-পদ্ধতি জানা। অর্থাৎ, বিসমিল্লাহ বলে জবাই করার ফলে হালাল হওয়ার জ্ঞান রাখা ও রগ কাটার শক্তি থাকা। চাই পুরুষ হোক বা মহিলা, নাবালেগ হোক বা পাগল, খতনাকৃত হোক বা খতনাবিহীন। যে ব্যক্তি বিসমিল্লাহ ও জবাই সম্পর্কে জানে না, তার জবাইকৃত পশু হালাল নয়। আসমানী কিতাবধারী ব্যক্তি যিন্মী হোক বা হরবী যদি জবাই কালে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে, উযায়ের (আঃ) ও ঈসা (আঃ) -এর নাম

উচ্চার্ণ<sup>ু</sup>না করে, তবে তার জবাইকৃত পণ্ড খাওয়া জায়েয, অন্যথায় নাজায়েয়।

#### প্রশ্নঃ দু'আ কখন পড়বে?

উত্তরঃ কুরবানীর জন্তু শোয়ানো বা জবাই করার পর আল্লাহ্ন্মা তাকাব্বালহ্ মিন্নী বা মিন ফুলান পড়া জায়েয। জবাই করার মুহূর্তে পড়া মাকরহ। কারণ, জবাই করার সময় কেবল বিসমিল্লাহ পাঠ করা শর্ত। যাতে অন্য কোন প্রকারের দু'আ থাকবে না। এমনকি যদি জবাই করার সময় 'আল্লাহ্মাগ ফিরলী পড়ে তবুও তা জয়েয হবে না। হাঁচি আসার কারণে যদি আলহামদুলিল্লাহ বলে এবং তদ্বারা আল্লাহর নাম বলা উদ্দেশ্য করা হয় তবুও জায়েয হবে না। এটাই বিশুদ্ধতম মত। যদি বিসমিল্লাহর পরিবর্তে আল্-হামদুলিল্লাহ বা সুবহানাল্লাহ বলে এবং এর দ্বারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ উদ্দেশ্য করে তাহলে তা জায়েয়। ''বিসমিল্লাহ'' পড়ার যে রীতি প্রচলিত রয়েছে তা হয়রত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত।

শবার্থ ঃ - اقلف - জবাইকৃত। بریدن কর্তন করা; কাটা। اقلف - খতনা বিহীন ব্যক্তি। مختون - علطانیدن - খতনা কৃত ব্যক্তি। مختون ভইয়ে দেয়া।

تنبیه موضع ذبح میان طق ولبه است، و ذبح عبارت ست از بریدن رگها که در جانب بالائے گلووزیر فک اسفل است ورگهائے که بریدن آن شرطست چهاراند اول حلقوم دو مری که به فاری آنرا سرخ روده می گویندوسوم و چهارم هر دوشه رگ، وایں ثابت ست به حدیث، و نز دشافتی اگر حلقوم و مری بالکل بریده شده حلال ست و الالا، و نز دامام الی حنیفه اگر سه رگ ازیں چهار کدام که بریده شد حلال ست و نز د امام محرد اگر اکثر بریده شود، و نر عبارت ست از بریدن رگها که پائیس گلو و نز دیک سینه شتر و اقع ست و ذبح درگاؤوگوسفند مستحب ست و خردرشتر، و مروه است نر دران بردوو ذبح درشتر و کروه است نر دران بردوو ذبح درشتر -

مسکله - اگر قصداتشمیه در ذیح ترک کند ذبیجه حرام ست، واگرسهوا ترک شود حلال ست ونز دامام شافعیؓ در ہر دوصورت حلال ست ونز دامام مالک ؓ در ہر دوصورت

## حرام \_ومسلمان واہل کتاب درترک تسمیہ برابراند \_

প্রশ্ন ঃ কোন জায়গায় জবাই করবে?

উত্তর ঃ জবাই এর স্থান হুলকুম (শ্বাসনালী) ও লাব্বার (শ্বাসনালীর নীচের গর্তের) মধ্যবর্তী স্থান। জবাই অর্থ গলার উপর ও নীচের মর্ধবর্তী রগ সমূহ কর্তন করা। জবাইয়ের মধ্যে চারটি রগ কর্তন করা জরুরী। শ্বাসনালী, খাদ্যনালী, মিররী ফার্সীতে যাকে 'সুরখ রওদাহ' বলে। উভয় শাহরগ (গলার দুই পার্শ্বে অবস্থিত মোটা রগ)। এটা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। ইমাম শাফেন্স (রহঃ) -এর মতে খাদ্যনালী ও শ্বাসনালী কর্তন করা হলে তা খাওয়া জায়েয অন্যথায় না জায়েয। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে যে কোন তিনটি রগ কাটলে জায়েয। আর ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) -এর মতে সবগুলো রগের বেশীর ভাগ কাটা হয়ে গেলে খাওয়া জায়েয। নাহ্র (তথা উট জবাই) করার নিয়ম হল, সিনার নিকট অবস্থিত উটের গলার নিচের রগ সমূহ (দাড়ানো অবস্থায় বর্শা দ্বারা) তা কর্তন করা। গরু ছাগল জবাই করা ও উট নহর করা মুস্তাহাব। এর পরিপন্থী গরু ছাগল নহর করা ও উট জবাই করা মাকরুহ।

#### প্রশ্ন ঃ বিসমিল্লাহ পরিহার করলে কি হবে?

উত্তর ঃ জবাই করার সময় ইচ্ছাকৃত বিস্মিল্লাহ পরিহার করলে তা খাওয়া হারাম. ভূলবশতঃ তরক করলে হালাল। শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে উভয় অবস্থায় হালাল। ইমাম মালেক (রহঃ) -এর মতে উভয় অবস্থায় হারাম। বিসমিল্লাহ তরক করার ব্যাপারে মুসলমান ও আহ্লে কিতাব একই পর্যায়ভুক্ত।

مسئله \_اگردوکس غلطی کنند بایس طور که یکے قربانی دیگرراذ بح نماید جائزست وادامی شود از ہردو بر پیچ کس تاوان لازم نیاید بلکه خوامد گرفت ہر کس اضحیهٔ خود را نز دعلیا ، مارحمة الله علیمم

প্রশ্ন ঃ ভূল ক্রমে একে অন্যের জন্তু জবাই করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ ভুলবশতঃ দু'ব্যক্তি একে অন্যের পশু জবাই করে ফেললে তা জায়েয হয়ে যাবে এবং প্রত্যেকের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে, কারো উপর জরিমানা আসবে না। উলামায়ে কিরামের মতে একে অন্যের নিকট হতে কুরবানীকৃত নিজ পশু নিতে পারবে।

مسكله - اگر بعد ذبح كي گوشت قرباني ديگررا بخور د وبعدش واضح گر د د پس لائق است

که حلال گرداندیکے مردیگرے را۔ واگر نزع وخصومت نماید پس تاوانِ قیمت گوشت گیرندوتصدق نمایندو ہمیں حکم است اگر تلف کندگوشت قربانی دیگررا۔

প্রশ্ন ঃ একে অন্যের প্রাণী জবাইয়ের পর ভুল প্রমানিত হলে কি করবে?
উত্তর ঃ একে অন্যের জন্ত জবাই করে গোশ্ত খাওয়ার পর যদি ভুল প্রকাশিত হয়, তাহলে একে অন্যের নিকট বলে তা হালাল করে নেয়া উচিত। যদি কেউ ঝগড়া-বিবাদ করে তাহলে গোশতের মূল্য ক্ষতিপূরণ নিয়ে তা সাদকা করে দিবে। যদি কেউ কুরবানীর গোশত নষ্ট করে ফেলে সেক্ষেত্রেও একই হুকুম।

শব্দার্থ : خلق - খাদ্যনালী। لبه - হুলকুমের নীচের গর্ত। خلق - চোয়ালের নীচে। مرى - দানাপানি যাবার নালী। مرى - কান্ডা-বিবাদ।

مسکله۔اگر کے اضحیّہ خود را باعانت دیگرضج نماید پس واجب ست تسمیه برمعین وذائح واگر کیے ازاں ہم ترک نماید حرام گردد کذافی درامخفتار، وخزانة المفتیین ۔

প্রশ্ন ঃ অন্যের সহায়তা নিয়ে জবাই করলে কি হুকুম?

উত্তর ঃ কেউ অন্যের সহায়তা নিয়ে স্বীয় কুরবানীর পশু জবাই করলে জবাইকারী ও সহায়তাকারী উভয়ের জন্য বিসমিল্লাহ বলা ওয়াজিব। কোন একজন তরক করলে তা হারাম বলে গণ্য হবে। (আদ-দুররুল মুখতার, খাযানাতুল মুফতীন)।

 কুরবানীর দিন না থাকে তাহলে সে মূল্য ফকীর-মিসকীনকে সাদকা করে দিতে হবে।

مسكه \_ اگر بچهزائيده اضحية بل ذك پس ذبح كرده شود ونز دبعضے بلا ذبح تصدق كرده شود الله الله الله الله الله الله و وكمروه است ذبح شاقِ حامله كه قريب الولادة است واگر جنين مرده يافته شود در شكم اضحيه پس حلال نيست موئے داشته يانه نز دامام البي حنيفة ّ \_ ونز دصاحبينٌ وشافعيٌّ اگرتمام شده باشد خلقت آل حلال ست \_

প্রশ্ন ঃ জবাইর আগে কুরবানীর পশু বাচ্চা প্রসব করলে কি করবে?
উত্তর ঃ কুরবানীর জন্তু জবাই করার পূর্বে বাচ্চা দিলে বাচ্চাও জবাই করতে হবে। তবে কোন কোন আলিমের মতে জবাই না করে তা জীবিত অবস্থায় কাউকে সাদকা করে দিবে। প্রসবকাল সন্নিকটে এমন গাভীন বকরী জবাই করা মাকরহ। জবাই করার পর পেটে মৃত প্রাণী পাওয়া গেলে আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে তা খাওয়া হালাল নয়। চাই শরীরে পশম থাকুক বা না

দৈহিক গঠন পূর্ণ হয় তবে তা খাওয়া হালাল।

শব্দার্থ : الدر সাহায্য করা। معین সাহায্যকারী। خزانة المفتیین، الدر ফকহ শাস্ত্রের দুখানি প্রসিদ্ধ কিতাব। المختار অন্তঃসত্মা মহিলা, যার বাচ্চা প্রসব করার সময় নিকটবর্তী। جنین

পেটে বিদ্যমান বাচ্চা, গর্ভের বাচ্চা।

থাকুক। তবে ইমাম শাফেঈ (রহঃ) ও সাহেবাইনের মতে যদি বাচ্চার

مسکلہ۔اگرغصب کند کے گوسفندے راوقر بانی نمایدازنفس خود جائز است وضان قیمتش لازم وہمین ست تھم مرہونہ ومشتر کہ واگرا مانت سپر د کے گوسفندے را پس ذکے کند آس راا مانت دار ۔ کافی نیست وہ ہمیں تھم ست تھم عاریت۔

প্রশ্ন ঃ ছিনতাইকৃত বকরী ইত্যাদি কুরবানী করার হুকুম কি? উত্তর ঃ যদি কেউ কারো বকরী ছিনতাই করে নিজের পক্ষ হতে কুরবানী করে তবে কুরবানী জায়েয হয়ে যাবে। কিন্তু তার মূল্য ক্ষতিপূরণ দেয়া ওয়াজিব। বন্ধকী শরীকী প্রাণী কুরবানী করার বিধানও একই। তবে যদি কেউ কারো নিকট বকরী আমানত রাখে আর আমানত গ্রহীতা তা কুরবানী করে তাহলে তা জায়েয হবে না। ঋণ স্বরূপ গৃহীত বকরীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ হুকুম

مسکه مثلازیدخرید کردگوسفندے رااز عمرو۔ وہ ذبح کردآں رابعدازاں مستحق آن مسمی ظاہر شد بکریس اگر بکراجازت با بیع آں بدہد جائز شد۔ والا لا اے قربانی جائز نیاشد۔

যেমন, যায়েদ উমরের নিকট হতে একটি বকরী ক্রয় করে জবাই করল এরপর জানা গেল যে, তার আসল মালিক বকর। এবার সে যদি তার বিক্রয়কে বহাল রাখে তাহলে তা জায়েয় হবে অন্যথায় জায়েয় হবে না।

مسکله اگرخ پدنمودندسه کس سه کبش یکے از ال باقیمت ده درم ودوم بقیمت بست درم وسوم بقیمت می درم و بعد از آبال اضحیه خود درم وسوم بقیمت می درم و بعد از ال چنال انطلاط واقع شد که کے از آبال اضحیه خود راشناختن نمی تو اندلهذا با بهم تجویز کرده یک یک گوسفند قربانی کردن پس رواست این قربانی و لازم ست که ما لک می درم بیست درم و ما لک بست درم بده درم تصدق نماید و اگر اجازت داد یکے از آنها بصاحب خود پس کفایت کندو بی لازم نه درم نیج تصدق نماید و اگر اجازت داد یکے از آنها بصاحب خود پس کفایت کندو بی لازم نه درم نیج از منه به ساله می از این با بیما دو درم نیج تصدق نماید و اگر اجازت داد یکے از آنها بصاحب خود پس کفایت کندو بیج لازم نه درم بیماند به بیماند به بیماند به کود پس کفایت کند و بیماند به بیماند بیماند به بیماند به بیماند بیماند به بیماند بی

প্রশ্ন ঃ কয়েক জনের কুরবানীর জন্তু মিশে গেলে কি করবে?

উত্তর ঃ মনে করুন তিন ব্যক্তি তিনটি দুম্বা ক্রয় করল। একটির মূল্য দশ দিরহাম, আরেকটির মূল্য বিশ দিরহাম, অপরটির মূল্য ত্রিশ দিরহাম। অতঃপর সেগুলো পরস্পরে এমন ভাবে মিশে গেল যে, কেউই নিজের ক্রয়কৃতটি চিহ্নিত করতে পারছে না। ফলে পরস্পরে একেকটি করে বেছে নিয়ে কুরবানী করল। তাদের এ কুরবানী হালাল হবে। তবে ত্রিশ দিরহামে ক্রয়কারীর জন্য বিশ দিরহাম ও বিশ দিরহামে ক্রয়কারীর জন্য দশ দিরহাম সাদকা করা জরুরী। দশ দিরহামে ক্রয়কারীর জন্য কিছুই সাদকা করতে হবে না। একে অন্যকে অনুমতি দিয়ে বলে দিলে (বা পরস্পরে দাবি না রাখলে) তা যথেষ্ট হবে। কিছুই সাদকা করতে হবে না।

শব্দার্থ 3 - مستحق বন্ধক। ইনতাই। مرهونه হকদার। كبش হকদার। مستحق नुम्ना। ব্যাথ। تجويز यौথ। مشتركه। नुम्ना

مسئله \_اگر ذنح کند کسے باناخن وداندن وشاخ کهازموضع خود هابر کنده باشد کروه است الاخوردنِ آل مضا نُقه ندارد \_ ونز شافعیٌ حرام ست و بناخن غیرمنزوع حرام سسی ست بالا تفاق زیرا که همم مخنقه دارد \_

প্রশ্ন ঃ শরীর হতে বিচ্ছিন্ন দাঁত, নখ ইত্যাদি দ্বারা জবাইর হুকুম কি? উত্তর ঃ শরীর হতে বিচ্ছিন্ন নখ, দাঁত বা গাছের কর্তিত ডাল দ্বারা জবাই করা মাকরহ। তবে তা ভক্ষণ করা দোষনীয় নয়। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) এর মতে তা খাওয়া হারাম। অকর্তিত হাতে অবস্থিত নখ দ্বারা জবাই করা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। কারণ, এটা গলা টিপে হত্যা করার পর্যায়ভুক্ত।

مسکلہ۔ جائز ست ذبح بہ پوست نے وسنگ تیز وبہر چیزے کہ تیز باشد و بریدرگہا وجاری کندخون۔

#### প্রশ্ন ঃ কি দিয়ে জবাই করবে?

উত্তর ঃ বাঁশের ফলা, ধারালো পাথর ও অন্যান্য যে কোন ধারালো বস্তু দ্বারা জবাই করা জায়েয, যদ্বারা রগ কেটে ও রক্ত প্রবাহিত হয়।

مسئله ومتحب ست که ذاخ اوّ لاً تیز کند کار درا و مکروه است که اولا بغلطاند گوسفندرا و بعدازان تیزنماید کار د تاحرام مغزو و بعدازان تیزنماید کار د تاحرام مغزو مکروه است جدا کرد نے سرورسانیدن کار د تاحرام مغزو مکروه است آنکه بگریر د پائے گوسفندان را و بکشد آن را تا موضع ذخ و آنکه بشکند گردن ذبیحد را یا بکشد بوست آن را پیش از آن که از اضطراب ساکن شود و مکروه است ذبی است قفاء بلکه گرنمیر دگوسفند پیش از بریدن اگهاحرام ست -

প্রশ্ন ঃ ছুরি ধারানো, বিচ্ছিন্ন মস্তক ইত্যাদির হুকুম কি?

উত্তর ঃ জবাইকারীর জন্য আগে ছুরি ধার দেয়া সুনুত। পশুকে ধরাশায়ী করে তৎপর ছুরি ধার দেয়া মাকরহ। জবাই কালে মস্তক বিচ্ছিন্ন করাও হারাম। মগজ পর্যন্ত ছুরি পৌছানো মাকরহ। বকরীকে ধরাশায়ী করে জবাইয়ের স্থানে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসা এবং জবাইকৃত পশু সম্পূর্ণ নিস্তেজ না হওয়ার পূর্বে তার গর্দান মোড়ানো ও চামড়া খসানো মাকরহ। ঘাড়ের দিক হতে জবাই করা মাকর্রহ। সবগুলো রগ কাটার পূর্বেই মারা গেলে তা খাওয়া হারাম।

تنبیه <sub>-</sub> کلیئه این آنت که هر چیز که دران الم وتعذیب ست و بآن حاجت نیست ، در<sup>اهمی</sup> باب ذ<sup>ن</sup> کوروه است به

উল্লেখ্য, জবাইয়ের ব্যাপারে মূলনীতি হল, যে বস্তু দ্বারা জবাই করলে পশু কষ্ট ও শাস্তি পায় অথচ জবাইয়ের ক্ষেত্রে শরীয়তে তা নিষ্প্রয়োজন তদ্বারা জবাই করা মাকরহ।

مسکله به هرجانوریکه مانوس ست از انسان ورَم نمی کند پس طریق ذک آن بریدن ا رگهائے مذکورست و هر جانوریکه وحشت دارداز انسان ورم وگریز می کند پس طریق ذک آل اینست که پائے زندآن راوز نجے کندوم وی است از امام محمد که اگر گوسفند رَم کند بصحراء پس ذکح اضطراری آن جائز ست و اگر رَم کندمیانِ شهر پس جائز نیست ذک اضطراری و درگاؤ و شتر صحراء و شهر هردو برابرست و

#### প্রশ্নঃ জবাইয়ের পদ্ধতি কি?

উত্তর ঃ যে সব জন্তু মানুষের অনুরাগী, মানুষ দেখলে পালায় না সে সব প্রাণী জবাই করতে হবে উল্লেখিত রগ সমূহ কেটে আর যে সব বন্য প্রাণী মানুষের বশে আসে না। মানুষ দেখলে ছুটাছুটি করে সে সব প্রাণী জবাই করার পদ্ধতি হল, পা বা শরীরের অন্য কোন অংশে ক্ষত করা যদ্বারা রক্ত নিঃসৃত হয়ে নিস্তেজ হয়ে যায়। (এটার অপর নাম ইযতিরারী জবাই) ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, জঙ্গলের মধ্যে কোন ছাগল যদি বশীভূত না হয় সে ক্ষেত্রে ইযতিরারী জবাই জায়েয়। লোকালয়ে হলে না জায়েয়। গরু ও উটের ব্যপারে ময়দান ও লোকালয় একই পর্যায়ভূক্ত। (বশীভূত না হলে ইয্তিরারী জবাই জায়েয়)।

শবার্থ : منخنقة গলাটিপে হত্যাকৃত। منخنقة वाশের ছিলকা। سنگ वाশের ছিলকা। سنگ বাশের ছিলকা। سنگ বাশের ছিলকা। تیز शताल পাথর। حقفا স্লনীতি। الم কষ্ট। مانوس क्षेत्र। مانوس পলায়ন করা। وحشت وحشت وبائے زند। ত্ত্য وحشت

مسکله۔ مکروہ است سوار شدن برشترِ قربانی واجارہ دادن آں ودوشیدن شیر آں وبریدنِ پٹم آں بنابرانقاع۔

## প্রশ্ন ঃ কুরবানীর উট থেকে উপকৃত হবার হুকুম কি?

উত্তরঃ কুরবানীর উটের উপর আরোহণ করা, ভাড়া দেয়া, দুধ দোহন করা, উপকার সাধনার্থে তার পশম কর্তন করা মাকরহ।

مسکله به جائز ست صاحبِ قربانی را که بخوردگوشت و ذخیره کند ، یا بخورند هر کے راکه خوام غنی باشد یافقیر به ومتحب ست که صدقه از تُلث کم نه کندمگر آ نکه صاحب عیال باشد

#### প্রশ্ন ঃ কুরবানীর গোশত কি করবে?

উত্তর ঃ কুরবানী দাতার জন্য তার গোশ্ত ভক্ষণ করা, জমা রাখা, বা ধনী-দরিদ্র যে কোন ব্যক্তিকে খাওয়ানো জায়েয়। মুস্তাহাব হল এক তৃতীয়াংশের কম সাদকা না করা। তবে পরিবারের লোক সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে মাকরুহ নয়।

مسئلہ حائز است کہ تصدیق کن پوست قربانی رایا جزاب وغربال ومثک وغیرہ چیزے کہ بکار خانہ داری در آید طیار ساز د تبدیل کند بچیزیں کہ بذات آل بلااستہلاک آں نفاع ممکن باشد مثل پارچہ وموزہ وغیرنہ کہ سرکہوآردِ ومصالح گوشت وغیرہ کہاشیاء مستہلکہ است واینست تحکم گوشتِ اضحیہ۔

## প্রশ্ন ঃ পত্তর চামড়া সংক্রান্ত হুকুম কি?

উত্তর ঃ কুরবানীর পশুর চামড়া দান করা, বা তার দ্বারা ব্যাগ, চালনী, পানির মশক, গৃহস্থালী অন্য কোন বস্তু তৈরী করে কাজে লাগানো বা তার পরিবর্তে এমন কোন বস্তু নেয়া যা নষ্ট করা ছাড়াই ব্যবহার করা সম্ভব। (যেমন কাপড়, মোজা ইত্যাদি) তা জায়েয। তার পরিবর্তে এমন কোন বস্তু নেয়া জায়েয নয়, যা শেষ করা ছাড়া কাজে লাগানো যায় না। যথা- সিরকা, আটা, গোশতের মশলা ইত্যাদি। কুরবানীর গোশতের হুকুম ও অনুরূপ।

مئله \_ جائز نيست فروختن گوشت و پوست اضحيه بدرا جم ودنانير ، زيرا كه اين گونه

تصرُّ ف به قصدِتموُّ ل مي باشدوآ ن در مال وقف جائز نيست ـ

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর পশুর গোশত-চামড়া, টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা কিরূপ?

উত্তর ঃ কুরবানীর প্রাণীর গোশ্ত ও চামড়া টাকা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করা না জায়েয়। কেননা এজাতীয় কাজ সম্পদ অর্জনের লক্ষ্যে হয়ে থাকে। আর ওয়াকফের মাল দ্বারা তা জায়েয় নয়।

। চালন ন্দার তৈরী পানির পাত - مشك । চালন غربال । ব্যাগ - جراب ह निन नित्र পাত । مسكله المرقر بانى كرده شود از مال صبى پس بخوردازال صغير و ذخيره كرده شود گوشت به قدر حاجت او ، واز ما بقيه پار چه وموزه وغير تبديل كرده شود نه باشيا ئے مستهلكه آز د وسركه وشيرين -

প্রশ্ন ঃ নাবালেগের মাল ঘারা কুরবানী করলে কি করবে?

উত্তর ঃ নাবালেগ শিশুর মাল দারা কুরবানী করলে উক্ত শিশুও তা পারবে। তার প্রয়োজন মত সঞ্চিত রাখা জায়েযে। বাকী অংশের পরিবর্তে তার জন্য পোশাক, মোজা ইত্যাদি নিতে পারবে। তবে নিঃশেষ করা ছাড়া যা ব্যবহার করা সম্ভব নয় এরূপ বস্তু নিতে পারবে না। যেমন সিরকা, মিষ্টানু ইত্যাদি।

مسکلہ۔اگر بافروشد کے گوشت یا پوستِ اضحیدرا بدراہم یا تبدیل کنداز سرکہ وغیرہ پس واجب ست کہ تصدق کندقیمتِ آل را۔

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর পত্তর চামড়া গোশত ইত্যাদির বিনিময়ে বিক্রি করলে কি করবে?

উত্তর ঃ কেউ যদি কুরবানীর গোশ্ত বা চামড়া টাকা পয়সার বিনিময়ে বিক্রি করে বা সিরকা, প্রভৃতির সাথে বিনিময় করে নেয় তাহলে উক্ত টাকা-পয়সা বা বস্তু দান করে দেয়া ওয়াজিব।

مسکلہ۔ جائز نیست کہ چیز ہے از اضحیہ باجرتِ قَصَّا ب دادہ شود۔ چنانچہ درعوام رواج ست کہ پوست قربانی رابقصا بعض اجرت اومی دہند۔

প্রশ্ন ঃ কুরবানীর গোশ্ত দারা কসাইয়ের পারিশ্রমিক দেয়া কি জায়েয? উত্তর ঃ কুরবানীর গোশ্ত দারা কসাইয়ের পারিশ্রমিক দেয়া জায়েয নয়।

وبلا

অথচ সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে এরূপ প্রচলন দেখা যায় যে, তারা কসাইকে পারিশ্রমিক স্বরূপ কুরবানীর চামড়া প্রদান করে থাকে।

# رسالهُ احكام عقيقه

حامدا ومصليا \_ بدائكه عقيقه نزدامام مالكٌ وشافعيٌ واحرُسنت مؤكده است \_ وبرواية ازامام احمرٌ واجب ونز دامام اعظم مستحب وقول به بدعت بودنش افتر ااست برامام ہمامٌ گذا فی العاجلة الدقیقه ودر صحیح بخاری از سلمان صبی مروی ست که فرمو درسول صلے اللہ علیہ وسلم باطفل عقیقہ است پس بریزیداز جانب اوخون (یعنی ذ بح جانور کنید ) و دفع کنید از وایذاد هنده را (یعنی موئے سرش راتر اشید ) واز انس بن ما لك وايت ست كه الخضرت صلى الله عليه وسلم بعد نبوت عقيقه خودنمود ودرا بو داود وتر مذی ونسائی ازسمرة بن جندب مروی ست که پیغیبر خداصلی الله علیه وسلم فرمود برطفل مر ہون ست به عقیقه ذبح کر ده شوداز جانب او بروز ہفتم ونام نهاده شود وسرش تراشیده شود، فرمود امام احمر که معنی مرہون آنست که چوں عقیقه طفل نه کرده شود شفاعت والدين خودنخو امد كرد بروز قيامت چنا نكه شئے مرہون نفع به ما لك خودنمي

## *পু*র্বা ঃ আকীকার হুকুম কি?

উত্তর ঃ আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর প্রতি দর্মদান্তে জানার বিষয় হল যে, ইমাম মালেক (রহঃ), শাফেঈ (রহঃ) ও আহমদ (রহঃ) -এর মতে আকীকা সুনাতে মু'আক্লাদা। ইমাম আহমদ (রহঃ) এর অপর এক বর্ণনা মতে ওয়াজিব। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে মুস্তাহাব। আবু হানীফা (রহঃ) -এর মতে ''আকীকা করা বিদ'আত'' -এরূপ উক্তি তার উপর অপবাদ ছাড়া কিছু না। (আল-আজিলাতুদ দাকীকা)

প্রশ্ন ঃ হাদীসে আকীকার কি ফ্যীলত এসেছে?

উত্তর ঃ সহীহ বুখারীতে হযরত সালমান দক্ষী (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শিশুদের আকীকা করা সুনুত। তাদের পক্ষ হতে রক্ত প্রবাহিত করবে। (অর্থাৎ, মাথার চুল মুদ্ভিয়ে ফেলবে) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আকীকা পালন করেছেন। আবু দাউদ, তিরমিয়ী ও নাসাঈতে হযরত সামূরা ইবনে জুন্দুব (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত আছে, নবী আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক সন্তান স্বীয় আকীকার বিনিময়ে বন্ধক থাকে। জন্মের সপ্তম দিবসে তার পক্ষ হতে আকীকা করতে হবে। নাম রাখতে হবে এবং মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হয়। ইমাম আহমদ (রহঃ) বলেন, বন্ধক থাকার মানে হল, যেরূপ ভাবে বন্ধক রাখা জিনিসের দ্বারা মালিক কোন উপকারিতা লাভ করতে পারে না, তদ্রুপ সন্তানের আকীকা করা না হলে উক্ত শিশু স্বীয় পিতা-মাতার জন্য হাশরের ময়দানে সুপারিশ করতে পারবে না। পিতা-মাতা উপকৃত হতে পারবে না।

मकार्थ : تمول मान হांभिन कता।

مسئله بربر کے کہ نفقہ مولود واجب باشد اوراعقیقہ اوہم از مال خود باید کر دنہ از مال مولود ورنہ ضامن خواہد شد واگر پدرش مختاج باشد مادرش عقیقه نماید اگر میسر ماشد۔

مسکله در ابوداودازام کرو ٔ روایت ست که فرمودرسول مقبول صلی الله علیه وسلم که از جانب پسر دوگوسفند ذیج مضا کقه نیست که گوسفند فرج مضا کقه نیست که گوسفند نر باشد یا ماده لهذا مختارا کشر علما ٔ وشافعی جمین ست که از پسر دو برز ذیج کرده شود ونز دبعضے یک کافی ست چرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم در عقیقه امام حسن گیک گوسفند ذیج نموده و فرمودا ب فاطمهٔ شراو برتراش و برابرمویش بیم تصدق کن پس وزن مویش یک درم بود یا بعض درم رواه التر مذی و در عقیقه ذیج گوسفند یا میش یا

دمبه یک ساله کامل نر و ماده جائز ست ودر گاؤ وشتر شرکت تا ہفت کس جائز ست بشرطیکه نیت ہمه شرکاءقربت باشد۔

#### প্রশ্ন ঃ আকীকা কে করবে?

উত্তর ঃ যে ব্যক্তির উপর সন্তানের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব, তার উপর স্বীয় মাল হতে উক্ত সন্তানের আকীকা করা উচিত, শিশুর মাল হতে নয়। শিশুর সম্পদ দ্বারা আকীকা করলে তার ক্ষতি পূরণ দিতে হবে। পিতা দরিদ্র হলে মাতা আকীকা করবে যদি সক্ষম হয়।

#### প্রশ্নঃ আকীকায় কয়টি ছাগল জবাই করবে?

উত্তর ঃ আবু দাউদ শরীফে হযরত উন্মে কুরয্ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "পুত্রের পক্ষ হতে দুটি ছাগল, কন্যার পক্ষ হতে একটি ছাগল আকীকা করবে।" ছাগল হোক বা খাসি তাতে কোন অসুবিধা নেই। এ হাদীসের আলোকে অধিকাংশ আলেম ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) -এর মতে পুত্রের জন্য দুটি ছাগল জবাই করতে হবে। কারো কারো মতে একটি দ্বারাও জায়েয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান (রাঃ) -এর আকীকার জন্য একটি মাত্র ছাগল জবাই করেছিলেন এবং বলেছিলেন-"ফাতিমা! তুমি চুল মুন্ডিয়ে দাও, এবং চুলের ওজনে রৌপ্য দান করে দাও"। চুলের পরিমাণ হয়েছিল এক দিরহাম বা কিছু কম। -তিরমিযী

## প্রশ্ন ঃ আকীকার প্রাণীর বয়স কত হবে?

উত্তর ঃ আকীকার প্রাণী ছাগল, ভেড়া বা দুম্বা হলে পূর্ণ এক বংসরের হতে হবে। চাই তা খাসি হোক বা মাদী। উট ও গাভীর মধ্যে সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া জায়েয়। তবে সকলের অন্তরে সওয়াবের উদ্দেশ্য রাখা শর্ত।

مسکله درشرح مقدمه ام عبدالله وغیره مرقوم ست و بی کالاضحیة لیعنی حکم جانور عقیقه مثل حکم جانور عقیقه مثل حکم جانور و می کالاضحیة لیعنی حکم جانور عقیقه مثل حکم جانور قربانی ست فی سنها در عمراو که برنم از بیک سال وگاؤ کم از دوسال وشتر مکم از بیخ سال نه بود و فی جنسها و در جنس او مثل شتر وگاؤ و برزومیش و دنیه وسلامتها و سلامتی اعضاء که بیچ عضواو زیاده از ثلث مقطوع نباشد و فی افضلها و در فضیلت او که فریه وقیمی افضلها و در فضیلت او که فریه وقیمی فقیر

وغن وصاحب عقيقه و والدين اورا جائز ست مثل گوشتِ قربانی و مجين شکستن استخوانش جائز ست \_ وَالْإِهْدَاءِ وَالإِذِّ حَارِ ودر مديه فرستادن اگر چه اغنياء باشلاس وذخير نمودن وَ إِمْتِنَاعِ بَيْعِهَا ودر منع سُجُ اووَ التَّعْبِينُ بِالتَّعْبِينِ ودر مقرر شدن به نيت ته

تعیین وَ الْاِعْتِبَارُ وَ النِّیةُ وَ غَیْرَ ذَالِكَ و دراعتبار نیت وغیره۔ مسکله مستحب ست که سرجانور عقیقه به حجام و یک ران برقابله یعنی دائی جنائی و یک ثلث گوشت به فقراء بد مهند و باقی خود خورندیا باعزایا احباب تقسیم نمایند وجلد ذبیحه تقید ق نمایند ویا به صرف خود آرند \_ و در زمین ونن نه نمایند که تقسیح مال ست \_

مسکله موئے سرمولودتر اشیده برابروزنش زریاسیم خیرات نماید دمووناخن اورا دفن نماید دمچنیں ہمیشه آنچهازجسم انسان ازمووناخن و دندان وغیره جدا شود آنرا دفن باید کرد دبرسرمولودزعفران یاصندل بمالد۔

مسکله بعدولا دت مفتم روزیا چهار دېم یابست و کیم وبهمیں حساب یا بعدمفت ذ کح ماه رہفت سال عقیقه باید کر دالغرض روایت عدومفت بهترست به

مسكله وقت وَنَ جَانُورِ عَقِيقَهُ اللهِ وَعَالَمُهُ اللهُ مَ هَذِهِ عَقِيقَةُ ابْنِى فُلاَنَ دَمُهَا بِلَمُهِ وَلَحُمُهَا بِلْحُمِهِ وَعَظُمُهَا بِعَظُمِهِ وَجِلُدُهَا بِجِلُدِهِ وَشَعُرُهَا بِشِعْرِهِ اللّهُمَّ الجُعَلُهَا فِدَاءَ لِابْنِى مِنَ النَّارِ وبعده إِنَّى وَجَهَّتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ اللّهُمَّ الجُعلُهَا فِدَاءَ لِابْنِى مِنَ النَّارِ وبعده إِنَّى وَجَهَّتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ اللّهُمُ الجُعلُهَا فِدَاءَ لِابْنِى مِنَ النَّارِ وبعده إِنَّى وَجَهَّتُ وَبُهِي لِلّذِى فَطَرَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ المُشْرِكِينَ \_ إِنَّ صَلَوتِي وَنُسُكِى السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ المُشْرِكِينَ \_ إِنَّ صَلَوتِي وَنُسُكِى السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا آنَا مِنَ المُشْرِكِينَ لَا شَرْيَكَ لَهُ وَبِذَالِكَ أُمِرُتُ وَآنَا مِنَ الْمُسُلِمِينَ \_ اللّهُ اللهُ اللهُ

## প্রশ্ন ঃ ক্রি কি বিষয়ে আকীকা কুরবানীর ন্যায়?

উত্তর ঃ ইমাম আব্দুল্লাহ (রহঃ) কর্তৃক লিখিত শরহে মুকাদিমা ও অন্যান্য প্রছে আছে, আকীকা কুরবানীর ন্যায়। বয়সের দিক দিয়ে উভয়ের একই বিধান। অর্থাৎ, ছাগল এক বছরের গরু দুই বছরের ও উট পাঁচ বছরের কম বয়সী না হতে হবে। তদ্রুপ প্রজাতির দিক দিয়ে, যেমন, উট, গরু, ভেড়া, ছাগল ও দুম্বা। ক্রটি মুক্ত হওয়ার দিক দিয়ে অর্থাৎ, কোন অঙ্গ তৃতীয়াংশের বেশী কর্তিত না হতে হবে। মর্যাদার দিক দিয়ে অর্থাৎ, মোটা তাজা ও বেশী দামী হওয়া উত্তম। খাওয়ার ব্যাপারে অর্থাৎ, কুরবানীর গোশতের ন্যায় আকীকার গোশ্ত ও ধনী, গরীব, আকীকাকারী ও সন্তানের পিতা-মাতা সকলেই খেতে পারে। তদ্রুপ আকীকাকৃত প্রাণীর হাড় ভাঙ্গা জায়েয়। প্রসিদ্ধ আছে যে, আকীকার জন্তর হ০াড় ভাঙ্গা যাবে না, এটা ভূল। হাদিয়া দেয়া ও রাখার ক্ষেত্রেও একই হুকুম যদিও ধনী হোক না কেন। বিক্রির ব্যাপারে এবং নিয়তের দ্বারা নির্দিষ্ট করা ও নিয়ত ধর্তব্য হওয়া ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে একই বিধান।

#### প্রশ্ন : আকীকার পণ্ড কি করবে?

উত্তর : আকীকাকৃত প্রাণীর মাথা ক্ষৌরকার (মাথা মুন্ডনকারী) কে, একটি উরু ধাত্রীকে, এক তৃতীয়াংশ গরীব মিসকীনকে বন্টন করে দেয়া মুস্তাহাব। বাকী অংশ নিজেরা খাবে বা আত্মীয়-স্বজনকে দিবে। চামড়া সাদকা করে দিবে অথবা নিজ কাজে ব্যবহার করবে। মাটিতে পুতে ফেলবে না। কারণ, এর দ্বারা মাল নষ্ট করা হবে।

প্রশ্ন ঃ নবজাতকের চুল নখ ইত্যাদি কি করবে? চুলের সমপরিমাণ কি দান করবে?

উত্তর ঃ নবজাতক সন্তানের মাথা মুন্ডিয়ে তার সমপরিমাণ স্বর্ণ বা রৌপ্য খয়রাত করে দিবে। চুল ও নখ মাটিতে দাফন করবে। এভাবে মানুষের শরীরের চুল, নখ, দাঁত প্রভৃতি বস্তু মাটিতে দাফন করে রাখা উচিত। নবজাতকের মাথায় জাফরান বা চন্দন মালিশ করা উত্তম।

## প্রশ্ন ঃ আকীকার জন্তু জবাইকালে কি দু'আ পড়বে?

উত্তর ঃ জবাইকালে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করবে। اللهم هذه عقيقة النج اللهم هذه عقيقة النج আলাহ! এটা আমার পুত্র অমুকের আকীকা। অত্র প্রাণীর রক্ত উক্ত শিশুর রক্তের বিনিময়ে, এর হাড় তার হাড়ের পরিবর্তে, এর চর্ম তার চর্মের পরিবর্তে, এর পশম তার পশমের বিনিময়ে (উৎসর্গ করছি)। আয় আলাহ! "আপনি এটাকে আমার পুত্রের জাহান্নাম হতে মুক্তির বিনিময় রূপে গ্রহণ করুণ।

আতঃপর اني و جهت الخ পাঠ করতঃ "বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার" বলেজবাই করবে। পিতা ছাড়া অন্য কেউ জবাই করলে ابنى (আমার পুত্র) এর স্থলে শিশু ও তার পিতার নাম বলবে। মেয়ের আকীকা হলে পুঃলিঙ্গের স্থলে স্ত্রীলিঙ্গ সর্বনাম ব্যবহার করবে। অর্থাৎ, اللهم هذه عقيقة بنتى فلانة শেষ পর্যন্ত পড়বে।

مسكله برگاه طفل پيداشو د نافش بريده عسل داده پارچه پوشانندواز پارچه زرد احتراز نمايند و مسئون ست كه بگوش راست اذان و بگوش چپ اقامت مثل اذان وا قامت نماز بگويند و بوقت حی علی الصلوة وحی علی الفلاح هر دو جانب رو بگرداند و بعده بگويد الله م انبی اُعیدهٔ ما بِكَ وَ ذُرِّیتَهَا مِنَ الشَّیطُانِ الرَّحِیم و بعد ازاں خر ما یا شے شیرین خائیده در کام اولیدند ، واین را تحسنیک گویندواولی برائے تحسنیک ترست پس رطب پس شهد۔

مسئله \_ ونام نیک مولود مقرر کنند در حدیث ست که بهترین اساء آنست که بر عبودیت ولالت کندمشل عبد الله وعبد الرحمٰن وغیر با ویابرحم مثل محمود و وحامد واحمد وغیر بایا باساء انبیاء شل احمد وابرا بیم ومحمد واساعیل وغیر بها \_ ومروی ست از عبدالله بن عبال که بر کے راکه سه پسر زائیده شدونام کیے با سم محمد نه کردیس تحقیق دانی نمود یعنی ثو اب و برکت این ندانست ، و در روایت ابونعیم ست که خدائے تعالی می فرماید که مراقتم عزت وجلال خو دست که برگز عذا بنخوا بهم کردم کے راکه نامش مثل نام تو باشد ، و رآتش یعنی مثل نام پنجمبر خدا صلے الله علیه وآله و سلم شل محمد احمر محمد علی احمد حسن وغیر با۔

والله اعلم وعلمه اتم حرر ما العبد العاصى الراجى غفر الله القوى محمد عبد الغفار الله عنى الله الله وعلمه المحمد البنارى عفاالله تعالى عنه وعن والديه واحسن اليهما واله فقط -

প্রশ্ন ঃ বাচ্চা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর কি করবে?

**উত্তর ঃ শিশু ভুমিষ্ঠ হ**ওয়ার পর তার নাড়ি কেটে গোসল করিয়ে কাপড়

পরিধান করাবে। হলুদ পোশাক বর্জন করবে। নবজাতকের ডান কানে আয়ানের শব্দ ও বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শুনানো সুনুত।

শোনানোর সময় ডানে বামে মুখ ফিরাবে । তৎপর অতঃপর اللهم أعيذها بك و ذريتها من الشيطان الرحيم পাঠ করনে। তৎপর খুরমা বা অন্য কোন মিষ্টিদ্রব্য চিবিয়ে তার মুখের তালুতে লাগিয়ে দিবে। আরবীতে এটাকে বলে তাহনীক। এর জন্য শুকনো খেজুরই উওম। নতুবা পর্যায়ক্রমে তাজা খেজুর বা মধু উত্তম।

#### প্রশ্ন ঃ নবজাতকদের নাম কিরূপ রাখবে?

উত্তর ঃ নবজাতক সন্তানের সুন্দর (ইসলামী) নাম রাখতে ২বে। হাদীস শরীফে আছে, যে সব নাম আল্লাহ তা'আলার দাসত্ব বোঝায় (তথা আরু শব্দ যোগে রাখা হয়) তা-ই সবেণিকৃষ্ট। যেমন, আব্দুল্লাহ, আব্দুর এইমান ইত্যাদি। অথবা আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা বুঝায়। যেমনঃ মাহমুদ, হামেদ, আহমদ প্রভৃতি। বা নবীগণের নামের অনুরুপ হয়, যেমন মুহাম্মাদ ইনাইীম, মুহাম্মাদ ইসমাঈল ইত্যাদি।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহন রাসূল সাল্লাল্লাছ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তির তিনটি পুত্র সন্তান হল অথচ এক জনের নামও মুহাম্মাদ রাখল না, নিশ্চয় সে বোকামী করল। অর্থাৎ, এর সওয়াব ও বরকত লাভের ব্যাপারে সে অজ্ঞতার পরিচয় দিল। হযরত আবু নু'আইম (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, (হে রাসূল!) আমার ইয্যত ও মর্যাদার কসম! যার নাম তোমার নামের ন্যায় হবে, আমি কখনই তাকে জাহান্লামে শাস্তি দিব না''। যেমন, মুহাম্মাদ, আহমদ, মুহাম্মদ আলী, আহমদ হাসান ইত্যাদি। আলাহ তা'আলাই সর্বজ্ঞ! আল্লাহর দরবারে ক্ষমার আশাবাদী আমি মকবুল আহমদ বেনারসী (রহঃ) এ অংশ লিপিবদ্ধ করে অত্র গ্রন্থের সাথে সংযোজন করলাম।

اللهم اغفر لمؤلفه ولقارئه ولمن دل على ذلك ولمن نظر فيه واشهد ان لا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمداً عبده وسوله وصلى الله عليه واله واصحابه وازواجه اجمعين.